# শীচৈতন্যদেব

শ্রীচৈতন্তের প্রেম,' 'গৌড়ীয়-সাহিত্য', 'গৌড়ীয়-গৌরব', 'বৈকবাচার্য শীমধ্ব', 'বোশামা শীরবুনাথ দাস', 'ঘাদশ আল্বর', 'সরস্বতী-জরশ্রী', 'সরস্বতী-সংলাগ', 'শীভূবনেশর', 'শীধাম-মারাপুর-নবদ্বীপ', 'বৈকব-সাহিত্যে বিরহ-তন্ত্ব', 'ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ', 'পরমন্তর্ম শ্রীতেবিলোম', 'গীভি-সাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ', 'ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ', 'শ্রীভক্তি বিনোদ-বাণীবৈভব', 'শ্রীব্রজমন্তল-পরিক্রম', 'শুপাধ্যানে উপদেশ', ১ম ও ২য় ভাগ, 'শ্রীল ভক্তিস্থাকর', 'অব চারী. ও অবতার,' 'সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বর', 'শ্রীক্রেত্র' 'শ্রীক্ষেত্রের মঠ'-প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণ্ডো এবং সাধ্যাহিক 'গৌড়ীয়'-পত্রের

> মহামহোপদেশক শ্রীমণ স্ফুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ্ধ-বিরচিত

সর্বাস্থল সংরক্ষিত ]

[ হুই টাকা চারি আনা মাত্র

# শ্রীশ্রীক শ্রীকীব-রোজামিপ্রাক্তর বিরহতিথি ১৮ দারায়ণ, ৪৫৯ শ্রীগোরাক; ২২ গৌষ, ১৩৫২ বঙ্গাক; ৬ জামুরারী, ১৯৪৬ খুষ্টাক।

চতুর্থ সংস্করণ

প্রাপ্তিস্থান— **জ্রীযোগপীঠ জ্রীমন্দির**পোঃ শ্রীমায়াপুর,
নদীয়া

**শ্রীগোড়ীয় মঠ** পো: বাগবাজার, কলিকাতা

প্রকাশক— গৌড়ীয়-মিশন, কলিকাভা (বেজিষ্টার্ড) মুজাকর—
মঞ্বা প্রিকিং গুরার্কস্
৪৮/১, ভগবংশঝনিধি রোড, ঢাকা

नत्मा मराविषानामा क्रकारश्रमश्रामा ६७। क्रकाम क्रकटेठनानात्म लोडिक्टर नम्ह ॥

#### শ্রীশ্রীগুরুগৌরাকৌ জয়তঃ

# উপহার-পৃষ্ঠা



### শ্ৰীশ্ৰীগুৰুগৌরাকৌ জ্য়ত:

# এন্থকারের নিবেদন

বে অতিমন্ত্র্য মহাপুরুষ খুষ্টায় উনবিংশ শতাকাতে শিক্ষিত্ত-সমাঞ্চে শ্রীচৈতক্তদেবের প্রেমধর্মের বাণী পরিপূর্ণ আচরণের সহিত বিশুদ্ধভাবে প্রচার করিয়া সনাতন শ্রীভাগবত-ধর্মের পুন:সংস্থাপন ও পারমাধিক নবজাগরণের যুগ প্রকট করিয়াছেন, সেই শ্রীল সচিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও তৎপরে তাঁহারই আদেশে ও আদর্শে অমুপ্রাণিত হইয়া ধিনি সমগ্র বিশ্বে শ্রীচৈতক্তদেবের বাণী বিশ্বার করিয়াছেন, সেই শ্রীচৈতক্ত- বাণী-বিগ্রহ মদীয় আচার্যাদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরম্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও তাঁহারই মনোহ নীইপরিপূরণমজ্জের প্রধান ঋত্বিক্ বর্তমান শ্রীগোড়ায়বৈষ্ণবধর্ম-সংরক্ষক শ্রীশিক্ষাগুরুদেব পরমহংস পরি-ব্রাদ্ধকাচার্য্যবর্গ্য শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের রূপাশীর্মাদ ও শক্তি-সঞ্চারে অমুপ্রাণিত হইয়া 'শ্রীচৈতক্তদেব'-গ্রন্থের পরিবন্ধিত ভ্রীর-সংক্ষেরণ শ্রীচৈতক্তের প্রিয়তমন্ধনের আবিভাব-বাসরে সজ্জন-বৃন্দের করকমলে উপস্থিত করিতে সমর্থ হইলাম।

শ্রীচৈতগ্রদেব অহৈত্কী কৃপা বিস্তার করিয়া এই বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বঙ্গের আদিম সাহিত্য তাঁহারই শ্রীচরণার্চন করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু ছঃথের বিষয়, এখনও বঙ্গদেশের বহু শিক্ষিত ব্যক্তি শ্রীচৈতগ্রদেবের চরিত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে অনেক করিত, ল্রাস্ত ও বিক্রত মত পোষণ করেন, কেহ কেহ বা তৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বা উদাসীন। বঙ্গদেশের কয়েকজন প্রথিতনামা সাহিত্যিক কতকগুলি অপ্রামাণিক করিত পুঁথির প্রমাণ ও করনাবলে শ্রীচৈতগ্রদেবকে ধেরল

চিত্রে চিত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে ঐতিহাসিক সত্যও বিলুপ্ত হইয়াছে। ঐতৈতভাদেবের প্রচারিত ভক্তিসিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে আলোচনা উপস্থিত হইলেই তরল-কথা-সাহিত্যের পাঠক-সম্প্রদায়ের শিরংপীড়া উদিত হয়; কাজেই একদিকে যেরপ ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ, অপর দিকে তাঁহার প্রাকৃত শিক্ষা ও সিদ্ধান্তের বিষয়েও সম্পূর্ণ উদাসীনতা আমাদিগকে প্রগতির নামে অধোগতি অর্থাৎ অতৈতভা-রাজ্যেই প্রবেশ করাইতেছে।

জড়-প্রগতি ও প্রভুত্ব-কামনার অনিবার্যা-ফলরূপে বিশ্ব-সংঘর ও নানাপ্রকার জগজ্ঞঞ্জাল উপস্থিত হইতেছে। ছড়কামের প্রগতি কখনও ুবাক্তিগত শান্তিও আনয়ন করিতে পারে না, বিশ্ব-শান্তি ড' দুরের কথা। আবার শ্রীটেচতালেবের দোহাই দিয়া যাহারা প্রেমের নামে কামের উপাসক, তাহারা অধিকতর জগদবঞ্চন তর্ক্যুগের এই বিপদের সময়ে শ্রীচৈতত্তের নিজজনগণ এই পৃথিবীতে শ্রীচৈতন্ত্রিশক্ষা-মুতধারা বর্ষণ করিয়া আসিতেছেন। উপনিষদ ও ব্রহ্মসূত্রে যে গভীর তত্ত্ব আবিষ্কত হইয়াছে, শ্রীচৈতক্তদেবের শিক্ষায় তাহার পরিপূর্ণ দারভাগ পাওয়া যায়। অষ্টাদ্শ পুরাণ, বিংশতি ধর্মশান্ত, রামায়ণ, মহাভারত, ষ্ড্দর্শন ও তন্ত্র-শাস্ত্রে যে-সকল কল্যাণকর সতুপদেশ আছে, তাহা সমস্তই তাত্তিকরূপে ঐটেডভের শিক্ষার মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। বিদেশীয় ধর্মশিক্ষায় ও স্বদেশীয় প্রচলিত ধর্মাসমূহে যে-কিছু সদ্বস্ত আছে, স্বদেশীয়, বিদেশীয়—কোন শাস্ত্রেই যাহা পাওয়া যায় না, তাহাও শ্রীচৈতক্তদেবের পরিপূর্ণ শিক্ষায় পাওয়া যায়। শ্রীটেতভাদেবের শিক্ষা একাধারে সরন ও গস্তার। সরল,—বেহেতু নিরক্ষর মানবের পক্ষেও যে-ধর্ম স্বাভাবিক, তাহা ইহাতে আছে; গন্তার,—যেহেতু তর্কবিচার ও শাস্ত্রজানে পারঙ্গত পরম পণ্ডিতদিগেরও যাহাতে পরমোপকার হয়, এরূপ প্রমধ্য

আছে। গৃহস্থ ও নৈরাগী, বালক বৃদ্ধ যুবা, স্ত্রা পুরুষ, জাতি-বর্ণ ধর্মনির্বিশেষে সকলেই প্রীচৈতভাদেবের আচরণ ও শিক্ষা চইতে সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল ধরণ করিতে পারেন। যে-কোন ব্যক্তি নিরপেক্ষ ও সরল হইতে পারিলে প্রীচৈতভাদেবের প্রচারিত পর্মকে নিতা সার্বজনীন চিৎসমন্বয়-বিধানকারী পরমধ্যারপে উপলব্ধি করিতে পারেন। প্রীচৈতভাচরিতা-মৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রাভূ বলিয়াছেন,—

শ্রীকৈতভাচন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পা'বে চমৎকার।

এই গ্রন্থে শ্রীটেতভাদেবের শিক্ষা ও সিদ্ধান্থ তাহার প্রত্যেক লীলা ও চরিতের মধ্য দিয়া যথাসাধ্য সাধারণেব উপযোগী করিয়া বর্ণিতহইয়াছে। তর্ক ও বিশ্বব্যাপী সংঘর্ষের যুগে প্রক্রত পরা শান্থির পিপাস্থ ব্যক্তিগণ শ্রীটেতভাদেবের বিমল প্রেমধন্মের আলোচনা করিয়া ক্রতক্রতার্থ হউন—ইহাই আমাদের সবিনয় নিবেদন। শ্রীটেতভাদেবের শিক্ষান্থত্তে গ্রাপত হইলে প্রক্রত বিশ্বপ্রেমের বিস্তার হইবে—অতি আনুষ্কিকরূপেই সংঘর্ষ ও দ্বন্ধের অমানিশার অবসান হইবে—প্রক্রত জগনাঙ্গলের আবিভাব হইবে।

শ্রীচৈতন্তদেব'-এস্থের দিতীয় সংস্করণ মৃত্রিত হইবার ছয়মাস পরেই নিঃশেষিত হয় এবং তাহার প্রাপ্তির জন্য বহু লোকের আর্ত্তি উপস্থিত হয়, কিন্তু এই ব্যথসাধা প্রস্থ প্রকাশ করিতে কিছু সময় অতিবাহিত হইলেও সত্যানুসন্ধিংস্থ পাঠকগণের উৎকঠা বিলুগু হয় নাই। এই গ্রন্থটি বালক ও বৃদ্ধ, শিক্ষার্থী ও শিক্ষক—উভয় সমাজেই সমাদৃত হইয়াছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিউটের কর্ত্তৃপক্ষ ক্রপাপূর্ব্বক এই গ্রন্থটিকে তাহাদের বিভায়তনের পাঠ্য-পুস্তকরূপে নিদ্ধারিত করিয়াছেন। বঙ্গদেশের বহু

বিস্তায়তনের পাঠাগারেও এই গ্রন্থটি বিশেষ আদৃত হইয়াছে। কয়েকটি সাধারণ সাময়িক সংবাদপতেও এই গ্রন্থের প্রশন্তি প্রকাশিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সংস্করণে গ্রন্থের অনেক স্থান পরিবৃদ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; বিশেষতঃ প্রীচৈতন্তদেবের দার্শনিক অচিস্তাভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত ও তাঁহার প্রেমধর্ম্ম-সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইটি পৃথক্ পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্বাতীত বঙ্গদেশের ছুইটি প্রাচীনতম মানচিত্র—যাহা গোড়ীয়মিশনের কর্তৃপক্ষ লগুন হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার আলোকচিত্র উক্ত সম্প্রদায়ের পরিচালক-সমিতির সৌজন্তে আমরা প্রাপ্ত হইয়া উহার ছুইটি ব্লক করাইয়। এই গ্রন্থে মুদ্রিত করিতে পারিয়াছি। এজন্ত উক্ত পরিচালক-সমিতিকে আন্তর্বিক ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিভেছি।

যুদ্ধের দক্ষণ কাগজের মূল্য ও ছাপার ব্যয় অভ্যধিক বৃদ্ধি-প্রাপ্ত এবং পূর্ব্ব হইতে গ্রন্থের কলেবর বিস্তৃত ও কয়েকটি বহু ব্যয়সাধ্য ব্লুক ইহাতে ব্যবহৃত হওয়ায় গ্রন্থের ভিক্ষা যৎসামান্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান সংস্করণের যাবভীয় আয় শ্রীকৃষণটৈতন্তের ভূবনমঙ্গলময়ী বাণী-প্রচার এবং তাঁহার শিক্ষা ও সাহিত্য-বিস্তারার্থ বায়িত হইবে।

শ্রীধাম-মারাপুর, শ্রীভৈমী একাদদী ২৬ মাধব, ৪৫৪ শ্রীটেডজ্ঞাক ২৬ মাদ, ১৩৪৭ বঙ্গাক

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবক্তপাবিন্দু-প্রার্থী শ্রীস্থন্দরানন্দদাস বিত্তাবিনোদ

# বিষয়-সূচী

| পরিচে      | हम विषय                                 |              | , পত্ৰাহ             |
|------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------|
| > 1        | শমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থা               | •••          | >-6                  |
| ₹ 1        | বঙ্গের অর্থ নৈতিক অবস্থা                | •••          | 9-6                  |
| 91         | বিছা ও সাহিত্যচর্চা                     | •••          | <b>&gt;-&gt;&gt;</b> |
| 8 1        | সামাজিক অবস্থা                          | •••          | ><->>                |
| <b>e</b> 1 | ধর্মজগতের অবস্থা                        | * * *        | <b>&gt;&gt;-</b> 9२  |
| <b>6</b>   | সমসাময়িক পৃথিবী                        | • • •        | 'وٽڪو                |
| 9 1        | নবদ্বীপ                                 | •••          | 95-48                |
| ы          | আবিভাব ও নামকরণ                         | •••          | ₩e-1•                |
| 91         | নিমাইর বাল্যশীলা                        | •••          | 95-96                |
| > 1        | নিমাইর বিদ্যারম্ভ ও চাঞ্চল্য            | •••          | 96-96                |
| 221        | অদ্বৈত-সভা—বিশ্বরূপের সন্ন্যাস          | •••          | 96-49                |
| >21        | উপনয়ন ও গঞ্চাদাস পণ্ডিতের টোলে অং      | <b>ग्र</b> म | b=-b¢                |
| 100        | নিমাইর প্রথম বিবাহ                      | •••          | b <b>%-</b> b9       |
| >8         | ত্মাত্মপ্রকাশের ভবিষ্যদাণী              | •••          | PP-P3                |
| ) e        | নবদ্বীপে শ্রীঈশ্বরপুরী                  | ***          | >•->≥                |
| 100        | নিমাইর নগর-ভ্রমণ                        | •••          | 92-94                |
| >91        | দি বিজয়ি-জয়                           | •••          | ab->00               |
| ) A (      | পূर्ववन्नविषय ७ जीनक्षीत्मवीत व्यस्तान् | •••          | >-७->-१              |
| 1 60       | সদাচার-শিক্ষাদান                        | •••          | 6.c-6.c              |

| পরিমে | চদ বিষয়                                   |       | পত্ৰাস্ক                |
|-------|--------------------------------------------|-------|-------------------------|
| ₹• 1  | নিমাই পণ্ডিতের দ্বিভায়বার বিবাহ           | •••   | >=>>>>                  |
| २>।   | শ্রীপয়া-যাত্রা                            |       | 225-250                 |
| २२ ।  | গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে অধ্যাপনা      |       | 250-25g                 |
| २०।   | रेवक्षवरमवा-निकामान                        | •••   | 200-205                 |
| २8 ।  | শ্রীমুরারিগুপ্তের গৃহে                     | •••   | 205-208                 |
| ₹€    | ঠাকুর শ্রীহরিদাস                           | •••   | 206-309                 |
| २७ ।  | শ্রীনত্যানন্দের সহিত মিল্ন ও শ্রীব্যাসপূজা | •••   | >8>8>                   |
| 291   | শ্রীষ্ণদৈতাচার্য্যের নিকট আত্মপ্রকাশ       | •••   | 285-280                 |
| 361   | শ্রীপুণ্ডরীক বিভানিধি                      | •••   | 288-28F                 |
| ₹≥ 1  | শ্রীবাসমন্দিরে সংকার্ত্তন-রাস              | •••   | 789-760                 |
| 901   | "সাতপ্রহরিয়া ভাব" বা "মহাপ্রকাশ"          | •••   | 160-166                 |
| 921   | "থড় ও জাঠিয়া বেটা"                       | •••   | >64-74.                 |
| 1 50  | क्षनार-भाषार-जिक्कात                       | ***   | <i>&gt;~&gt;-&gt;</i> 8 |
| 99    | শ্রীগোরাঞ্চের বিভিন্ন লীলা                 | •••   | > <b>₩8-</b> >%%        |
| 98 1  | <u> আত্রমহোৎসব</u>                         | •••   | >69->9-                 |
| 96 1  | व्किमञ्ज थान्                              | • • • | >9>->92                 |
| 991   | শ্রীচন্ত্রশেখর-ভবনে নাট্যাভিনয়            | •••   | 245-245                 |
| 99    | দারি-সন্যাসীর গৃহে                         | •••   | 745-265                 |
| 941   | দেবানন্দ পণ্ডিত                            | •••   | >P-0->P8                |
| 951   | শ্রীশচীমাতা ও বৈষ্ণবাপরাধ                  | •••   | JF8-JF1                 |
| 8• 1  | ত্থপায়ী ব্ৰন্সচারী                        | •••   | <b>JPP-79•</b>          |
| 851   | চাদকাজী                                    | •••   | >9>-798                 |
| 82    | শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশ্বরূপ-প্রদর্শন         | •••   | 164-166                 |

| পরিছে      | চ্দ বিষয়                                  |       | পত্ৰাঙ্ক                     |
|------------|--------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 801        | 'इ:थो' ना 'ञ्रथो'                          | ***   | 29A-5 • •                    |
| 88         | ঐবাসপুত্রের পরলোক-প্রাপ্তি                 | •••   | २०५-२∙€                      |
| 84 1       | মহাপ্রভুর সন্যাসের স্থচনা                  | ***   | <b>२•७-२</b> >•              |
| 801        | শ্রীনিমাইর সন্ন্যাস                        | •••   | <b>\$</b> \$0- <b>\$</b> \$0 |
| 89         | পরিব্রাজকরণে শ্রীগৌরহরি                    | •••   | <b>278-57</b>                |
| 8F         | পুরীর পথে ও শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে            | •••   | २১৮-२२€                      |
| 89         | শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত ও সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য    | • • • | २२७-२२३                      |
| e • 1      | দাক্ষিণাত্যাভিমুখে                         | • • • | <b>२२</b> ৯-२७२              |
| 651        | শ্রীরায়-রামানন-মিলন                       | •••   | ২৩৩-২৩৮                      |
| e > 1      | দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন তার্থে               | •••   | ३ <i>७</i> <b>⊱-३</b> ८४     |
| 103        | শ্রীচৈতন্যদেব ও ভট্টপারি                   | •••   | <b>২86-28%</b>               |
| €8         | ব্ৰহ্মসংহিতাধ্যায়-পুঁথি                   | ***   | >86-58₽                      |
| **         | উড়ুপীতে শ্রীরুঞ্চৈতন্ত                    | •••   | ₹84-5€8                      |
| 461        | পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন ও ভক্তসঙ্গে অবস্থান  | •••   | २€8-२€७                      |
| 491        | শ্রীমন্মহাপ্রভু ও প্রতাপক্ত                |       | २६७-२६३                      |
| <b>e</b> b | গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জন                     | •••   | <b>२७</b> •-२७>              |
| (3)        | ত্রীরথযাত্রা—শ্রীপ্রতাপরুদ্রের প্রতি ক্বপা | •••   | २७२-२७8                      |
| b. 1       | গোড়ীয় ভক্তগণ                             | •••   | ₹%€                          |
| 921        | কুলীন-গ্রামবাদিগণের পরিপ্রশ্ন              | •••   | २ <b>७७-२१</b> ३             |
| ७२ ।       | অমোঘ-উদ্ধার                                | •••   | २१५-२१२                      |
| <b>60</b>  | গৌড়ীয় ভক্তগণের পুনর্ব্বার নীলাচলে আ      | গ্ৰমন | २१७-२१८                      |
| 981        | শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন-গমনে সঙ্কর      | •••   | २१8-२११                      |
| <b>66</b>  | কানাই-নাটশালা                              | •••   | २ १ १ - २ ৮ २                |

| পরিছে        | हम विषय                              |       | পতাঙ্ক                     |
|--------------|--------------------------------------|-------|----------------------------|
| ७७।          | শ্রীল রঘুনাথদাস                      | •••   | ₹ <b>৮</b> ৩- <b>₹</b> ৮७  |
| 991          | শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখেঝারিখণ্ড-পণে      | •••   | ₹₽ <b>७</b> -₹₽₽           |
| 6b           | প্রথমবার কাশী ও প্রয়াগে             | •••   | 5P9-590                    |
| ७३।          | শ্রীমথুরা ও শ্রীবৃন্দাবনে            | • • • | 500-005                    |
| 9. 1         | "পাঠান বৈষ্ণ্ব"                      | •••   | 905-900                    |
| 951          | পুনরায় প্রয়াগে—গ্রীরপশিকা          | ***   | o•o o>>                    |
| 156          | শ্ৰীকাৰীতে শূসনাতন-শিক্ষা            | ***   | ७७२-७७४                    |
| 901          | শ্রীপ্রকাশানন্দ-উদ্ধার               | •••   | 036-053                    |
| 98           | শ্রী <b>স্তবৃদ্ধির</b> য়ে           | ••    | ७२२                        |
| 961          | পুনরায় নীলাচলে                      | ***   | 950-9 <b>5</b> 6           |
| 961          | ছোট হরিদাস                           | •••   | ৩২৫-৩২৮                    |
| 99           | নীলাচলে বিবিধ শিক্ষা-প্রচার          | • •   | <b>৩২৯-৩৩৬</b>             |
| 961          | পুরীতে খ্রীবল্লভ ভট্ট                | ••    | ৩৩৬-৩৩৮                    |
| 181          | রামচক্র পুরী                         |       | 99F-98 •                   |
| P • 1        | শ্ৰীগোপীনাথ পট্টনায়ক                | •••   | <b>୬8</b> ●- <b>୬</b> 88   |
| 421          | গ্রীরাঘবের ঝালি                      | ***   | <b>088-98</b> %            |
| <b>४२</b> ।  | নরেন্দ্রসরোবরে চন্দন-যাত্রা          | •••   | 98 <del>5-</del> 985       |
| 401          | 'বেড়া-সংকীর্ত্তন'—'পরিমণ্ডল-নৃত্যা' | •••   | 080-067                    |
| P8 1         | 'দেবা দে নিয়ম'                      | ***   | 5 <b>6</b> >-0€ 8          |
| <b>be</b>    | গ্রীচৈতগুদাসের নিমন্ত্রণ             | ***   | <b>988-988</b>             |
| <b>৮</b> ৬ । | ঠাকুর হরিদাসের নির্য্যাণ             | • • • | ૭ <b>୧৬</b> -૭ <b>¢</b> રુ |
| 691          | প্রীদাস ও পরমেশ্বর মোদক              | •••   | 360-367                    |
| <b>b</b> b 1 | পণ্ডিত শ্রীজগদানন্দ                  | •••   | ৩ <b>৬২-</b> ৩৬৩           |

| পরিচে       | দ বিষয়                        |       | পত্ৰাক                  |
|-------------|--------------------------------|-------|-------------------------|
| 491         | দেবদাসার 'শ্রীগীতগোবিন্দ'-গান  | •••   | ৩৬৩-৩৬৪                 |
| à• ।        | শ্রীরঘুনাথ ভট্ট                | •••   | <b>೨७</b> 8-७७ <b>€</b> |
| 97          | উৎকলবাসিনী ভক্ত-মহিলা          | •••   | ৩৬৬-৩ <b>৬</b> ৮        |
| कर !        | <b>कि</b> रवात्रान             | •••   | ৩৬৯-৩৭১                 |
| 201         | শ্রকালিদাস ও শ্রীঝডুঠাকুর      | ••    | ৩१২-৩৭৪                 |
| ≥8          | শ্রীপ্রাদাসের কবিত্ব-ফূর্ত্তি  | •••   | ৩৭৪-৩৭৬                 |
| 36 1        | অপ্রাক্বত ভাবাবেশে কূর্মাক্বতি | •••   | 096-099                 |
| 201         | সমুদ্রবক্ষে                    | ***   | ৩৭৮-৩৮২                 |
| 291         | শীলা-সঙ্গোপনের ইঙ্গিভ          | •••   | ৩৮২-৩৮৬                 |
| <b>७</b> ४। | ष्य अ क हे- नौ ना              | •••   | 969-c::                 |
| । दह        | শ্রীচৈতন্তদেবের রচিত গ্রন্থ    | •••   | ৩৮৯-৩৯১                 |
| 2001        | ঐচৈতগ্রদেবের শিক্ষা            | ***   | ৩৯১-৩৯€                 |
| >0>1        | অচিন্তাভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত       | ***   | ৩৯৬-৩৯৯                 |
| >•₹1        | শ্রীচৈতত্ত্বের প্রেম           | •••   | 8 • • - 8 • 9           |
|             |                                |       |                         |
|             | পরিশিষ্ট                       |       |                         |
|             | শ্ৰীশিকাষ্টক                   | • • • | 8-9-8-2                 |
|             | শ্ৰীপন্তাবলী                   | •••   | 8 - 2-82 -              |

### আলেখ্য-সূচী

|            | ' <b>আ</b> লেখা                                   |            | পত্ৰান্ধ   |
|------------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>5</b> 1 | শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর                            | •••        | 96         |
| ą į        | বল্লালদীঘি—দূরে শ্রীচৈতক্তমঠের শ্রীমন্দির         |            | ಇಲ         |
| 91         | বল্লালসেনের প্রাসাদের ভগ্নসূপ                     | ***        | 8•         |
| 8 1        | চাঁদকাজীর সমাধি                                   | **         | 85         |
| a 1        | মেথুজ্ভেন্ডেন্ ফ্রক-ক্লভ বঙ্গের মানচিত্র          | •••        | 8€         |
| <b>6</b>   | জন্ থণ্টন্ কর্তৃক প্রকাশিত বঙ্গের মানচিত্র        | •••        | 89         |
| 9 1        | শ্রীধাম-নবদ্বীপের মানচিত্র                        | • •        | € २        |
| 61         | হল্ওয়েলের মানচিত্র                               |            | 60         |
| ۱۵         | বৈষ্ণবদাৰ্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাদ               |            | <b>%</b> • |
| 201        | শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ                 |            | <b>७</b> ● |
| 351        | অধোক্ষজ শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি                        |            | ৬৬         |
| 186        | শ্রীমায়াপুর-শ্রীযোগপীঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমণি | দর         | 746        |
| 100        | শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া                         | • • •      | >>>        |
| 28 [       | শ্রীমন্দারপর্ব্বত                                 | • • •      | 228        |
| >61        | শ্রীমন্দারে শ্রীমধুস্থদনদেবের শ্রীমন্দির          | • • •      | >>¢        |
| 261        | <b>बै</b> भधु रुमन (मर                            | •••        | 22@        |
| 591        | শ্রীশ্রীল প্রভূপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতক্সচরণ-চি  | হের এীমনির | >>6        |

|       | আ'লেখ্য                                       |         | পত্ৰান্ধ      |
|-------|-----------------------------------------------|---------|---------------|
| 71-1  | শ্রীল পুগুরীক বিভানিধির ভঙ্গ-কুটীর            | •••     | >88           |
| 751   | শ্রীচক্রশেথর-ভবনে শ্রীচৈতগ্রমঠের প্রাচীন শ্রী | )मन्दित | 599           |
| 201   | শ্রীচৈতন্তমঠের বর্ত্তমান শ্রীমন্দির           | •••     | ১৭৩           |
| 551   | ত্রীগৌরপদান্ধিত শ্রীসাক্ষিগোপাল-স্থান         | •••     | ٤٧٥           |
| २२ ।  | শ্রীভূবনেশ্বরের শ্রীমন্দির                    | •••     | २२•           |
| २७।   | শ্রীঅনন্তবাস্থদেবের শ্রীমন্দির                | • •     | २२५           |
| 281   | পুরীর শ্রীমন্দিরের সিংহদার                    | •••     | २२२           |
| ₹€    | পুরীতে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির            |         | २२७           |
| 201   | সিংহাচল-পর্বত ও জিয়ড়-নৃসিংহদেবের গ্রীম      | निद     | २७२           |
| 291   | শ্রীষাজপুরে শ্রীচৈতগুপাদপীঠ                   | • • •   | ২ ೨ ৯         |
| २४ ।  | মঙ্গলগিরিতে ত্রীচৈতগুপাদপীঠের শ্রীমন্দির      | •••     | 48.           |
| २३।   | মঙ্গলগিরিতে শ্রীপানা-নৃসিংহদেবের শ্রীমন্দির   | •••     | \$85          |
| 9.1   | শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে শ্রীরঙ্গনাথের শ্রীমন্দির     | • •     | ₹8\$          |
| 9>1   | শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের শ্রীনর্ত্তক-গোপাল       | • • •   | 283           |
| ७२ ।  | শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য                           | •••     | २६५           |
| 99 1  | শ্রীজগরাগদেবের স্নান্যাত্রা                   | •••     | ₹∉9           |
| 981   | শ্রীষ্মালালনাথের শ্রীমন্দির                   | •••     | ₹ <b>¢</b> br |
| 96 1  | শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির                           | •••     | 263           |
| 991   | শ্রীজগরাথদেবের রথযাত্রা                       | •••     | ২৬৩           |
| 991   | শ্রীমদনগোপাল-শ্রীবিগ্রহ                       | •••     | २७३           |
| 81-1  | টোটা-গোপীনাথ                                  | •••     | 296           |
| । ६७  | শ্রীচৈতগুপাদপীঠ ও কানাইর শ্রীমন্দির           | •••     | २৮১           |
| 8 • 1 | শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর সমাধি               | ***     | ₹ <b>৮</b> 8  |

|            | আলেখ্য                                                  |     | পত্ৰাক           |
|------------|---------------------------------------------------------|-----|------------------|
| 851        | শ্রীকৃষ্ণ-জন্মস্থানের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ                |     | <b>&lt;=&gt;</b> |
| 8 > 1      | শ্রীআদি-কেশব-বিগ্রহ                                     | ••• | २३२              |
| 801        | গ্রীরাধাকুণ্ডে গ্রীচৈতন্তপাদপীঠ                         | ••• | ২৯৩              |
| 88 1       | শ্রীশ্রামকুণ্ড ও শ্রীরাধাকুণ্ডের মিলন-স্থান             | ••• | ২৯৪              |
| 8 e        | গিরিরাজ খ্রীগোবর্দ্ধন                                   | ••• | २৯६              |
| 861        | শ্রীগোবর্দ্ধনে শ্রীহরিদেবের শ্রীমন্দির                  | ••• | २৯७              |
| 89 1       | মানদী-গঙ্গা                                             | ••• | २३१              |
| 85         | <u> </u>                                                | ••• | चहर              |
| 168        | বর্ষাণে শ্রীরাধারাণীর শ্রীমন্দির                        | ••• | २৯२              |
| <b>e</b> • | <b>সক্ষেত</b>                                           | ••• | •••              |
| 451        | <u>কাম্যবন</u>                                          | ••• | •••              |
| 40 1       | শ্রাগে শ্রীবেণীমাধবের শ্রীমন্দিরের বহিছার               | ••• | ৩০৬              |
| 103        | <b>ত্রীবেণীমাধব বা <u>ত্রী</u>বিন্দুমাধব-জ্রীবিগ্রহ</b> | ••• | 9.5              |
| €8         | প্রীপ্রয়াগে দশাখনেধঘাটে শ্রীরূপ শি <b>কান্তলী</b>      | ••• | 906              |
| ee i       | শ্রীরপশিক্ষার আদর্শ                                     | ••• | <b>%</b> >       |
| 201        | কাশীতে শ্রীসনাতন-শিক্ষাস্থলী                            |     | 979              |
| 491        | ष्यानाननारथत्र श्रीमन्तित्र                             | *** | ৩২ ৭             |
| erl        | ইব্রুছায়-সংরাবর (পুরী)                                 | *** | 989              |
| 651        | <u>শ</u> ীনরে <u>ন্</u> দসরোবর                          | ••• | 98৮              |
| 601        | গম্ভীরা ( পূরী )                                        | ••• | ૭૬૭              |
| <b>6</b> > | শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থলী সিদ্ধবকুল                 | *** | હ& ૧             |
| ७२ ।       | চটকপৰ্বত                                                | ••• | ৩৭০              |
| ७७।        | কণারকে ভগ্ন স্থ্যমন্দির                                 | *** | 912              |

# **बीरिष्ठनार** प्र

## প্রথম পরিচ্ছেদ সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থা

শ্রীচৈতন্যদেব ১৪৮৬ খুফীব্দে আবিভূতি হন। তখন পাঠান-লোদীবংশের প্রবল প্রতাপ। ১৪৫০ খুফীব্দে বাহ্লুল লোদী দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ভারতবর্ষে প্রথম পাঠান-রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৪৮৯ খুফীব্দে বাহ্লুলের পর তাঁহার পুত্র সিকন্দর লোদী রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিকন্দরের রাজ ফলালেই শ্রীচৈতন্যদেব নবদীপে তাঁহার বালালালা, অধ্যাপনা-লালা এবং পরে সন্ম্যাস-লালা প্রকাশ করিয়া পুরী গমন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের আবিভাবের তিন বৎসর পর সিকন্দরশাহ্ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ১৫১৭ খুফীব্দ

পর্যান্ত আটাশ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। তাহার পর সিকন্দরের পুত্র ইব্রাহিম লোদী রাজ-সিংহাসন লাভ করেন। ইতঃপূর্বেই শ্রীমথুরার দেবমন্দিরসমূহ ধ্বংস-লালার ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। তথন শ্রীচেতক্যদেব কথনও পুরীতে অবস্থান, কথনও বা দাক্ষিণাত্য, বন্ধ ও শ্রীব্রজমগুলের নানা স্থানে পরিব্রাজকরূপে নাম-প্রেম প্রচার করিতেছিলেন। শ্রীচৈতক্যদেবের পুরীতে অবস্থান-কালের শেষভাগে পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ হয় (১৫২৬ খৃফ্টাব্দের ২১শে এপ্রিল)। মোগল-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর দিল্লার সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য যে সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, উহার শিখা ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক গগনে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যদেবের সময় বাঙ্গালার স্থলতান ছিলেন—জালালুদ্দীন ফতেশাহ (১৪৮২—৮৬), ফিরোজ শাহ (১৪৮৬—৮৯), তৎপরে ( নাসির উদ্দীন্ ) মহ্মুদৃশাহ (১৪৮৯—৯০), তৎপরে মজঃফর শাহ (১৪৯০—৯০), তৎপরে আলাউদ্দীন্ হোসেন শাহ (১৪৯০—১৫১৯), তৎপরে নছরৎ শাহ (১৫১৯—৩২), তৎপরে ( আলাউদ্দীন্ ) ফিরোজ শাহ (১৫৩২), তৎপরে ( গিয়াস্উদ্দীন্ ) মহ্মুদ্শাহ (১৫৩২—৩৮), তৎপরে হুমায়ুন।

উড়িক্সায় তখন সূর্য্যবংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন। ১৪৬৯ খুফীব্দ হইতে ১৪৯৭ খুফীব্দ পর্য্যস্ত শ্রীপুরুষোত্তমদেব \* উড়িক্সার রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৎপরে শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব

<sup>\*</sup> এই শ্রীপুরুষোত্তমদেবই সাক্ষীগোপাল-শ্রীবিগ্রহকে বিভানগর হইতে কটকে আনিয়া স্থাপন করেন।—টেঃ চঃ মঃ ৫ম পঃ ১১৯—১২৩ সংখ্যা।

১৪৯৭--১৫৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত উড়িয়া শাসন করেন। এই সময় বাঙ্গালার স্থলতান হোসেন শাহের প্রবল প্রতাপ। শ্রীচৈতগুদেবের আবির্ভাবের প্রায় এগার বৎসর পরে শ্রীপ্রতাপরুদ্র উড়িয়ার রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটের পরও প্রায় ছয় বৎসর উডিয়ার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শ্রীচৈতন্মের আবির্ভাবের পূর্বব হইতেই বঙ্গদেশ অরাজকতার রঙ্গভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম-ভাগে (১৪১৪) রাজা গণেশ ইলিয়াস শাহের বংশধরগণকে বিতাভিত করিয়া বঙ্গদেশের সিংহাসন অধিকার করেন। রাজা গণেশের পুত্র যতু পিতৃসিংহাসনে বসিবার পর মুসলমান-ধন্ম গ্রহণ করেন এবং জালালুদ্দীন্ মহম্মদ শাহ্ নামে পরিচিত হন। রাজ্যের ওম্রাহগণ তখন যতুর পুত্র আহম্মদশাহ্কে হত্যা করিয়া ইলিয়াস শাহের এক বংশধরকে বঙ্গের সিংহাসনে স্থাপন করেন। ইহার পর অর্থাৎ খুষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে হাব্শী-ক্রীতদাসগণ বঙ্গদেশে অতান্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিল। স্থলতান রুকন্উদ্দীন্ বার্বক্ শাহ্ আফ্রিকা হইতে হাব্শী খোজাগণকে আনয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্মের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্যান্ত অর্থাৎ ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত ইলিয়াস শাহের বংশধরগণ নানাপ্রকার বিদ্রোহ ও নরহত্যার তাণ্ডব-নৃত্যের মধ্যে পুনরায় বঙ্গদেশে রাজত্ব করেন। মুসলমান-নরপতিগণ অবরোধ রক্ষার জন্ম হাব্শী ক্লীব ক্রীতদাসদিগকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। সময় সময় ক্রীতদাসগণ রাজার পরম বিশাসভাজন হইয়া পরে

বিশ্বাসহন্তা ও প্রভুহন্তা হইয়া পড়িত। বঙ্গদেশে তথন কপটতা, ষড়যন্ত্র, বাভিচার, নরহতাা, নরপতিহত্যা, ধর্ম্মবিদ্বেষ ও অরাজকতা যে ভীষণ রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। অরাজ-কতায় অন্থির হইয়া বঙ্গদেশের হিন্দু ও মুসলমান আমীরগণ অবশেষে আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্কে বাদশাহ্ বলিয়া নির্বাচন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত উক্ত হোসেন শাহের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। ইহা আমরা যথাস্থানে বর্ণন করিব।

বাদশাহ্ হোসেন শাহ্ তদানীন্তন মশোহরের অন্তর্গত ফতেয়াবাদের অধিবাসী ভরদাজ-গোত্রীয় ব্রান্ধণের কুলে আবিভূ তি শ্রীসনাতনকে তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর \* পদে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে 'সাকরমল্লিক' ও তাঁহার কনিষ্ঠ প্রাতা শ্রীরূপকে 'দবিরখাস' প প্রাইভেট্ সেক্রেটারী) উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। শ্রীসনাতনের ভগ্নীপতি শ্রীকান্ত হাজীপুরে (পাটনার অপর পারে) ‡ বাদশাহের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপের কনিষ্ঠ প্রাতা শ্রীবল্লভ (শ্রীচৈতন্যদেবের প্রদন্ত নাম শ্রীঅনুপম—শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর পিতৃদেব) গৌড়ের টাকশালের অধ্যক্ষ ছিলেন।

বাদশাহ্ হোসেন শাহের উড়িয়া ও কামরূপ অভিযানের অমানুষিক অত্যাচার দেখিয়া দবিরখাস ও সাকরমল্লিক বিশেষ ব্যথিত হন। হোসেন শাহ্ উড়িয়া আক্রমণ 🖇 করিয়া উড়িয়ার

<sup>\*</sup> চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৩—২৩ ; † চৈঃ ভাঃ আঃ ১।১৭১ ও চৈঃ চঃ মঃ ১।১৭৫ ‡ চৈঃ চঃ মঃ ২০।৬৮ ; § চৈঃ ভাঃ আঃ ৪।৬৭।

দেবমন্দিরসমূহ নষ্ট করিয়াছিলেন। হোসেন শাহ্ তাঁহার বেগমের অনুরোধে স্থবুদ্ধিরায়কে জাতি-ভ্রন্ট 🕸 করিবার চেফী করিয়াছিলেন। এই হোসেন শাহের গুরু মৌলানা সিরাজুদ্দীন বা চাঁদকাজী তখন নবদ্বীপের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ডিনি প্রথমে নিমাইর প্রবর্ত্তিত সংকীর্ত্তনের বিরুদ্ধাচরণ করেন এবং শ্রীবাস পণ্ডিতের গুহের নিকটবর্ত্তী জনৈক নাগরিকের কীর্ত্তনের খোল ভাঙ্গিয়া দেন। কাজার এলাকায় বাস করিয়া যদি কেই হরিকীর্ত্তন করেন, তবে তাঁহাকে দণ্ডিত ও জাতি-দ্রস্ট করা হইবে, কাজী এই হুকুম জারি করেন। শ তখন প্রতাপরুদ্রের রাজ্য উড়িস্থা হইতে বঙ্গদেশে বা বঙ্গদেশ হইতে উড়িস্থায় গমনাগমন বিপজ্জনক ছিল। পিছল্দা 🕇 পর্য্যন্ত মুসলমান রাজার অধিকার ছিল। যাহাতে এক রাজার প্রজা বা এক রাজ্যের লোক আর এক রাজার রাজ্যে প্রবেশ করিতে না পারে.—এজন্য স্থানে স্থানে শূল পাতিয়া রাখা হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যদেবের পুরীতে অবস্থান-কালে ও তাঁহার অপ্রকটের প্রায় পনর বৎসর পূর্বের ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে হোসেন শাহ্ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শ্রীচৈতত্তার আবির্ভাবের পূর্বের বাহ্মনি রাজ্যের অতান্ত দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছিল। বিজ্ঞাপুর বিজয়নগরের সহিত বিবাদে

রত ছিল। ঐতিহাসিকগণ বলেন, এই যুগের বিবরণে পাওয়া যায়,—কেবল হত্যা, লুগ্ঠন ও অত্যাচারের বীভৎস ইতিহাস।

মেবারের রাজপুত-রাজ্য—যাহা হিন্দুর শৌর্য্য, বীর্য্য, আভিজাত্য ও স্বাধীনতার উদয়গিরি বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, তথায়ও অশান্তির ঘোর অন্ধকার প্রবেশ করিয়াছিল। ১৪৩৩ হইতে ১৪৬৮ থুফীব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ শ্রীচৈতন্মের আবির্ভাবের প্রায় বিশ বৎসর পূর্বের মেবারের বিখণত মহারাণা কুন্ত মুসলমান স্থলতানদিগকে পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে পরাজিত করিয়া অবশেষে নিজের পুত্রের হস্তেই প্রাণ হারাইয়াছিলেন। কুন্তের পৌত্র 'সমরশত-বিজয়ী' রাণা সংগ্রামসিংহ (১৫০৮—১৫২৭ খ্রঃ) ভারতবর্ষকে অহিন্দুগণের অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত করিয়া হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার আশা পোষণ করিতেছিলেন। পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে যখন বাবরের দ্বারা ইত্রাহিম লোদী পরাজিত হইলেন, তথন রাণা ভাবিয়া-ছিলেন যে ঐ নবাগত মোগলের বিরুদ্ধে সমস্ত রাজপুত-প্রধানকে শ্রিলিভ করিয়া তাঁহার পরিকল্পনা সফল করিবেন: কিন্তু তিনি ১৫২৭ খুটোব্দে ফতেপুরসিক্রীর নিকট খানুয়ার যুদ্ধে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, - পার্থিব সাধীনতার স্বপ্ন চপলার স্থায় চঞ্চল। তখন ঐাচৈত্তত্তদেব পরিব্রাজক-লীলার অভিনয় করিয়া নীলাচলে দাক্ষিণাতো কখনও বা বঙ্গে, কখনও বৃন্দাবনে প্রা শান্তির উৎস শ্রীকৃষ্ণ-নাম-প্রেমের বন্থা প্রবাহিত করিতেছিলেন।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### বঙ্গের অর্থ নৈতিক অবস্থা

অনেকের ধারণা, অর্থ থাকিলেই সব হয়—স্তুখ, শান্তি, ধর্মা, **স**কলের মূলই অর্থ। কিন্তু শ্রীচৈতগ্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বর, পর ও সমসাময়িক বঙ্গের অর্থ নৈতিক অবস্থা এই ধারণাকে সমর্থন করিতে পারে নাই। শ্রীচৈতন্মের প্রকটের পূর্বের বঙ্গদেশের অধিকাংশ লোকের অবস্থা সচ্ছল ছিল। আফ্রিকার পরিব্রাজক ইবন্ বতুতা মহম্মদ তুগ্লকের আমলে ( ১৩২৫ খুফীব্দে ) বঙ্গ-দেশের দ্রব্যমূলোর একটি তালিকা রাখিয়া গিয়াছেন। তখন বর্ত্তমান কালের প্রতি মণ ধান্ম ছুই আনায়, যুত প্রতি মণ এক টাকা সাত আনায়, চিনি প্রতি মণ এক টাকা সাত আনায়, তিল-তৈল প্রতি মণ সাড়ে এগার আনায়, পনর গজ উত্তম কাপড় তুই টাকায় ও একটি হুগ্ধবতী গাভী তিন টাকায় পাওয়া যাইত। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের অনেক পরে নবাব শায়েস্তা গাঁর যুগেও আমরা এক টাকায় আট মণ চাউল বিক্রয় হইবার কথা প্রবাদের স্থায় এখনও উল্লেখ করিয়া থাকি। সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিকতর স্থলভ যুগ শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বের ও সম-সাময়িক যুগে স্বপ্লের কথা ছিল না, তথাপি সেই সময়ের আর্থিক উন্নতাবস্থা নানাপ্রকারে বিপৎসঙ্কল ছিল।

লক্ষ্মার বরপুত্রগণ দম্ভ ও প্রতিযোগিতামূলে পুতুলের বিবাহ, পালিত কুকুর-বিড়ালের বিবাহ, পুত্র-কন্মার বিবাহ বা মনসা-পূজা প্রভৃতিতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেন। \* ব্যবহারিকতা ও লৌকিকতাতেই তাঁহাদের অর্থ নিযুক্ত হইত। লক্ষ্মীর শুভদৃষ্টির মধ্যে বাস করিয়াও ভাঁহারা সর্ববদাই ভয়, অশান্তি ও উদ্বেগের মধ্যে থাকিতেন।

কেহ কেহ তখন মৃত্তিকার অভান্তরে অর্থরাশি প্রোথিত করিয়া রাখিতেন। তথাপি একদিকে রাজা আর এক দিকে দস্থ্য-তন্ধরের স্থতীক্ষ দৃষ্টি হইতে রক্ষা পাওয়া একরূপ অসম্ভব ছিল। দূরে থাকুক, তখন পতিব্রতার সতীত্ব, মানীর আভিজাত্য ও মান লইয়া নিরাপদে বাস করাও কঠিন হইয়াছিল। স্বেচ্ছাচারী রাজার যথেচ্ছাচারিতার যুপকাষ্ঠে ঐ সকল ধন, রত্ন, স্ত্রী, সম্মান যে-কোন সময়ে বলি দিবার জন্ম সকলকে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইত। ইতিহাসের বহু বহু ঘটনা এ বিষয়ে প্রতাক্ষ সাক্ষ্য দিবার জন্ম প্রস্তুত রহিয়াছে।

<sup>—</sup> চৈ: ভা: আ: ২I৬২, ৬¢, ৬৬



রমা-দৃষ্টিপাতে সকলোক হথে বদে। ৰাৰ্থ কাল যায় মাত্ৰ ব্যবহার-রদে 🛭 দম্ভ করি' বিষহরি পূজে কোন জন। পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বছ ধন ॥ ধন নষ্ট করে পদ্র-কন্মার বিভার। এই মত জগতের বার্থ কাল যায়॥

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ বিদ্যা ও সাহিত্য-চর্চ্চা

শ্রীচৈতন্মের আবির্ভাবের পূর্বের ও তৎকালে বিচ্ঠা ও সাহিত্য-চর্চার বিশেষ সমাদর ছিল। তথন বঙ্গদেশ, বিশেষতঃ নবদ্বীপ, বিছা ও সাহিত্য-সাধনার প্রধান <sup>'</sup>পীঠস্থান হইয়া উঠিয়াছিল। নবদীপের ঘরে ঘরে পণ্ডিত ও পড়য়া ছাত্র বাস করিতেন। বালকও ভট্টাচার্যা-পণ্ডিতের সহিত বিচার-যুদ্ধে প্রতিযোগী হইত। ঘট-পটের বিচার লইয়া কালক্ষেপ করাই মহা-গৌরবের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। নবদ্বীপে স্থায়শাস্ত্র পড়িবার জন্ম নানা দেশ হইতে লোক আসিতেন। নবদ্বীপের বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ সমাপ্ত না করিলে কেহই সর্বয়েষ্ঠে বিদ্বান বলিয়া প্রতিষ্ঠা পাইতেন না। নবদ্বীপে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের ত্যায় প্রবাণ বৈয়াকরণ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও মুরারিগুপ্তের ভায় নৈয়ায়িক ও কবি, সার্ববভৌম ভট্টাচার্য্যের স্থায় বৈদান্তিক এবং তৎপূর্নেব লক্ষ্মণসেনের সভা-বিভূষণ জয়দেবের স্থায় সর্ববশ্রেষ্ঠ মহা-কবি আবিভূতি হইয়া-ছিলেন। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এই সময়ের নবদ্বীপের এইরূপ একটি চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন.—

> ত্রিবিধ-বয়সে একজাতি লক্ষ-লক্ষ। সরস্বতী-প্রসাদে সবেই মহা-দক্ষ॥

সবে মহা-অধ্যাপক করি' গর্ব্ধ ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য্য-সনে কক্ষা করে॥
নানা দেশ হৈতে লোক নবদ্বাপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে 'বিআ-রস' পায়॥
অতএব পড়্যার নাহি সমুচ্চর।
লক্ষ কোটি অধ্যাপক,—নাহিক নিশ্চয়॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শোভার সহিত্ত যমপাশে ভুবি' মরে॥

—्रेष्ठः छाः बाः २।**८৮-७**२, ७৮

শ্রীচৈতত্তার সমসাময়িক লেখক শ্রীকবিকর্ণপূরও এই সময়ের সামাজিক ইতিহাস এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

অভ্যাসাদ্য উপাদি-জাত্যম্বমিতি-ব্যাপ্ত্যাদি-শব্দাবলের্জনারভ্য স্তদ্র-দূরভগবদার্ত্তাপ্রসঙ্গা অমী।
যে যত্ত্রাধিক-কল্পনাকুশলিনস্তে তত্ত্র বিদ্বন্তমাঃ
স্বীয়ং কল্পনমেব শাস্ত্রমিতি যে জানস্ত্যহো তার্কিকাঃ॥
— শ্রীটেত্ত্যচন্দ্রোদয়-নাটক ২য় অঃ ৪থ সংখ্যা

নৈয়ায়িক তার্কিকগণ জন্মকাল হইতে কেবল 'জাতি', 'অনুমিতি', 'উপাধি', 'বাাপ্তি' প্রভৃতি শব্দের আলাপ করিতেছেন; ভগবৎ-কথা-প্রসঙ্গ ইহাদের নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছে। যিনি যত অধিক কল্পনা-নিপুণ, তিনি তত শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া বিবেচিত। ইহারা কল্পনাকেই শাস্ত্র মনে করিয়া থাকেন।

তদানীন্তন সাহিত্য-ভাগুারের দ্বারোদ্ঘাটন করিলে যোগিপাল-ভোগিপাল-মহীপালের গীত, মনসার গান, শীতলা-মঙ্গল, মঙ্গলচণ্ডী-

বিষহরির পাঁচালী, শিবের ছড়া, ডাকপুরুষ ও খনার বচন প্রভৃতি গ্রাম্য ও লৌকিক সাহিত্য-সম্ভারই অধিকভাবে দৃষ্টিপথে পতিত হয়। মহাভারত ও রামায়ণের সাহিতাকেও নানাপ্রকার কল্পনা. তত্ত্ববিরোধ ও রসাভাস-দোষের তুলিকার সংযোগে মূল রামায়ণ ও মহাভারতের বর্ণনা হইতে পৃথক্ করিয়া লৌকিক-সাহিত্যের স্থায়ই আমোদ-প্রমোদের উপযোগী করা হইয়াছিল। স্থসাহিত্যের এইরূপ ত্রভিক্ষের দিনে নব-বসন্তের প্রফুল্ল প্রভাতের প্রাক্ষালে পিক-পক্ষীর অস্পষ্ট কাকলীর স্থায় মধুর-কোমলকান্ত-পদাবলীর ঝঙ্কারে জয়দেব, গুণরাজখান প্রভৃতি অতিমঠ্য সাহিত্যিকগণ শ্রীগৌরচন্দ্রের আগমনী-গাঁতি গান করিবার জন্ম বঙ্গের সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কুলীনগ্রামবাসী মালাধর বস্তু ১৪৭৩ খুফাব্দে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্মদেবের আবির্ভাবের প্রায় তের বৎসর পূর্বের শ্রীমন্তাগবতের দশম ও একাদশ স্বন্ধের বাঙ্গালা পত্যাত্মবাদ—"শ্রীকৃষ্ণবিজয়" গ্রন্থ আরম্ভ করিয়া ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্মের আবির্ভাবের প্রায় ছয় বৎসর পূর্বের সমাপ্ত করেন। হোসেন শাহ মালাধর বস্তুকে "গুণরাজ খান" উপাধিতে ভূষিত করিয়া তাঁহার বিছ্যোৎ-সাহিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। বাদশাহ্ শ্রীমন্তাগবতের বঙ্গপত্যানুবাদককে সাহিতাচর্চ্চার জন্ম পুরস্কৃত করিলেও শ্রীচৈতন্য-দেবের সহিত সাক্ষাৎকার না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার চিত্তরতি পরিবর্ত্তিত হয় নাই। ঐাচৈতগুদেব যখন গোড়ে রামকেলিতে গমন করেন, তথনই তাঁহার ঐশর্যো মুগ্ধ হইয়া হোসেন শাহ শ্রীচৈতন্তকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

#### সামাজিক অবস্থা

শ্রীচৈতন্তের আবির্ভাবের পূর্বের ও তাঁহার সমসাময়িক যুগে সমাজের মেরুদণ্ড বর্ণাশ্রুমের অবস্থা নানাভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়াছিল। শ্রীকবিকর্ণপূর, ঠাকুর শ্রীরন্দাবন ও শ্রীকবিরাজ গোস্বামি-প্রভু এই সময়ের যে সামাজিক চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, সমাজের নধ্যে তখন কলির 'ভবিষ্য আচার' প্রবেশ করিয়াছিল। সামাজিক ব্রাক্ষণগণ সূত্রমাত্র-চিহ্ন ধারণ করিয়া কেবলমাত্র দান-গ্রহণ-কার্য্যে বস্তে ছিলেন, ক্ষত্রিয়গণ প্রজা-রক্ষায় অসমর্থ হইয়া কেবল 'রাজা' উপাধি-মাত্র সম্বল করিয়াছিলেন, বৈশ্যগণ বৌদ্ধ বা নাস্তিক হইয়া পড়িয়াছিলেন, শুদ্রগণও ব্রক্ষারৃত্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।

চারি বর্ণের ভায় চারি আশ্রমেরও অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। বিবাহে অক্ষম হইয়াই লোকে 'ব্রহ্মচারী' অভিমান করিতেছিল, গৃহস্থগণ অভাত্ত আশ্রমীর প্রতি যথোচিত কর্ত্তবালনে বিমুখ হইয়া নানাপ্রকার অধর্মের সহিত ক্রী-পুল্রাদির উদর-ভরণে ব্যস্ত ছিল। 'বানপ্রস্থ' শব্দটী কেবল নামে-মাত্র শুনা যাইতেছিল। "পঞ্চাশোদ্ধং বনং ব্রজেৎ"—অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসরের পরে বনে গমন করিবে,—এই কথা কেবল পুঁথিগত হইয়া

রহিয়াছিল, সন্ন্যাসীর অভিমান করিয়া কতকগুলি লোক সন্ন্যাসের পবিত্র বেষের অপব্যবহার করিতেছিল, উহাকে জীবিকার্জ্জনের যন্ত্র করিয়া তুলিয়াছিল ; কেবল পরস্পরের মধ্যে বিত্তাকুলের অহঙ্কার, বিষয়-স্থুখভোগের প্রতিযোগিতা, মগ্য-মাংস-দারা অবৈদিক দেবতা-গণের পূজাদি-আড়ম্বর প্রদর্শন করিয়া লোকসমূহ আত্মগৌরব অন্থভব করিতেছিল। হরিনদী-গ্রামের 'চুর্জ্জন ব্রাহ্মণ' ( চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬৷২৬৭), গোপাল চক্রবর্ত্তী (চৈঃ চঃ অঃ ৩৷১৮৮), ব্রহ্মবন্ধু রামচন্দ্র খান ( চৈঃ চঃ অঃ ৩৷১০১ ) প্রভৃতি তদানীস্তন সমাজ-নায়কের চিত্র অঙ্কন করিয়া ঠাকুর বৃন্দাবন ও কবিরাজ গোস্বামী প্রভু তদানীন্তন বহিৰ্ম্মুখ বর্ণাশ্রম ও সমাজের অবস্থা দেখাইয়াছেন!

শ্রীবাস পণ্ডিত নবদ্বীপে নিজের ঘরে বসিয়া উচ্চৈঃম্বরে হরি-নাম কীর্ত্তন করিতেন তাহা তদানীন্তন তথা-কথিত হিন্দু-সামাজিকগণের অসহনীয় হইয়াছিল—

> কেন বা ক্লফের নৃত্য, কেন বা কীর্ত্তন গ কারে বা বৈষ্ণব বলি, কিবা সংকীর্ত্তন গ কিছু নাহি জানে লোক ধন-পুত্ৰ-আশে। সকল পাষ্ণুী মেলি' বৈষ্ণবেরে হাসে॥ চারি ভাই শ্রীবাস মিলিয়া নিজ-ঘরে। নিশা তৈলে তবিনাম গায় উচ্চৈ:স্বরে। শুনিয়া পাষ্ডী বলে,—'হইল প্রমাদ। এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উৎসাদ ॥ মহা তীব্র নরপতি যবন ইহার। এ আখ্যান শুনিলে প্রমাদ নদীয়ার॥

কেহ বলে,—'এ ব্রাহ্মণে এই গ্রাম হৈতে।
ঘর ভাঙ্গি' ঘুচাইয়া ফেলাইমু স্রোতে॥
এ বামুনে ঘুচাইলে গ্রামের মঙ্গল।
অন্তথা যবনে গ্রাম করিবে কবল॥'

--- হৈঃ ভাঃ আঃ ২।১০৯-১১৫

তদানীন্তন হিন্দু-সমাজ উচ্চ কীর্ত্তনের বিরোধী ছিল। হরি-কীর্ত্তনকারী পারমার্থিক বৈক্ষবগণ সর্ব্বক্ষণ কর্ম্মী স্মার্ত্ত-সমাজের উপহাস ও নির্যাতনের পাদ্র হইয়া পডিয়াছিলেন—

সর্কাদিকে বিষ্ণুভক্তিশৃন্ত সর্বাজন।
উদ্দেশও না জানে কেহ কেমন কীর্ত্তন ॥
কোথাও নাহিক বিষ্ণুভক্তির প্রকাশ।
বৈষ্ণবেরে সবেই করয়ে পরিহাস॥
জাপনা-জাপনি সব সাধুগণ মেলি'।
গায়েন শ্রীকৃষ্ণনাম দিয়া করতালি॥
তাহাতেও তৃষ্টগণ্,মহা-ক্রোধ করে।
পাষ্ণী পাষ্ণী মেলি' বল্ গিয়াই মরে॥
— চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।২৫২-২৫৫

সমাজ তখন উচ্চ হরিকীর্ত্তনকারী বিশ্ববন্ধুগণকে বিশ্ববৈরী মনে করিয়া তাঁহাদের প্রতি নানাপ্রকার কটুবাক্য প্রয়োগ করিত। কোন কোন সামাজিক ব্যক্তি ভক্তগণের উচ্চ কীর্ত্তনের ফলে দেশে তুর্ভিক্ষের প্রকোপ আশঙ্কা পর্য্যস্ত করিতেন!—

> 'এ বামুনগুলা রাজ্য করিবেক নাশ। ইহা সবা' হৈতে হ'বে তুর্ভিক্ষ-প্রকাশ॥

এ বামনগুলা সব মাগিয়া থাইতে।
ভাবুক-কার্তন করি' নানা ছল পাতে॥
গোসাঞির শয়ন বরিষা চারি মাস।
ইহাতে কি যুয়ায় ডাকিতে বড় ডাক ?
নিজা-ভঙ্গ হইলে কুদ্ধ হইবে গোসাঞি।
ছভিক্ষ করিবে দেশে,—ইথে দ্বিধা নাই॥'
কেহ বলে—'য়ি ধালু কিছু মূল্য চড়ে।
তবে এ-গুলারে ধরি' কিলাইমু ঘাড়ে॥'
— চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।২৫৬-২৬০

বহিশ্ব্র্থ সমাজের নিকট হরিকীর্ত্তন সার্ব্যকালিক কৃত্য বলিয়া গণিত হইত না। কোন বিশেষ ব্যাপারে ব্যবহারিক গতানুগতিক রীতি অনুসারে কোন কোন স্থানে প্রাণহীন হরিকীর্ত্তন অস্থান্য কাম্যকর্শ্মের অন্তর্ভানের স্থায়ই অনুষ্ঠিত হইত—

> কেহ বলে,—'একাদশী-নিশি জাগরণে। করিবে গোবিন্দ-নাম করি' উচ্চারণে॥ প্রতিদিন উচ্চারণ করিয়া কি কাজ ? এইরূপে বলে যত মধ্যস্থ-সমাজ॥

> > —टि: जा: पा: >७१२७>-२७२

হিন্দু-সামাজিকগণ উচ্চকীর্ত্তন ও নৃত্যকে অশাস্ত্রীয় বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিতেও দিধা বোধ করিতেন না। জ্ঞানযোগ পরিত্যাগ করিয়া উদ্ধতের স্থায় হরিকীর্ত্তনে নৃত্য ও অকৃত্রিম ভাবোদয় একটা অত্যাশ্চর্য্য-ব্যাপার বলিয়া গণিত হইত— ভানলেই কীর্ত্তন, করয়ে পরিহাস।
কেহ বলে,—'সব পেট-পুষিবার আশ॥'
কেহ বলে,—'জ্ঞান-যোগ এড়িয়া বিচার।
উদ্ধতের প্রায় নৃত্য,—কোন্ বাভার ?'
কেহ বলে,—'কত বা পড়িলুঁ ভাগবত।
নাচিব, কাঁদিব,—হেন না দেখিলুঁ পথ॥
শ্রীবাস-পণ্ডিত চারি ভাইর লাগিয়া।
নিদ্রা নাহি যাই, ভাই, ভোজন করিয়া॥
ধীরে-ধীরে 'কৃষ্ণ' বলিলে কি পুণ্য নহে ?
নাচিলে, গাইলে, ডাক ছাড়িলে কি হয়ে ?'

— চৈ: ভা: আ: ১১।৫৩-৫৭

নদীয়ার লোক অনেক সময় উচ্চকীর্ত্তনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া বলিতেন—

'আমি— এক্ষ, আমাতেই বৈদে নিরঞ্জন।
দাস-প্রভু-ভেদ বা করয়ে কি কারণ ?'
সংসারী সকল বলে,—'মাগিয়া থাইতে।
ডাকিয়া বলয়ে 'হরি' লোক জানাইতে॥
এগুলার ঘর-দার ফেলাই ভাঙ্গিয়া।'
এই যুক্তি করে সব নদীয়া মিলিয়া॥

—हिः **छाः जाः** २७।১১-১७

সমাজ তথন ধন-পুত্র-বিভারসে ও নানাজড়বিলাসে মত্ত,ছিল। পারমার্থিক-বৈষ্ণব দেখিলেই সামাজিকগণ নানাপ্রকার বিজ্ঞপাত্মক ছড়া আ বৃত্তি করিত এবং অধিকাংশ ব্যক্তিই মনে করিত, ছুনিয়ার লোকের স্থায় যতি, তপস্থীও তু'দিন পরে মরিয়া যাইবে, অতএব সংসারে ভোগ করিয়া যাওয়াই বৃদ্ধিমানের কার্যা! বাঁহারা দোলা ও গাড়ী-ঘোড়ায় চড়িতে পারেন, যাঁহাদের অগ্রপশ্চাৎ দশ বিশ জন লোক গমন করে, তাঁহারাই মহা-পুণ্যবান্ ও ধার্ম্মিক! যে ধর্ম্মের আচরণে নিজের দারিদ্রা-তঃখ ও দেশের ছর্ভিক্ষ বিদূরিত না হয়, দেশের ও দশের স্থ-স্থবিধা না হয়, তাহা ধর্ম্মের মধ্যেই গণ্য নহে! উচ্চকীর্ত্তনের দ্বারা ভগবানের শাস্তিভক্ষ হয়, স্থতরাং তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া জগতে ছর্ভিক্ষ ও নানাপ্রকার অস্থবিধা প্রেরণ করিয়া থাকেন!

জগৎ প্রমত্ত—ধন-পূজ-বিজ্ঞা-রসে।
দেখিলে বৈষ্ণব-মাত্র সবে উপহাসে'॥
আর্য্যা-তরজা পড়ে সবে বৈষ্ণব দেখিয়া।
যতি, সতী, তপস্থীও যাইবে মরিয়া॥
তা'রে বলি 'স্কুক্তি',—বে দোলা, ঘোড়া চড়ে।
দশ-বিশ জন যা'র আগে-পাছে রড়ে॥
এত যে, গোসাঞি, ভাবে করহ ক্রন্দন।
তবু ত' দারিদ্যা-হঃখ না হয় খণ্ডন!
ঘন ঘন 'হরি হরি' বলি' ছাড় ডাক।
কুদ্ধ হয় গোসাঞি ভনিলে বড় ডাক॥

— চৈ: ভা: আ: ৭I>৭-২> ·

শ্রীচৈতত্যের আবির্ভাবের পরেও নবধীপের তথা-কথিত হিন্দুগণ অহিন্দু কান্ধীর নিকট নিমাইর উচ্চকীর্ত্তনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। নিমাই গয়া হইতে ফিরিয়া অভিনব উচ্চকীর্ত্তন প্রচার করিয়া হিন্দুর ধর্ম্ম নই্ট করিয়া দিভেছেন, নাগরিকগণকে পাগল করিয়া তুলিতেছেন, হরিকীর্ত্তনের ঘারা রাত্রিতে নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইতেছেন ও নানাভাবে শান্তিভঙ্গ করিতেছেন, ইহা কাজীর নিকট জানাইয়া নিমাইকে নবদ্বীপ হইতে বহিষ্কৃত করিবার যুক্তি দিয়াছিলেন—

হেনকালে পাষ্ডী হিন্দু পাঁচ-সাত আইল।। আসি' কহে,--হিন্দুর ধর্ম ভাঙ্গিল নিমাঞি। যে কীৰ্ত্তন প্ৰবৰ্ত্তাইল, কভু শুনি নাই॥ মজলচণ্ডী, বিষহরি করি' জাগরণ। তা'তে নৃত্য, গীত, বাগ্য—যোগ্য আচরণ॥ পূর্ব্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত। গয়া হৈতে আসিয়া চালায় বিপরীত ॥ উচ্চ করি' গায় গীত, দেয় করতালি। মুদক্ত-করতাল-শব্দে কর্ণে লাগে তালি॥ না জানি, কি খাঞা মন্ত হঞা নাচে, গায়। হাসে, কান্দে, পডে, উঠে, গড়াগড়ি যায়॥ নগরিয়া পাগল কৈল সদা সংকীর্ত্তন। রাত্রে নিজা নাহি যাই, করি জাগরণ ॥ 'নিমাঞি' নাম ছাডি' এবে বোলায় গৌরহরি। हिन्दू द धर्म नष्टे किन भाष्णी नकाति'। ক্ষের কীর্ত্তন করে' নীচ বাড ৰাড। এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়॥

হিন্দুশান্ত্রে ঈশ্বর নাম—মহামন্ত্র জানি।
সর্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি ॥
গ্রামের ঠাকুর তুমি, সব তোমার জন।
নিমাই বোলাইয়া তা'রে করহ বর্জন।
— চৈ: চ: আ: ১৭৪২৩-২১৩

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ ধর্মজগতের **অ**বস্থা

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বের পারমার্থিক-ধর্ম্মক্রগতের অবস্থা নানাপ্রকার কাল্পনিক-ধর্ম ও কপটতার আবরণে আর্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ব্যবহারই পরমার্থের স্থান অধিকার করিয়াছিল। তখন ভারতের অন্যান্য স্থানে যে-কিছু পারমার্থিক-ধর্ম্মের আলোচনা ছিল, তাহাও প্রবল অসন্ধর্মের মতবাদ-সমূহের সহিত সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া শুদ্ধতা-সংরক্ষণে অসমর্থ ও ক্ষীণক্রীবী হইয়া পড়িয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে শ্রীবামুনার্চার্য্য ও শ্রীরামানুক্রাচার্য্য বে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা পরে রামানন্দি-শাধার প্রবাহিত হইলে ভাহাতে অলক্ষিতভাবে 'মায়াবাদ' প্রবেশ করিয়াছিল; এমন কি, পরবর্ত্তিকালের শ্রীরামানুক্ত-সম্প্রদারের আচার-প্রচারের মধ্যেও স্মার্ত্ত-আচারের ন্যুনাধিক আদর ও পারমার্থিকগণের প্রতি

জ্ঞাতিবৃদ্ধি-প্রভৃতির বিচার লক্ষিত হইয়াছিল। শ্রীরামানুজের পূর্ববর্ত্তী আচার্য্য শুদ্ধাবৈতবাদ-প্রচারক দেবতনু শ্রীবিষ্ণুস্বামী যে ধর্মাতত্ব প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাও লিঙ্গায়েৎ-সম্প্রদায়ের সহিত সজ্যর্ধের ফলে কভকটা বিদ্ধাবৈতবাদের ঘারা আক্রান্ত হইয়াছিল। বিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাবৈতবাদ-প্রচারের জয়স্তম্ভ-স্বরূপ 'সর্ববজ্ঞসূক্ত'-নামক বেদান্তভাষ্য কালক্রমে কেবলাবৈতবাদের ভাষ্যগ্রন্থে পর্যাবসিত হইয়া পড়িয়াছিল। এমন কি, শুদ্ধাবৈতবাদী বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীধর ও শ্রীলক্ষ্মীধরকে কেবলাবৈতবাদী বলিয়া প্রচারেরও যথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছিল। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য যে শুদ্ধ বৈতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাও তত্ত্ববাদি-শাখায় কিঞ্চিৎ অন্য রূপ ধারণ করিয়াছিল।

কৰিকর্ণপূর তাঁহার ঐতিচতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে ঐতিচতন্ত-দেবের আবির্জাবের পূর্বের ধর্মজগতের অবস্থা বিস্তারিতভাবে বর্ণন করিয়া, তৎকালে পারমাথিক-ধর্মের পরিবর্ত্তে কিরূপ ধর্মধঞ্জিতা ও কপট-বৈরাগ্য-নাট্য ধর্ম্মের পোষাক গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন—

জিহ্বাত্রেণ ললাটচক্রজ-স্থা-শুনাধ্বরোধে মহদাক্ষ্যং ব্যঞ্জয়তো নিমীলা নয়নে বদ্ধাসনং ধ্যায়তঃ।
অস্তোপাত্তনদীতটশু কিময়ং ভদঃ সমাধেয়ভূৎ
পানীয়াহয়ণপ্রকৃত্তকলীশুরুলনাকর্ণনৈঃ॥
তদিদমুদর-ভরণায় কেবলং নাট্যমেভশু।
—শ্রীটেতগুচক্রোদ্য-নাটক ২য় অছ, ৬ৡ সংখ্যা

এই ব্যক্তি নদীতারে মুদ্রিত-নয়ন হইয়া বন্ধাসনে ধ্যান ও কুন্তক করিয়া যোগনৈপুণ্য দেখাইতেছেন, কিন্তু হঠাৎ ইঁহার সমাধিভঙ্গ হইল কেন ? জল-আহরণে আগতা কোন তরুণীর শঙ্খবলয়ের ধ্বনি শ্রাবণ করিয়া যোগীর চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত! অতএব ঐ ব্যক্তির যোগক্রিয়ার এইরূপ প্রদর্শনী কেবল উদন্ধ-ভরণের অভিনয়!

তথন পুণ্যকামী লোকের তীর্থযাত্রার প্রতি আদর ছিল। কিন্তু ইহা অনেক সময়ই ভগবানের সেবা ও সাধুসঙ্গ-লাভের উদ্দেশ্যে না হইয়া দেশ-ভ্রমণরূপ কাম-কোতৃহল-চরিতার্থ করিবার জন্মই অনুষ্ঠিত হইত। কে কতবার আকুমারিকা হিমাচল ভ্রমণ করিয়াছেন, কে কয়বার বদ্রীনারায়ণ গমন করিয়াছেন, কে কত তীর্থে স্নান-দান করিয়াছেন, ইহা, লইয়াই পুণ্যকামিগণ রুথা গর্বব করিতেন।

গঙ্গা-দ্বার-গয়া-প্রয়াগ-মথুরা-বারাণসী-পু্ছর
শ্রীরঙ্গোত্তরকোশলা-বদরিকা-সেতু-প্রভাসাদিকাম্।
অন্দেনৈব পরিক্রমৈস্ত্রিচতুরৈস্তীর্থাবলীং পর্যাটরন্দানাং কতি বা শতানি গমিতাগুন্দানেতু কঃ॥

শ্রীটেতগুচন্দ্রোদ্য-নাটক ২য় অছ. ৭ম সংখ্যা

আমি গঙ্গা, হরিষার, গয়া, প্রয়াগ, মথুরা, কাশী, পুক্ষর, শ্রীরক্ষম, অযোধ্যা, বদরিকা, সেতৃবন্ধ ও প্রভাসাদি তীর্থ-সমূহ প্রতিবৎসর তিন চারিবার করিয়া পর্য্যটন করিতে করিতে এ পর্য্যস্ত কত শত বৎসর কাটাইলাম, আমাদের ন্যায় মহাপুরুষকে কে চিনিতে পারে! খৃষ্ঠীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে শ্রীরামানন্দ তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। \* তিনি সীতা-রামের উপাসনা প্রচার ও জমায়েৎ বা রামায়েৎ সম্প্রদায় স্থিতি করেন। তাঁহার মত, রামাত্মজ্বসম্প্রদায়ের মত হইতে কতকটা স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছিল। বৈষণ্ডব-সিদ্ধান্ত-অনুসারে তিনি ভগবৎপ্রসাদে ও ভগবানের সেবকের মধ্যে স্পর্শদোষ-বিচার ও জাতি-বৃদ্ধি করিতেন না বটে, কিন্তু তাঁহার প্রচারের মধ্যে চরমে ভগবানে লীন হইয়া যাইবার ন্যুনাধিক বিচারই দেখিতে পাওয়া যায়। ‡ শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মে বা শ্রীচৈতন্তাদেবের প্রচারিত মতে ভগবানে লীন অর্থাৎ তাঁহার নিত্য-সেবা হইতে বঞ্চিত হইবার কোনও কথা বিন্দুমাত্রও স্থান পায় নাই।

শ্রীরামানন্দের বারজন প্রধান শিয়্যের মধ্যে কবীর একজন। ইনি বস্ত্রবন্ধনকারী কোন মুসলমানের পুক্র ছিলেন। তিনিও চরমে নির্বিশেষ-মতই স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ণ তাৎকালিক

- \* নাভাদাসের হিন্দী 'শুজুমালে'র টীকাকার 'বার্ত্তিকপ্রকাশে'র রচরিতা ১৩০০
  খৃষ্টাব্দের মাঘমাসের কৃষ্ণা সপ্তমীতে প্ররাগে রামানন্দের আবির্ভাবের কথা বলিরাছেন।
  তাঁহার মতে,—রামানন্দ ১৪৮ বৎসর জাবিত ছিলেন। কর্কুহর সাহেবের মতে,—রামানন্দ
  ১৪২৫ অথবা ১৪৩০ খুষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী সময়ে ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন।
- হ অনেকে শ্রীরামানন্দকে বিশিষ্টাদৈতবাদী বলিবার পরিবর্তে প্রচছয় অদৈতবাদী
  বলিবারই পক্ষপাতা। কর্ক্রর সাহেব প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণেরও এই মত।
- † আধুনিক রামানন্দিগণ ছই জন ক্বীরের কথা বলেন। তাঁহাদের মতে,—
  নির্বিশেষবাদী ক্বীর, ক্বীরপছিদলের প্রবর্ত্তক এবং পূর্ববর্ত্তী মূল-ক্বীর বা রামক্বীরষ্ট্ রামানন্দের শিষ্ত।

রাজনৈতিক অবস্থা দৈখিয়া তিনি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সন্তাব-স্থাপনের জন্ম হিন্দু ও মুসলমানের একই ঈশ্বর—এই মত প্রচার করেন।

কেছ কেছ বলেন, ক্বীরের মতবাদের উপরই নানক পঞ্চদশ শতাব্দীতে শিখ্-সম্প্রদায় \* প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্ম্ম-মত হইতে কিছু কিছু নৈতিক উপদেশ সংগ্রহ করিয়া উভয়ের সংমিশ্রণে একটি রাজনৈতিক ধর্মা স্থিতি করিয়া-ছিলেন। ভারতের তদানীস্তন রাজনৈতিক সম্বর্ষ ও বিশ্বেষের দিনে নানকের আবির্ভাবের প্রয়োজন হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কিছুকাল পূর্বেই নানকের অভ্যুদয়-কাল।

রামানন্দ ও কবীর প্রধানতঃ উত্তর ভারতে এবং নানক পাঞ্জাবে তাঁহাদের ধর্ম্ম-মত প্রচার করেন। যে-সময় সনাতন-ধর্মক্ষেত্র ভারতবর্ধ রাজনৈতিক সমরানলে ধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময় হিন্দু ও মুসলমানের বিষেষভাবকে সাময়িক-ভাবে প্রশমিত করিবার লৌকিক উদ্দেশ্যে তদমুযায়ী ধর্ম্ম-মতবাদ প্রচারিত হইয়াছিল বটে; কিন্তু রামানন্দ, কবীর বা নানকের আপাত উদার-ধর্মের যাতুমন্ত্রের প্রভাবেও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রীতি-ছাপনের চেফা চিরস্থায়ী হয় নাই। শিখ্-সম্প্রদায়ের পঞ্চম গুরু অর্জ্জ্ন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলে তাঁহাদের প্রচ্ছয় রাজনৈতিক ধর্ম্মকে তাঁহারা আর তথন গুপ্ত রাখিতে চাহিলেন না। অর্জ্জ্নের

 <sup>&#</sup>x27;শিখ'্-শব্দের অর্থ—শিখ। নানক লাহোরের নিকটবর্ত্তী তালবন্দী প্রানে (বর্জনান নানাকানা) জন্মগ্রহণ করেন।

পুত্র হরগোবিন্দ শিখ্দিগকে রীতিমত যুদ্ধবিতা শিক্ষা দিয়াছিলেন।
নবম গুরু তেগ্বাহাত্বর স্বধর্মের জন্ম শির দিয়াছিলেন। তাঁহার
পুত্র গুরুগোবিন্দ সিংহের শিক্ষায় শিখেরা তুর্দ্ধর্ম সামরিক জাতিতে
পরিণত হইয়াছিল। ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে শিখ্দিগের শেষ-গুরু
গুরুগোবিন্দ আততায়ীর হস্তে নিহত হন।

যথন ভারতের অন্তান্ম স্থান রাজনৈতিক-ধ্মে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছিল, তথন বঙ্গদেশেও উহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। তথনকার ধর্ম্মের অবস্থার চিত্র ঠাকুর রন্দাবনের ভুলিকায় এইরূপ অঙ্কিত দেখিতে পাই—

ধর্ম-কর্ম লোক-সবে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
বেবা ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র সব।
তাঁহারাও না জানে সব গ্রন্থ-অমুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে'।
শোতার সহিত যম-পাশে ডুবি' মরে॥
না বাথানে যুগধর্ম ক্লফের কীর্ত্তন।
দোষ বিনা গুণ কা'রো না করে' কথন॥
বেবা সব বিরক্ত-তপন্থি-অভিমানা।
তাঁ-সবার মুখেহ নাহিক হরিধ্বনি॥
অতিবড় স্কুক্ত সে স্লানের সময়।
'গোবিন্দ', 'পুগুরীকাক্ষ' নাম উচ্চারয়॥
গীতা-ভাগবত যে যে জনেতে পড়ায়॥

বলিলেও কেহ নাহি লয় কৃষ্ণ-নাম।,
নিরবধি বিজাকুল করেন ব্যাখ্যান॥
সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে।
কৃষ্ণপূজা, কৃষ্ণভক্তি কারো নাহি বাসে॥
বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মত্য-মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে'॥
নিরবধি নৃত্য-গীত-বাত্য-কোলাহল।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মৃক্ষল॥

— চৈ: ভা: আ: ২য় অ:

শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়া তচ্ছিয় শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এবং শ্রীগোর-পার্ষদ শ্রীশিবানন্দসেনের শ্রীমুখে শ্রবণ ও শ্রীচৈতন্যদেবকে সাক্ষাদ্ভাবে দর্শন ও তাঁহার বাণী শ্রবণ করিয়া 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক'-রচয়িতা শ্রীশ্রীল কবিকর্ণপূর গোস্বামী সমসাময়িক ভারতের ও বঙ্গের এই সকল প্রামাণিক ইতিহাস নিরপেক্ষভাবে বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল নিরপেক্ষ কথা তাৎকালিক এক সম্প্রদায়ের উপর কালিমা আরোপ করে মনে করিয়া তাঁহাদের আধুনিক বংশধরগণ নানাপ্রকার স্বকপোল-কল্লিত মত ও যুক্তির বারা প্রকৃত ইতিহাসকে বিপর্যয় করিতে চাহেন। তাঁহারা নিঃস্বার্থ ও নির্ম্মৎসর বৈষ্ণব ঐতিহাসিক-গণের নিরপেক্ষ-মত বর্ণনার প্রতি লোকের শ্রন্ধাকে শ্লথ করিবার জন্ম নানাভাবে চেন্টা করিতেছেন। তাঁহারা বলেন,—"বাঙ্গালীর কৃষ্ণভক্তি স্বাভাবিক। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিভগণের মধ্যে বিষ্ণু-নাম

উচ্চারণ-পূর্ববক আচমন, বিষ্ণুপূজা, বিষ্ণুধ্যান, শালগ্রাম-তুলসী-সেবা, গীতা-ভাগবত-ব্যাখ্যা প্রভৃতি সদাচার আবহমানকাল হইতে প্রচলিত। ইহার কোনও দিনই ব্যাঘাত হয় নাই।"

পঞ্চোপাসক বা কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণের এরপ গতামুগতিক সদাচার, বিষ্ণুপূজা, বিষ্ণুধ্যান প্রভৃতিকে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বিষয়ে অজ্ঞ জনসাধারণ 'ভক্তি' বলিয়া মনে করিতে পারেন। কিন্তু স্থ্রাচীন আলোয়ারগণ এবং শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীমঞ্জাচার্য্য, শ্রীমঞ্জাচারকে 'শুদ্ধভক্তি' বলেন নাই। কেবল যে অনির্ববচনীয় 'প্রেমভক্তি' চিরকালই স্বত্নর্প্রভ,—এই বিচারেই পঞ্চোপাসক কর্ম্মজড় বা মায়াবাদিগণের ভক্তির অভিনয়কে ভাগবতগণ 'ছলভক্তি', 'বিদ্ধা ভক্তি', 'প্রচ্ছন্ম নাস্তিকতা', 'কপটতা' বা 'অভক্তি' বলিয়া নিরাস করিয়াছেন, তাহা নহে; পরস্ত তাঁহাদের ঐরপ্রপ্রভক্তে ( ? ) চরম প্রাপ্য বা উপেয়রূপে নির্বিবশেষ-মুক্তি লক্ষিত হওয়ায় তাঁহাদের ভক্তির অভিনয়কে 'অভক্তি' বলিয়াছেন।

মিশ্রভক্তি-যাজনকারী কনিষ্ঠাধিকারী 'প্রাকৃত ভক্ত' নামে খ্যাত হইলেও তাঁহার ভক্তি-চেফ্টাকে 'অভক্তি' বলা যায় না; কিন্তু পঞ্চোপাসক কর্ম্মজড় বা মায়াবাদীর ভক্তি-চেফ্টাকে ভাগবতগণ চিরকালই 'অভক্তি' বলেন; কেন না, তাহার মূলে 'নিবিবিশেষবাদ' রহিয়াছে।

> তা'র মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান। যাহা হৈতে ক্লম্ভক্তি হয় অন্তর্জান॥

কর্ম্মজড়গণের সন্ধ্যা-বন্দনাদি, শালগ্রাম-পূজা, তুলসীতে জল-প্রদান, গীতা-ভাগবত-পাঠ, গোবিন্দ-পুগুরীকাক্ষ-নামোচ্চারণ, 'তারকত্রক্ষ' নাম জপ, নববিধ-ভক্তি-যাজনের অভিনয়, পরিক্রমা, স্তবপাঠ, বিষ্ণুতীর্থ-ভ্রমণাদি—সকলই মুক্তিবাঞ্ছা বা নির্বিশেষ-গতি-লাভের ইচ্ছামূলে, কিংবা দেবাস্তরে স্বতন্ত্রেশ্বর-বুদ্দি-মূলে অস্টিত। গৌতীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য বলিয়াছেন,—

ভক্তির স্বরূপ, আর 'বিষয়', 'আশ্রয়'।
মায়াবাদী অনিত্য বলিয়া সব কয়॥
ধিক্ তা'র কৃষ্ণ-সেবা শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্র হানে তাহার স্তবন॥

### শ্রীমন্তাগবত বলিয়াছেন,—

মৌন-ব্রত-শ্রুত-তপোহধ্যয়নং স্বধর্ম-ব্যাখ্যারহোজপদমাধ্য আপবর্গ্যা:। প্রায়ঃ পরং পুরুষ তে অজিতেন্দ্রিয়াণাং বার্ত্তা ভবস্থ্যত ন বাত্র তু দাস্তিকানাম্॥

—ভা: ণা৯া৪৬

হে মহাপুরুষ! মুক্তির সাধক মৌন, ব্রত, শাস্ত্রজ্ঞান, তপস্থা প্রভৃতি দশবিধ উপায় অজিতেন্দ্রিয়গণের জীবন-যাপনের সহায়ক হইয়া থাকে; কিন্তু দাস্তিকগণের কদাচিৎ তাহা না হইতেওপারে।

শ্রীভক্তিরসায়তসিন্ধু নির্বিশেষবাদী, হৈতুক ও মীমাংসক অর্থাৎ কর্ম্মজড়ম্মার্ত্তগণকে ভক্তিবহির্ম্মুখ বলিয়াছেন এবং ষেরূপ চোরের নিকট হইতে মহা-নিধিকে রক্ষা করিতে হয়, সেইরূপ ইহাদের নিকট হইতেও কৃষ্ণভক্তি-মহা-নিধিকে গোপনে রক্ষা করিবার উপদেশ দিয়াছেন। \*

"বাঙ্গালীর কৃষ্ণভক্তি স্বাভাবিক, স্থতরাং বঙ্গদেশে কোন-কালে 'কৃষ্ণনাম-ভক্তিশূগু সকল সংসার'—এইরূপ অবস্থা ছিল না।" এইরূপ যাঁহাদের যুক্তি, তাঁহারা ভাবপ্রবণতাকেই 'ভক্তি' বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন।

ভগবদ্ভক্তি বাঙ্গালা, হিন্দুস্থানা, উৎকলবাসী বা ভারতবাসী, ইংরেজ, জার্ম্মান প্রভৃতি কোন জাতি-বিশেষের স্বাভাবিক সম্পত্তি নহে। ভক্তি স্থূল ও সূক্ষ্ম-উপাধি-নির্ম্মুক্ত প্রত্যেক নির্মাল জীবাত্মার স্বাভাবিকী রুত্তি। ভাবপ্রবণতা বাঙ্গালীর স্বাভাবিক, রজোভাব পাশ্চাত্যদেশবাসীর স্বাভাবিক—ইহা বলা যাইতে পারে; কিন্তু 'ভক্তি' কোনও জাতি বা বংশবিশেষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, ইহা বলা যাইতে পারে না।

'বাঙ্গালীর কৃষ্ণভক্তি স্বাভাবিক' যদি ইহা ঐতিহাসিক সত্য হয়, তবে এখনই বা সেই স্বভাবের ব্যতিক্রম হয় কেন ? এখন কৃষ্ণভক্তির পরিবর্ত্তে ভক্তি (?) উৎসাদনের চেষ্টা, ভক্তি-সদাচারের পরিবর্ত্তে যথেচ্ছাচারিতা কি সর্বব্র দৃষ্ট হইতেছে না ?

ফল্পবৈরাগ্যনির্দগ্ধাঃ শুক্জানান্চ হৈতৃকাঃ।
মামাংসকা বিশেবেণ ভক্ত্যাসাদবহির্দ্ধাং।
ইত্যেব ভক্তিরসিকৈন্চৌরাদিব মহানিধিং।
জড়মীমাংসকাদ্রক্ষ্য কৃক্ডজিরসং সদা॥

আর যদি বাঙ্গালীর কৃষ্ণভক্তি স্বাভাবিক বলিয়াই শ্রীচৈতগ্যদেব বাঙ্গালীর দেশে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তবে গীতার "যদা যদা হি ধর্মান্ড গ্লানির্ভবতি" শ্লোক নিরর্থক হয়। প্রত্যেক বাঙ্গালীই তথন স্বভাবতঃ কৃষ্ণভক্ত ছিলেন, বা ভক্তিতে রুচিবিশিষ্ট ছিলেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও নিত্য বিষ্ণু-পূজাদি করিতেন, শ্রীচৈতগুদেব কেবল ইঁহাদের সহিত লীলা-বিলাস করিতে আসিয়াছিলেন! এইজন্মই বুঝি তাঁহাকে পড়ুয়া-পাষণ্ডিগণের অত্যাচারে নববীপ হইতে সন্ন্যাস লইয়া বন্ধদেশ ছাড়িয়া অহ্যত্র বিচরণ ও অবস্থান করিতে হইয়াছিল! আর বাঙ্গালী হিন্দুগণ কাজীর নিকট অভিযোগ করিয়া নিমাইকে নদীয়া হইতে বহিষ্কৃত করাইবার চেম্টা করাইয়াছিলেন! তাঁহার সংকীর্ত্তনের মৃদক্ষ ভাঙ্গাইয়াছিলেন! শ্রীবাসাদি পণ্ডিতের বর-দার গঙ্গায় ফেলিয়া দিবার চেফা হইয়াছিল! আর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি আচার্য্যগণ মনের কণা বলিবার বা কুফভক্তির কথা কীর্ত্তন করিবার একজন লোকও প্রাপ্ত হন নাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন।

ব্যবসায়ী কথক, পাঠক যে ভাগবত-পাঠের অভিনয় করেন, যে বিষ্ণু-মন্ত্র দান বা ভক্তি ব্যাখ্যা করিবার চেফা করিয়া থাকেন, উহাকেও শ্রীমন্তাগবত 'ভক্তি' বলেন নাই; তাহা ভক্তির চরণে অপরাধ। 'শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিয়া থাইবা'র জন্ম শালগ্রামের পূজার অভিনয়, অর্থ ও প্রভিষ্ঠা-লাভের আশায় ভাগবত-পাঠ বা ভক্তি-ব্যাখ্যার অভিনয়—ভক্তি-ব্যাখ্যা নহে। শ্রীচৈতন্মদেবের সময়ও দেবানন্দ পণ্ডিত নবদ্বীপে ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন এবং তিনি পরম 'জ্ঞানবান্, তপস্বী, আজন্ম উদাসীন ও ভাগবতের মহা-অধ্যাপক' বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন; তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভু দেবানন্দের ভাগবত-ব্যাখ্যার অভিনয়ের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন; কেন না, দেবানন্দ মোক্ষা-ভিলাষী ও বৈঞ্চবাপরাধী ছিলেন।

রামদাস বিশ্বাস পরম রাম-ভক্ত, সর্ববশান্তে প্রবীণ ও মহাপ্রভুর পার্যদ পট্টনায়ক-গোষ্ঠাদিগের কাব্য-প্রকাশের অধ্যাপক ছিলেন। বৈষ্ণবের সেবার প্রতিও তাঁহার বিশেষ চেফা ছিল; তথাপি রামদাসের অন্তরে মুমুক্ষা থাকায় মহাপ্রভু রামদাসের বিদ্ধা ভক্তিকে 'ভক্তি' বলেন নাই। বঙ্গদেশীয় বিপ্র-কবি শ্রীচৈতন্যদেবকে ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীজগল্লাথদেবের প্রশংসা (?) করিয়াই তাঁহার নাটকের 'নান্দী'-শ্লোক লিখিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীস্বরূপ গোস্বামী প্রভু উহাকে 'ভক্তি' বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

কেহ কেহ বলেন,—"শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বেও
মহামান্ত শ্রীধরস্বামিপাদের টীকান্সুসারে নববীপের বহু পণ্ডিত
শ্রীমন্তাগবতের ব্যাখ্যা করিতেন এবং শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দের
পদাবলীও গান করিতেন। অনেক টোলে গীতগোবিন্দের পঠনপাঠন হইত।"

টোলে বা সাধারণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে, কিংবা সাধারণ সভায় গীতগোবিন্দের স্থায় অপ্রাকৃত ভঙ্গন-গ্রন্থ পঠন-পাঠন ভক্তি'-

পদবাচ্য হওয়া দূরে থাকুক, ভক্তির চরণে অমার্জ্জনীয় অপরাধ; কেন না, টোলে ঐ সকল গ্রন্থ প্রাকৃত-কাব্য-শিক্ষা-দান বা সাধারণ সভা-সমিতিতে প্রাকৃত কাব্যরস-আস্বাদনের জন্মই পঠিত বা কীৰ্ত্তিত হয়। কোন অজিতেন্দ্ৰিয় ব্যক্তি, বিশেষতঃ নিৰ্বিশেষবাদী শ্রীগীতগোবিন্দ-পাঠের অধিকারী নহেন। কেবল অমুস্বার-বিসর্গ জানিলেই শ্রীগীতগোবিন্দ বা শ্রীমন্তাগবতের রাস-পঞ্চাধ্যায় পাঠ করা যায় না। ঐরপ পাঠের অভিনয় ভক্তির স্থানে অমার্জ্জনীয় অপরাধ.—ভক্তি ত' নহেই। কর্মাঞ্চড় স্মার্ত্তগণ শ্রাদ্ধ-সভায় রাস-পঞ্চাধ্যার পাঠ (?) করেন; ইহা যে কতটা অভক্তি, তাহা দেহ-গেহাসক্ত শোকাচ্ছন্ন শূদ্র-প্রকৃতির অত্যস্ত অপরাধী কর্ম্ম-জড়গণ বুঝিতে পারিবে না। এজন্ম শুদ্ধ ভগবছক্তগণ ঐরূপ কার্য্যকে অভক্তির পরাকান্তা বলিয়া জানেন। হাটে-বাজারে 'রাই-কাণুর গান', স্ত্রী-পুত্র-ভরণ-পোষণার্থ বা প্রতিষ্ঠা-লাভের আশায় পুরাণ-পাঠের বা কথকতার অভিনয় প্রভৃতি—যাহা দেবল ও অর্থকামী পুরোহিতগণের বৃত্তির ন্যায় পঞ্চোপাসক-সমাজ বা কর্মাজড়-স্মার্ত্ত-সমাজে বঙ্গদেশে চলিয়া আসিয়াছে এবং যাহার অনুকরণ করিয়া লৌকিক গোস্বামিগণ (?) পুরাণ-পাঠ ও কথকতার ব্যবসায় খুলিয়াছেন, ঐ সকলই ভক্তিদেবীর চরণে অমার্জ্জনীয় অপরাধ। এই সকল ভক্তির অভিনয় হইতে স্পট্ট নাস্তিকতা অনেক ভাল ; কারণ, তদ্বারা লোকের অভক্তিকে 'ভক্তি' বলিয়া বিবর্ত্ত উপস্থিত হয় না। অতএব শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন যে তদানীস্তন নবদ্বীপের লোককে ভক্তিবহিন্মুণ বলিয়াছেন, ইহা সর্ববেভাভাবে সমীচীন ও সতা। ভগবন্তক্তগণ যাত্রার দলের 'নারদ'কে ভক্তরাজ নারদ বলেন না ও তাহার ভক্তির অভিনয়কেও 'ভক্তি' বলেন না। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী, নির্ব্বিশেষবাদী, কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত, পঞ্চোপাসক, আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, সথিভেকী, স্মার্ত্ত, জ্যাতিগোস্বামী, অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্কনাগরী প্রভৃতির ভক্তির অভিনয়ের ন্যায়; স্থতরাং তাহা সম্পূর্ণ অভক্তি।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ, শুদ্ধভক্তিরাজ্যের মূল মহাজন শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু কন্মী, জ্ঞানী ও মুমুক্ষুদিগের ভক্তির সাধারণ সদাচার-পালনের অভিনয় দূরে থাকুক, অশ্রুদ, কম্প, পুলকাদির অভিনয়কেও 'প্রতিবিম্ব রত্যাভাস' \* বলিয়া গর্হণ করিয়াছেন। অতএব উহা কখনও ভক্তি বা রতি নহে। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন, ঐ সকল অভিনয় দেখিয়া অজ্ঞ ব্যক্তিগণ চমৎকৃত হইতে পারে; কিন্তু অভিজ্ঞাণ বিমোহিত হন না।

মুমুকু-প্রভৃতীনাকেন্তবেদেধা রতির্ন হি।
বিমৃক্তাধিলতবৈধা মুক্তৈরপি বিমৃগ্যতে ।
বা কুকেনাতিগোপ্যান্ত ভরুদ্ধ্যোহপি ন দীরতে ।
সা ভূক্তিমুক্তিকামতাচ্চুদ্ধাং ভক্তিমকুর্কতাম্।
কাদরে সম্ভবত্যবাং কথং ভাগবতী রতিঃ ।
কিন্তু বালচমৎকারকারা তচিক্তবীক্ষরা।
অভিজ্ঞেন স্ববোধোহরং রত্যাভাসঃ প্রকীর্তিঃ ।
——ভঃ রঃ সিঃ পুঃ ও লহরী, ১৯-২০ স্লোক

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ সমসাময়িক পৃথিবী

শুধু ভারতের নহে, তখনকার পৃথিবীর টুভিহাস— এক সঞ্চার্যনময় যুগের ইতিহাস। তথন Wars of the Roses ও পাশ্চাত্য মধ্যযুগের অবসানকাল উপস্থিত হইয়াছে। নানা প্রকার পৌরযুদ্ধ ও বৈদেশিক সঞ্জর্বে পাশ্চাত্যদেশের প্রত্যেক জ্বাতি ও সমাজ ন্যনাধিক ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ১৯৮৫ খুফীকে হইতেই বর্ত্তমান যুগের সূচনা হইল; এইজগ্রই পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ ১৪৮৫ খুফীকে হইতে ১৬০৩ খুফীকেকে "The Beginning of the Modern Age" বলিয়াছেন। ১৪৮৫ খুফীকে সপ্তম হেন্রী ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার এক বৎসর পরেই শ্রীচৈতগ্যদেবের আবির্ভাব-কাল। এই সময় হইতেই সমগ্র পাশ্চাত্য সভ্য জগতেরও "Renaissance" বা "নৃতন জন্মে"র সূচনা হইতেছিল। \*

<sup>\*</sup> While Henry VII was struggling with his difficulties, a series of explorations had Suddenly multiplied the area of the world, and opened new horizons. \* \* \* Even more important than the discoveries as a sign of the coming of a new era was the Renaissance which first began seriously to affect the life and thought of England in the time of Henry VII.—Ramsay Muir.

শ্রীচৈতভাদেবের আর্বিভাবের ঠিক পরের বৎসরই অর্থাৎ ১৯৮৭ খ্রফাব্দে সরাসর জলপথে ভারতবর্ষে আসিবার জভ্য পাশ্চাতাজাতির প্রবল স্পৃহা জাগিয়া উঠিয়াছিল। ১৪৮৮ খ্রফাব্দে বার্থোলোমিউ দিয়াজ নামক একজন নাবিক উত্তমাশা- অন্তরীপে পৌছিয়াছিলেন। তখন ভারতব্যে জলপথ উন্মুক্ত হইল। ক্রমে আরও কএকজন নাবিক ভারতবর্ষের পথ আবিষ্কারের চেন্টা করিলেন, অবশেষে ১৪৯৮ খ্রফাব্দে পর্ভু গীজ-নাবিক ভাস্কোদা-গামা কালিকট্ বন্দরে পৌছিলেন। তখন শ্রীচৈতভাদেব নবছাপ-লীলায় দ্বাদশ্বর্ষ-বয়ন্দ্র বালক।

কে জানে—এই জলপথ আবিদ্বারের গৌণ উদ্দেশ্য অনেক কিছু থাকিলেও নবদীপ-স্তধাকরের নাম-প্রেম-প্রচারের দ্বারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সহিত যোগসূত্র-রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য ইহাতে অন্তর্ন বিহিত ছিল কি না ? পাশ্চাত্যের বণিক্ ভারতবর্ষের ধনরত্নে লাভবান্ হইতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তখন কে জানিত—ভারতের সর্বনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধন পরমার্থের বাণা তাঁহাদিগকে অধিকতর লাভবান্ করিবে ? তখন কে জানিত—ভারতের এই জলপথ আবিদ্ধৃত হওয়ায় একদিন শ্রীচৈতন্যের নামহট্রের ব্রাজক-বিপণির প্রেমের পসরা-সহ প্রাচ্য হইতে পাশ্চাত্যে বিশ্বমঙ্গল-জভিযান হইবে ?

সপ্তম হেন্রীর সময়ে অর্থাৎ শ্রীটেতভাদেবের সমসাময়িক নবাভ্যাদয় বা নবজাগরণের যুগে ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড্ বিশ্ববিভালয় বিভাচর্চা ও সাহিত্য-সাধনায় নবভাবে গঠিত হইয়াছিল। এদিকে

ঠিক সেই সময়ে শ্রীচৈতন্মের আবির্ভাবেও ভারতের অক্সফোর্ড্ বা প্রধানতম সারস্বত-তীর্থ নবদ্বীপে পরা বিচ্চা, ভক্তি-সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও শিল্প-সাধনার এক নবযুগের দারোদ্ঘাটন হইয়াছিল। ১৫১৬ থুফীকে পাশ্চাতাদেশে যখন 'Utopia' (No-where) নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া আদর্শ পার্থিব-সমাজের কাল্পনিক চিত্র প্রচার করিতেছিল, সেই সময় ও তৎপূর্বেবই শ্রীচৈতন্যদেব ঐকান্তিক পরমার্থের অনুগমনকারী আদর্শ সমাঞ্চের বাস্তব-চিত্র বঙ্গদেশে প্রচার করিয়াছিলেন। ১৫১৭ থ্রফাব্দে মার্টিন লুথার ণ পোপের যথেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের পতাকা উভ্টীন করিয়া পাশ্চাতাজগতে থ্রফ্রধর্ম্মের এক সংস্কারযুগের উদ্বোধন করিলেন। এই সময়ে তদ্দেশে মুদ্রা-যন্ত্রের নৃতন আবিষ্কার হইয়াছিল। এই সময়ে শ্রীচৈতগুনের ভারতবর্ষে কর্মাজভুমার্ত্তবাদ ও নানাপ্রকার মতবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী বাণী প্রচার করিয়াছিলেন: তিনি মাটিন লুখার বা জগতের অন্যান্য ধর্ম-সংস্কারকের স্থায় সংস্কারকের ব্রত গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু বাঙ্গালাদেশের

<sup>† \* \* \*</sup> Thus a great part of Europe, including England was full of explosives only waiting for a spark; the spark came from Martin Luther, a friar professor of Wittenberg in Saxony, who in 1517 nailed to the door of the church there a number of *Theses* challenging the right of the Pope to sell indulgences, or exemptions from penance. A fierce controversy arose which was swiftly spread by the new invention of the printing-press.

—Ramsav Muir.

ঐতিহাসিকগণ এবং অভাভ সাধারণ ব্যক্তিগণও শ্রীচৈতভাদেবকে 'সংস্কারক' বলিয়া অমার্জ্জনীয় ভ্রম করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ তিনি সংস্কারক নহেন, তিনি সনাতন-ভাগবত-ধর্ম্মের পুনঃসংস্থাপক, বিকাশক ও পরিশিষ্ট-প্রকাশকের অভিনয় করিয়াও স্বয়ং বিকসিত সনাতন-ধর্মের অধিদেবতা। শ্রীচৈতভাদেবের সময়ে, কিংবা ভাঁহার পরবন্তী আচার্য্য গোস্বামিগণের সময়ে, কিংবা ভৎপরবন্তী যুগের শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীশ্রামানন্দ-শ্রীরসিকানন্দের সময়ে, কিংবা ভাহারও পরবন্তী যুগের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবন্তী ঠাকুর ও বেদান্তভান্ত্য-প্রণেতা



শীল ভক্তিবিলোদ ঠাকুর

শীবলদেব বিভাভ্ষণের সময়ে বঙ্গদেশে মুদ্রা-যন্ত্রের প্রচলন হয় নাই।
ভারতে ও বঙ্গদেশে মুদ্রাযন্ত্র
প্রচারিত হইবার পর বর্ত্তমান যুগে
শ্রীচৈতভ্যদেবের শিক্ষার পুনঃসংস্থাপক শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ
মুদ্রাযন্ত্রকে প্রচার-কার্য্যে বিশেষভাবে নিযুক্ত করেন। শ্রীচৈতভ্যগীতা, শ্রীকেঞ্জারিত, শ্রীভাগবতস্পাচ, শ্রীক্ষঞ্সংহিতা, শ্রীকল্যাণ-

কল্পভরু, 'শ্রীসঙ্কনভোষণী'-পত্রিকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া শ্রাল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে প্রচার করেন। ভাঁহার সংস্থাপিত শ্রীচৈতন্য-যন্ত্রালয় হইতে শ্রীচৈতন্যদেবের আরও অনেক শিক্ষা-গ্রন্থ বঙ্গদেশে প্রচারিত হয়। শ্রীগুণরাজ খার শ্রীকৃষণবিজয়, শ্রীসজ্জনতোষণীর দিতীয় বর্ষের শেষাংশ, শ্রীচৈতত্যো-পনিষৎ, শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম, প্রেমপ্রদীপ (২য় সংক্ষরণ), শ্রীচৈতত্য-চরিতামৃত (১ম সংক্ষরণ) ইত্যাদি শ্রীচৈতত্য-যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হয়।

১৪৮৫ খৃষ্টাব্দ ইইতে পাশ্চাত্যদেশে নব্যুগ ও সভ্য-সুশাসনপদ্ধতির সূচনা, ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের জলপথের সন্ধান,
১৪৯২ খৃষ্টাব্দে এক নূতন পৃথিবী আমেরিকার আবিদ্ধার, ১৪৯৮
খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের পথ সম্পূর্ণভাবে নির্ণয় ও তৎসঙ্গে মুদ্রা-যন্তের
প্রবর্ত্তন-দ্বারা পৃথিবীর সর্বত্র ধর্ম্মের নবজাগরণ অর্থাৎ সমস্ত
পৃথিবীর সহিত পারমার্থিক যোগসূত্র-সংস্থাপনের স্থ্যোগ প্রদান
করিয়া বঙ্গের ভাগ্যাকাশে যে বিশ্বস্থিকারী অতিমন্ত্র্য চক্র উদিত
ইইয়াছিলেন, তিনিই শ্রীচৈতত্যদেব।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ নবদ্বীপ

গৃষ্টীয় একাদশ শতাকার মধ্যভাগে নবদীপ সেনবংশীয় রাজগণের রাজধানী ছিল। এখনও এইস্থানে বল্লাল সেনের স্মৃতিচিহ্নরূপে 'বল্লালটিখি' নামক একটি বিস্তৃত দীঘি এবং উহার উত্তর দিকে 'বল্লালটিখি' নামক বল্লাল সেনের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া য়য়। মালদহের প্রাচীন গৌড়নগর হইতে সেনবংশীয় রাজগণ তাঁহাদের রাজসিংহাসন এই নবদীপে আনয়ন করায় এই স্থানকে "গৌড়ভূমি'ও বলা হয়। সেনরাজগণের অধঃপতনের পর নবদীপ মুসলমান-রাজগণের হস্তগত ইইয়াছিল। পঞ্চদশ শতাকীতে (১৪৯৮—১৫১১) বাঙ্গালার স্বাধীন নূপতি আলাউদ্দিন সৈয়দ হোসেন শাহের নিয়েগমতে শাসনাদি পরিচালনের জন্য ফৌজদার মৌলানা সিরাজ্বদীন চাঁদকাক্র এই নবদ্বীপেই অবস্থান করিতেন।

প্রাচীন নবদাপের "বেলপুকুরিয়া" পল্লীর কিয়দংশ বস্তমান 'বামনপুকুর' নামক পল্লীতে পরিণত হইয়াছে। এই বামনপুকুরেই চাঁদকাজীর সমাধি ও তাঁহার গৃহের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। বর্ত্তমানে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈক্ষবরাজ-সভা বা গৌড়ীয়-মিশনের পরিচালক-সমিতি এই শ্রীচৈতন্যক্রপা-প্রাপ্ত চাঁদকাজীর সমাধি-পাট রক্ষা করিতেচেন।



বল্লালদীথি-- দূরে জীটেডজ্যাঠের, জীমন্দির



বলালদেনের প্রাসাদের ভগ্নস্থপ

"Nabadwip is a very ancient city and is reported to have been founded in 1063 A. D. by one of the Sen kings of Bengal. In the 'Aini Akhari' it is noted that in the time of Laksman Sen Nadia was the Capital of Bengal". (Nadia Gazetteer)

অর্থাৎ নবদ্বীপ একটি প্রাচীন নগর এবং ১০৬৩ খৃষ্টাব্দে সেনবংশীয় কোন নৃপতির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। 'আইন-ই-আকবরী'তে বর্ণিত আছে যে, লক্ষ্মণসেনের সময় নদীয়া বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল।

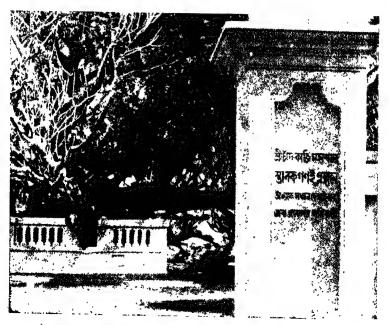

মৌলানা সিরাজুদ্দিন টাদকাজীর সমাধি, বামনপুকুর ( শ্রীমারাপুর )—৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

"Nadia was founded by Laksman Sen in 1063." (Hunter's Statistical Account—p. 142)

অর্থাৎ নদীয়া লক্ষ্মণসেনের দারা ১০৬৩ খুস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

"The earliest that we know of Nadia is that in 1203 it was the Capital of Bengal." [Calcutta Review (1846). p. 398]

ভার্থাৎ নদায়া-সম্বন্ধে আমরা সর্ব্যাথ্যিক যে বিবরণ পাই, ভাহা হইছে জানা যায়, ঐ নগরী ১০০০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল,—ইত্যাদি বহু প্রমাণ প্রাচান নবদ্বীপকেই সেন-বংশীয় রাজগণের রাজধানী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে।

### গঙ্গার পূর্বভীরে প্রাচীন নবদ্বীপ

এই নবদ্বাপ-নগর গঙ্গার পূর্ববকুলে অবস্থিত বলিয়া প্রাচান কাল হইতে বিখাতি রহিয়াছে। যথা, উদ্ধান্ধায়-মহাতন্ত্র— "বর্ত্তত হ নবদ্বীপে নিত্যধান্ধি মহেশরি। ভাগীরথীতটে পূর্বের্ব মায়াপুরস্ত গোকুলম্।।" "গোডদেশে পূর্বের্টেশলে করিল উদয়।" ( চৈঃ চঃ আঃ ১৮৬)। "নদায়া উদয়গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌর-হরি, কুপা করি' হইল উদয়।" ( চৈঃ চঃ আঃ ১৩৯৭)। "শ্রীস্থরধুনীর পূর্বেতীরে, অন্তদ্বীপাদিক চতুষ্টয় শোভা করে। জাহ্নবীর পাশ্চম কূলেতে, কোল-দ্বীপাদিক পঞ্চ বিখ্যাত জগতে।" ( ঠাকুর নরহরি )। পরবর্ত্তি-বিবরণ-সমূহত তাহাই সমর্থন করে। "It was on the east of the *Bhagirathi* and on the west of *jalangi*" (Hunter's Statistical Account, p. 142)

অর্থাৎ নবদ্বীপানগর ভাগারথীর পূদসভারে এবং জলাঙ্গার (খড়িয়ার) পশ্চিমে অবস্থিত ছিল।

এই প্রাচীন নবদ্বীপ-নগর সম্প্রাত 'নবদ্বাপ' নামে পরিচিত না হইয়া বামনপুকুর, বেলপুকুর, শ্রীমায়াপুর, বল্লালদীঘি, শ্রীনাথপুর, ভারুইডাঙ্গা, টোটা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যে স্থলে শ্রীজগন্ধাথ মিশ্রের গৃহ, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদৈত-ভবন শ্রীমুরারিগুপ্তের স্থান প্রভৃতি অবস্থিত ছিল, তাহাই সম্প্রতি 'শ্রীধাম মায়াপুর' নামে খ্যাত। গঙ্গার বিভিন্ন গর্ভের পরিবর্ত্তনে নবদ্বাপ-নগরের শ্রীগৌরজন্মভিটা ও তৎসংলগ্ন স্থান বাতাও অধিকাংশই জলমগ্ন হইয়াছিল। স্থতরাং উহার অধিবাসিগণের অনেকেই নিকটবর্ত্তী স্থানে উঠিয়া যাইতে বাধ্য হন। শ্রীক্রফের লীলাক্ষেত্র দারকা-নগরীতেও একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-গৃহ ব্যতাও অন্থান্য স্থান সমুদ্রনগ্ন হইবার কথা শ্রীমস্থাগ্রতে (১১।৩১।২৩) শ্রুত হয়।

#### বিভিন্ন সময়ের নবদ্বীপ

মহাপ্রভুর সময়ের ক্লিয়া-গ্রামে বা পাহাডপুরেই আধুনিক নবদ্বীপ সহর বাসয়াছে এবং সেই স্থানেই বত্তমান নবদ্বাপ-মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় **অপ্তাদশ** শতাব্দীতে নবদ্বীপ নগর কুলিয়াদহ বা কালিয়দহের বর্তমান চড়ায় অবাস্থিত ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর নদায়া-নগরী বর্তমান নিদ্যা, শক্ষরপুর, রুদ্রপাড়া প্রভৃতি স্থানে লক্ষিত হয়। গঙ্গার গতির এই রূপ পরিবর্ত্তন এবং প্রাচীন নদীয়ার বসতির এইরূপ পরিবর্ত্তন 'হিষ্ট্রি অব্ নদীয়া রিভাস্'' স্তবা-বাঙ্গালার ম্যাপ, রেণেলের ম্যাপ এবং রুকম্যানের ম্যাপ প্রভৃতি আলোচনা করিলেই বেশ বুঝা যায়। সপ্তদশ শতাব্দার পূদের অর্থাৎ স্থোড়শ শতাব্দান-পর্য্যন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের নবদাপ-নগর শ্রীমায়াপুর, বল্লালদীঘি, বামনপুকুর, শ্রীমাথপুর, ভারুইডাঙ্গা গঙ্গানগর, সিমুলিয়া, রুদ্রপাড়া, তারণবাস, করিয়াটী, রামজীবনপুর প্রভৃতি স্থানে ব্যাপ্ত ছিল। তথন বর্ত্তমান বামনপুকুর পল্লীর নাম 'বেলপুকুর' ছিল, পরে মেঘার চড়ায় প্রাচীন বিল্পুক্ষরিণী-গ্রাম স্থানান্তরিত হওরায় উহা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান বামনপুকুর' নাম লাভ করিয়াছে। জমিদারী সেরেস্তার প্রাচীন কাগজ্জ-পত্রাদি হইতে এই বিষয় বিশেষভাবে জানিতে পারা যায়।

লগুনের 'রটিশ মিউজিয়ম্ ও য্যাড্মির্যাল্টি'-ভবনে সংরক্ষিত তুইটি মানচিত্র জলাজী নদীর উত্তরাংশে ও ভাগীর্থীর পূর্ববাংশে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যান্ত নবদ্বীপের তাৎকালিক স্থিতি-সংস্থানের সাক্ষ্য অবিসংবাদিতভাবে প্রদান করিতেছে।

প্রথমোক্ত মানচিত্রটা ভেন্ডেন্-ক্রক্-ক্রত (Mattheus Vanden Broucke)। ইনি ১৬৫৮ হইতে ১৬৬৪ খৃফাব্দ পর্যান্ত ওলন্দাজ (Dutch) বণিক্গণের নেতা ছিলেন। ক্রকের ম্যাপের প্রথম সংস্করণ বর্ত্তমানে পাওয়া যায় না। ১৭২৬ খৃফাব্দে প্রকাশিত বেলেন্টিনের ইফ্ ইণ্ডিয়া (Valentyn's East India)

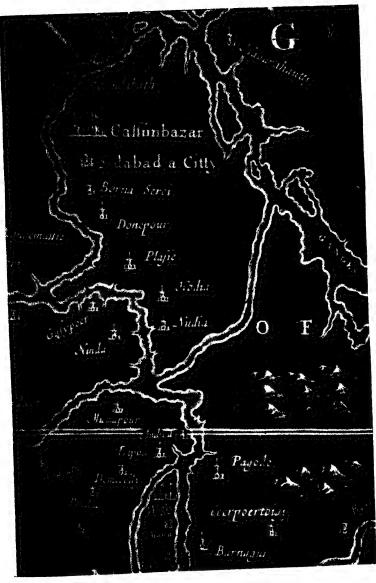

জন্ প্ৰতিন্ কৰ্তৃক প্ৰকাশিত বঙ্গের স্পাচীন মানচিত্ত (১৬৭৫ খু:)

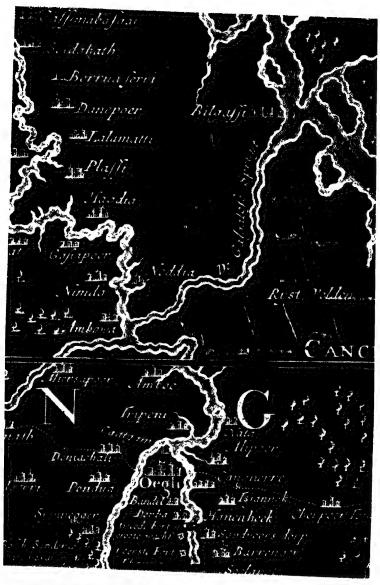

নামক পুস্তকের পঞ্চম খণ্ডে ভেন্ডেন্ক্রকের একটি ম্যাপ সংযুক্ত আছে। ঐ ম্যাপটীর একটি ফটোগ্রাফ গৌড়ীয়-মিশন ব্রিটিশ মিউজিয়ম হইতে বহু অর্থব্যয়ে সংগ্রহ করেন।

১৬৭৫ খুফাব্দে ইফ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মাচারিগণ একটি ম্যাপ প্রস্তুত করেন এবং জন গরন্টন কর্ত্তক উহা প্রথম প্রকাশিত হয়। লওনের নৌসেনা-বিভাগের বড আফিসে (British Admiraltyতে) 'ইংলিস্ পাইলট্' নামক পুস্তকের মধ্যে ঐ ম্যাপটি আছে। উহারও একথানি ফটোগ্রাফ গৌডায়-মিশনের প্রয়ত্তে আনীত হইয়াছিল। গৌড়ীয়-মিশনের গভণিংবডির সৌজন্মে ও অনুমতানুসারে উক্ত মানচিত্র হইতে আবশ্যক অংশ মুদ্রিত হইল। ইহা হইতে দেখা যায় যে, সপ্তদশ শতাব্দীতেও উত্তর-দক্ষিণ-বাহিনী গঙ্গা ও ভাহার পুর্বরপারে নদীয়া বিপ্লাজিত রহিয়াছে। অতএব বর্ত্তমান শ্রীমায়াপুরই যে প্রাচীন নদীয়া এ বিষয়ে আর কোন সংশয় নাই। বঙ্গের মহামান্ত গভর্ণর বাহাতর হিজ এক্সেলেন্দী দি রাইট অনারেবেল্ শ্রুর জন্ এগুারসন্ গত ইংরাজা ১৯৩৫ সালের ১৫ই জানুয়ারী যথন শ্রীগোরাঙ্গের জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর দর্শনের জন্ম আসিয়াছিলেন, তখন গভর্ণর-বাহাতুর ঐ মানচিত্র তুইটি দেখিয়াছিলেন।

#### নবদ্বীপ কি ?

সাধারণ লোকের ধারণা হইতে পারে যে, কোন একটি বিশেষ নগর বা স্থানের নামই বোধ হয় নবদ্বীপ, অঞ্বা 'নবদ্বীপ' বলিতে নূতন দ্বীপ বা উপনিবেশ-বিশেষ; বস্তুতঃ ভাহা নহে। নয়টি দ্বাপ লইয়া নবদ্বীপ গঠিত। এই নবদ্বীপের মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপগ্রাম বা পল্লী অবস্থিত ছিল। নয়টি দ্বীপের চারিটি দ্বীপ ভাগীরথীর পূনব পারে এবং পাঁচটি ভাগীরথীর পশ্চিম পারে অবস্থিত ছিল। পূর্নব পারের চারিটি দ্বাপের নাম—(১) অন্তদ্বীপ, (২) সীমন্তদ্বীপ, (৩) গোক্তমদ্বীপ ও (৪) মধ্যদ্বীপ ; পাশ্চম পারের পাঁচিটি দ্বাপের নাম—(১) কোলদ্বীপ, (২) ঋতুদ্বীপ, (৩) জহ্লুদ্বীপ, (৪) মোদ-ক্রমদ্বীপ ও(৫) রুদ্রদ্বীপঃ।— ভক্তিরত্বাকর ১২শ তরন্ত ক্রফটব্য।

শ্রীল ঘনশ্যাম দাসের 'শ্রীনবদাপধাম-পরিক্রমা' নামক গ্রন্থেও এই সমস্য দ্বীপের বিষয় উল্লিখিত আছে; যথা,---

নদীয়া পৃথক্ গ্রাম নয়।
নব-দ্বাপ নব-দ্বাপ-ব্রেটিত যে হয়॥
নবদ্বাপে নব দ্বাপ-গ্রাম।
পৃথক্ পৃথক্ কিন্তু হয় এক গ্রাম॥

নবদ্বীপের মধ্যে এত গ্রাম ছিল যে, শ্রীমায়াপুর যাইতে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কে লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়। শ্রীমায়াপুরে পোঁ ছিতে হইয়াছিল। সাধারণতঃ 'নবদ্বীপ' নামই তথন সর্ববসাধারণে প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ ছিল।

> নবদ্বীপ-মধ্যে গ্রাম-নাম বছ হয়। লোকে জিজ্ঞাসিয়া মায়াপুরে প্রবেশয়॥

> > —ভক্তিরত্বাকর ৮ম তরঙ্গ

পরে গঙ্গাপ্রবাহের পরিবর্ত্তনে রুদ্রদ্বীপের অবস্থান পূর্ব্বদিকে হয়।

#### 'নায়াপুর নাম'

শীনিবাসাচার্য্য প্রভুর পরিক্রম-কালে নবদ্বীপের অনেক গ্রামই
লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং অনেক গ্রামের নাম লুপ্ত ও নানাভাবে
বিকৃত হইয়াছিল। শ্রীচৈতভাদেবের আবির্ভাব-স্থান শ্রীমায়াপুরগ্রামের নামও সাধারণ অশিক্ষিত ব্যক্তিগণের দ্বারা বিকৃত এবং
সাধারণের অজ্ঞাত হইয়া পডিয়াছিল। ভক্তিরত্নাকরে শ্রীনরহরি
চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর বলিতেছেন,—

বৈছে কলি বৃদ্ধ, তৈছে নাগের ব্যক্তার ।
ভগাপি সে-স্ব নাম অক্তঙ্ক হয়॥
কণোকাল পরে কণোগ্রাম লুপ্ত হৈল।
কণোগ্রাম-নাম লোকে অপ্তব্যস্ত কৈল॥

——ভক্তিরত্বাকর ১২শ তরঞ্চ

কলির বৃদ্ধি অর্থাৎ নানাপ্রকার অসদাচার ও ক্তর্ক-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নবদ্বীপের বিভিন্ন পুণাস্থানসমূহের নামের ব্যতিক্রম হইয়া পড়িয়াছে। নামসমূহের ব্যতিক্রম হইলেও প্রকৃত সত্যামু-সন্ধিৎস্থ ও ভগবন্তক্রগণের পক্ষে প্রকৃত নাম উপলব্ধি করিতে কন্ট হয় না। কালের বিক্রমে নবদ্বীপের কোন কোন গ্রাম গুপু হইয়া পড়িয়াছে। লোকে কোন কোন গ্রামের নামকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে।

ইহা কেবল শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থান-সম্বন্ধে নহে, অন্যান্য ভার্থস্থান-সম্বন্ধেও তাহাই হইয়াছে। যেমন, পুণ্যময় প্রয়াগরাজ 'ইল্লাহাবাজ' বা এলাহাবাদ অথবা প্রয়াগের অপভ্রংশ 'পেরাগ', মথুরা 'মাটু।', অধোধা। 'আউধ', বৃন্দাবন 'বিন্দাবন' প্রভৃতি শব্দে রূপাস্তরিত হইয়াছে। মথুরার যে পল্লীতে মহাযোগপীঠ শ্রীকৃষ্ণ-জন্মস্থান অবস্থিত, তাহা 'ইদগাঁ' নামে পরিচিত। শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থান অহিন্দুর শত শত কবরের বারা পরিবেপ্টিত।

নদীয়া জেলার সাধারণ ব্যক্তিগণ আকারকে 'একার' করিয়া উচ্চারণ করে; অনেক সময় 'র'-কে 'অ' বলিয়া থাকে। নদীয়া জেলায় বিশেষতঃ শ্রীমায়াপুর-অঞ্চলে কাঁথা—'কেঁথা', ডাক্সা—'ডেক্সা', টাকা—'টেকা', পাঁচু—'পেঁচে' মাছুনী—'মেছুনী,' মায়া—'মেয়া' প্রভৃতি শব্দে রূপান্তরিত হইয়াছে। ঐ প্রদেশের আশক্ষিত লোক 'রাম'কে—'আম' বলে, 'দূর ছাই'কে 'দূর ছেই' বলিয়া থাকে। তাহারা সংস্কৃত 'মায়াপুর' শব্দ উচ্চারণ করিতে না পারিয়া তাহাকে 'মেয়াপুর' প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষায় উচ্চারণ করিয়া থাকে।

#### গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট-লীলার পরে এবং শ্রীনিবাস আচাদ্য-প্রভুর নবন্ধীপ-দর্শনে আসিবার পূর্বের জলপ্লাবন হইয়া গঙ্গার সভি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল; সেইজগুই ভক্তিরত্নাকর দ্বাদশ তরঙ্গে এরূপ লিখিত আছে,—

> ওহে শ্রীনিবাস, এই আতপুর-স্থান। বহুকালাবধি লুপ্ত হৈল এই গ্রাম॥

ইহা হইতে অন্তর্নীপের কিয়দংশ গুপ্ত হইবার কথা প্রকাশ পাইতেছে। এই সময় গঙ্গা যে স্থানে প্রবাহিতা ছিলেন, সে-স্থান হইতে সরিয়া আরও পশ্চিমে গিয়াছিলেন। এইজন্য গন্ধার পশ্চিম কূলে যে রুদ্রদ্বীপ অবস্থিত ছিল, তাহার কিয়দংশ গুপ্ত হইয়া যায় এবং ঐ রুদ্রদ্বীপের কিয়দংশে অবস্থিত স্থানের পশ্চিম-দিকে গন্ধা প্রবাহিতা হন। শ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভুর শুমণ-কালের বিবরণেও ইহা জানা যায়—

গঙ্গার পূর্কধারে রাতুপুর প্রাম হয়।
কেহ কেহ রাতুপুরে 'ক্রুপুর' কয়॥
এই রাতুপুর পূর্কের ক্রুদ্ধাণ নাম।
গ্রাম লুপ্ত হৈল, এবে আছে মাত্র স্থান॥

#### অন্তর্গ্বাপের সীমা

অন্তর্নীপ শ্রীধাম-মায়াপুর, বল্লালদীঘি, বামনপুকুরের কিয়দংশ,
শ্রীনাথপুর, গঙ্গানগর প্রভৃতি স্থানে থাপ্ত ছিল। বামনপুকুরের
যে অংশ অন্তর্নীপের অন্তর্গত, তাহা "জলকর দম্দমা" এবং
"দ্বীপের মাঠ" নামে খ্যাত ( রুক্ষনগর থানার পূর্ব্বেকার জুরিজ্ডিক্সন লিফ্ট দ্রুফ্টব্য )। ইহা পূর্ব্ব ও উত্তর-সংলগ্ন মাঠ বলিয়া
খ্যাত এবং এই মাঠ জমিদারী সেরেস্তার কাগজ-পত্রে "দ্বীপের
মাঠ" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তকে মুদ্রিত মানচিত্র
দর্শন করিলে ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপের অবস্থিত-সংস্থান বুঝা যাইবে।
এই মানচিত্র ১৯১৭ সালের সেটেল্মেণ্ট্ সার্ভে নক্সার অবিকল
আদর্শানুসারে অক্ষত হইয়াছে।

শ্রীটেডন্মভাগবতের কীর্ত্তনের পথের বিবরণ এবং মধ্যাহ্র-শুমণের বিবরণ মানচিত্রের সহিত মিলাইয়া পাঠ করিলে বল্লাল- দীঘির নিকটস্থ শ্রীধাম-মায়াপুরই যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না।

১১৯৯ সালের হুদ্দাবন্দী কাগজে 'শ্রীমায়াপুর' গ্রামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

বঙ্গাব্দ ১২৫২ সালের ১লা আখিন তারিখে আন্দুলের রাজা রাজেন্দ্রনাথ মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত, নবদ্বীপ ও বহু স্থানের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত-মগুলীর স্বাক্ষর-সমন্বিত পত্রিকাযুক্ত 'কায়স্থকৌস্তভ' নামক গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে,—–

"এই (সেনবংশীয়) রাজা নব উত্থাপিত দ্বীপে রাজধানী করিলেন।
গঙ্গাদেবী 'মায়ায়াং' এই নগর সব্বতীর্থময় সব্ববিভালর হইয়াছিল, এইজন্ত ইহার এক নাম মায়াপুর। 'মায়াপুরে মহেশানি বারমেকং শচীস্থতঃ' ইতি উদ্ধান্নায়- তত্ত্বে'—কায়স্থকৌস্তভ ৯৮ পৃষ্ঠা।

"লক্ষণ সেন নবদীপের রাজা হইলেন।"—কায়স্থকৌস্তভ ১২৪ পৃষ্ঠা। "নবদীপ গন্ধাবেষ্টিত স্থানে রাজধানী ও নগর নিম্মাণ করিলেন, ইহার এক নাম 'মায়াপুর' শাস্ত্রে কহিয়াছেন '—কায়স্থকৌস্তভ ১২৩ পৃষ্ঠা।

"অবতার্ণো ভবিষ্যামি কলো নিজগণৈঃ সহ। শচীগর্ভে নবদ্বীপে স্বর্ধুনী-পরিবারিতে॥' —অনন্তসংহিতা ৫৭ অধ্যায় —কায়স্থকৌস্তভ ১২৪ ও ১৩০ পৃষ্ঠা।

### হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন,—

"Nadia (Nabadwip), ancient Capital of Nadia District and the residence of Laxman Sen. Here in the end of the 15th century was born the great reformer Chaitanya." (Hunter's Imperial Gazetteer, 1880)



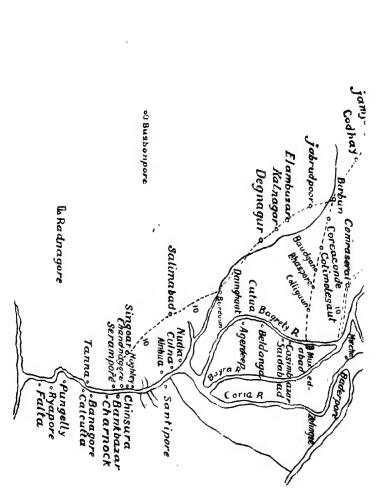

0 f

"Statistical Account of Bengal, Vol. I" নামক পুস্তাকের ৩৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"To Baira belongs the little town of Mayapur (near the Burdwan boundary) where I am told the tomb exists of one Maulana Sirajuddin who is said to have been the teacher of Husain Sha, King of Bengal (1494—1522)."

"বররার নিকটে 'মায়াপুর' নামক একটি ছোট নগর ( বর্দ্ধমান জেলার সীমান্তের সন্নিহিত প্রদেশে ) অবস্থিত। এই স্থানে মৌলানা সিরাজুদ্দিনের কবরের অবস্থানের বিষয় আমি শ্রুত হইয়াছি। মৌলানা সিরাজ্বাদ্দন বঙ্গের বাদসাহ (১৪৯৪—১৫২২) হুসেন সাহের শিক্ষক বলিয়া ক্থিত।"

১৭৬৫ খৃফীব্দে প্রকাশিত 'Holwell's Hindustan' নামক গ্রন্থ-সংলগ্ন মানচিত্রের সহিত এই বিবরণ মিলাইয়া দেখিলে বয়রার অবস্থিতি এবং শ্রীমায়াপুরের সংস্থান বুঝা যাইবে।

এতৎসন্ধন্ধে 'নদীয়াকাহিনী'-গ্রন্থ-লেখক রায় বাহাছুর শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"এই কাজির সমাধি আজ পর্যান্ত (বর্তুমান) মায়াপুর-প্রামের অদ্রে উত্তর-পূর্ব্বকোণে বিশ্বমান রহিয়াছে। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, এই কাজির নাম ছিল—মৌলানা সিরাজুদ্দিন।"

—নদীয়াকাহিনী ২য় সংস্কর**ণ** ২০৮ পৃঃ পাদটীকা

নবদ্বীপ-সহরনিবাসী কাস্তিচন্দ্র রাঢ়ীর ১২৯১ বঙ্গাব্দে লিখিত "নবদ্বীপ-মহিমা' নামক একটা পুস্তকে লিখিত আছে,— "আজ প্রায় ৩০ বংসর হইল, বল্লালদীঘির নিয় দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত ছিল।" — নবদ্বীপমহিমা ১১পৃঃ। 'গঙ্গার পূর্বে পারে অন্তর্দ্ধীপ মায়াপুর বা মেয়াপুর। ভারুইডাঙ্গা ইহার অন্তর্বাতী। এইথানে চৈতিকুদেবের জন্ম হয়।' — নবদ্বীপ-মহিমা ৬ পৃঃ

#### স্থর উইলিয়ম হাণ্টারও বলিয়াছেন,—

Nadia, at the time of its foundation was situated right on the banks of Bhagirathi. \* \* \* It used formerly to run behind the Ballaldighi and the palace; but it has now dwindled in the part into an isolated *khal*. It now runs to the east of the ruins of the palace. (S. A. of Bengal Vol. I. P. 142)

নবদ্বীপ-সহর-নিবাসী স্বধামগত নবদ্বীপচন্দ্র বিভারত্ব গোস্বামী ভট্টাচার্ঘ্য-সম্পাদিত (১২৮৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত) বৈফ্যবাচার-দর্পণের প্রথম ভাগের ৬৬ পৃষ্ঠায় গন্ধার পূর্ববত্টস্থ শ্রীধাম-মায়াপুরই মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

পরলোকগত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয় ১৩১৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত তাঁহার 'গৌরস্থন্দর' নামক প্রস্তুরে ৫ম ও ১১শ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

অধুনা ষে-স্থান 'নবদীপ-নগর' বলিয়া প্রসিদ্ধ, প্রাচীন নবদীপ-নগর তাহার প্রায় এক ক্রোশ উত্তরপূক্ষ-কোণে অবস্থিত ছিল। বহুদিন হইল, প্রাচীন নবদাপনগর ভাগীরথীর গর্ভগত হইলেও তাহার কিয়দংশ অত্যুচ্চ ভূমিরংপ অত্যাপি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সেনবংশীয় প্রসিদ্ধ বল্লালসেনের প্রাসাদের ভ্রাবশেষ ও তদীয় বল্লালদীঘা-নায়ী দীর্ঘিকার চিষ্ট এখনও

দেদীপ্যমান রহিয়াছে। শ্রীগোরাঙ্গ মহাপ্রভু বে-স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং বে-স্থানে কাজীর দর্প চূর্ণ করেন, সেই সকল স্থান এখনও পূর্বাবস্থাতেই বর্তুমান রহিয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'গোবিন্দদাসের করচা' \*\* নামক গ্রন্থে লিখিত আছে,—

নদীয়ার নীচে গঙ্গা, নাম মিশ্রঘাট।

শ্রীবাস-অঙ্গন হয় ঘাটের উপরে।
প্রকাণ্ড এক দীঘি হয় তাহার নিয়ড়ে॥
বন্ধাল রাজার বাড়ী তাহার নিকটে।
ভাগাচ্র প্রমাণ আছয়ে তা'র বটে॥ — ১ম-২য় পৃঃ
গঙ্গার উপরে বাড়ী অতি মনোহর।
পাঁচখানি বড় ঘর দেখিতে স্কলর॥
প্রকাণ্ড এক দীঘি হয় নিয়ড়ে তাহার।
কেহ কেহ বলে যা'রে বল্লাল সাগর॥ — ১২ পৃঃ

নদীয়া জেলার স্থাশিক্ষত সাহিত্যিক মোজাম্মেল হক্ সাহেব লিখিয়াছেন,—

"প্রাচীন বৈঞ্ব-গ্রন্থকার বথন বলিয়াছেন,—'নদায়ার নাচে গঙ্গা',
'ডাহিনে বান্দেবী', তথন যে এই বান্দেবী নদী প্রাচীন নদীয়ার নিকট
দিয়াই প্রবাহিত ছিল, তাহাও বেশ বুঝা ষাইতেছে। তথন নদীয়া
গঙ্গানদীর পূর্ব্ব-উত্তরতীরে এবং পদ্মার শাথানদী জলঙ্গী বা খড়িয়ার
পশ্চিমদিকে অবস্থিত ছিল। \* \* অধুনা মেয়াপুর গ্রামের মধ্যে

এই গ্রন্থের ভৌগোলিক বিবরণের প্রামাণিকতা জনেকেই স্বাকার করেন।

একটি প্রাচীন জলপ্রবাহের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। ইহা থড়িয়া নদীর ব্যবধানে তফাৎ হইয়া পড়িলেও মহেশগঞ্জের নীচের জলস্রোতের সহিত যে এককালে সংযুক্ত ছিল, তাহা প্রতীত হইয়া থাকে। তাহা হইলে বান্দেবী-নদা বে প্রাচীন নবদ্বীপের নিকট দিয়াই প্রবাহিত ছিল, তাহা কে না বলিবে ? \* \* প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থান-ভূমি অতি বিশাল ছিল। ভারুইডাঙ্গা, সরডাঙ্গা, গাদীগাছা, স্থর্ণবিহার, মাজিদা, ভালুকা, কুলিয়া, সমুদ্রগড়, রাহতপুর, বিছানগর, মামগাছি, মহৎপুর, জান্নগর, রুদ্রভাঙ্গা, শ্রপুর, পুর্বান্তলী প্রভৃতি গ্রাম ইহার অন্তর্গত ছিল। এখনও ঐসকল গ্রাম বিছ্যমান আছে, কিন্তু নবদীপ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পডিয়াছে। যে স্থলে বর্ত্তমান নবদ্বীপ অবস্থিত, তাহা প্রাচীন নবদ্বীপের উপকর্চ-পল্লী, খাস নবদ্বীপ হইতে অনেক দূর। উহা তথন কুলিয়া নামে পরিচিত ছিল। মেয়াপুর ( মায়াপুর ) এবং তৎসংলগ্ন পল্লাই প্রাচীন-নবদ্বীপের শেষ চিহ্ন। এই ভূমিতেই রাজা বলালসেনের রাজপ্রাসাদ ছিল এবং এই ভূমিতেই চৈততাদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদের এই উক্তি যে দর্বাংশে সত্য, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পানে না । কেন না এখনও এই ভূমিতে রাজা বল্লালসেনের স্মৃতির পরিচায়ক বল্লালদ্বী এবং রাজপ্রাসাদ গঙ্গা-গর্ভসাৎ হইলেও 'বল্লালাচিবি' নামে একটি উচ্চস্ত প বিভয়ান রহিয়াছে। \* \* কোয়াপুরই চৈতক্তদেবের জন্মভিটা ও বাসভূমি। যে কাজীর সহিত তাঁহার মতান্তর ঘটে, তাঁহারও কবর আজ পর্যান্ত মেয়াপুরের উত্তর-পূর্ব্বদিকে মোল্লা সাহেবের বাড়ীর নিকট বিগুমান রহিয়াছে। কবরের পাশে একটি বৃহৎ কঠিমল্লিকা-ফুলের গাছ আছে। ইহা অপেক্ষা প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থান-ভূমির নিদর্শন আর কি হইতে পারে ?"

'বিশ্বকোষ'-অভিধান-সম্পাদক স্বধামগত রায়সাহেব নগেন্দ্রনাথ বহু প্রাচ্যবিভামহার্ণব মহাশয় তাঁহার বিশ্বকোষের 'নবদ্বীপ' শব্দের মধ্যে বল্লালদীঘীর নিকটস্থ শ্রীধাম-মায়াপুরই যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান, তাহা স্পষ্টভাবে লিথিয়াছেন। বিশ্বকোষের 'নবদ্বীপ' শব্দ দ্রুমটবা। এতদাতীত তিনি 'চিত্রে নবদীপ' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় ও ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের আবাঢ় মাসের 'কায়স্থ'-পত্রিকায় শ্রীধাম-মায়াপুরকেই প্রাচীন নবদীপ ও শ্রীগোরাঙ্গের জন্মস্থান' বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। রায়বাহাত্মর ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ভাঁহার রচিত 'বুহৎ বঙ্গ' নামক পুস্তকের ৬৯৮ পৃষ্ঠায় বর্ত্তমান শ্রীধাম-মায়াপুরকেই গৌরজন্মস্থলী বলিয়া প্রতি-পাদন করিয়াছেন। নবদীপপ্রবাদী পরলোকগত পঞ্জিতবর মহানহোপাধ্যায় অজিতনাথ স্থায়রত্ন মহাশয় শ্রীধাম-মায়াপুরে বহুবার আগমন করিয়া সেই স্থানের পবিত্রতম ধূলি তাঁহার সর্বনাক্তে মাখিতে বালিতেন,—"এই স্থানে জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন নিমাই পণ্ডিত আবিভূতি হঠয়াছিলেন। এই স্থানে কভ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের পদধূলি রহিয়াছে, সেই পবিত্রধূলি আমি গায় মাথিয়া পবিনে হইতেছি।"

১২৯৯ বন্ধানের হরা মাঘ রবিবার অপরাস্থ্রে কুফানগর আমিনবাজার এ, ভি, স্কুলের প্রান্ধণে একটি বিদ্নাগুলীমপ্তিত
সর্বনসাধারণের বিরাট্ সভায় সকলে বক্ত প্রাচীন প্রমাণ ও প্রাচীন
দলিলপত্র, মানচিত্র প্রভৃতি অকাট্য প্রমাণ-দর্শনে নিঃসন্দেহ হইয়া
বল্লালদীঘীর নিকটস্থ শ্রীধাম-মায়াপুরকেই একবাক্যে 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান' বলিয়া স্থির করেন এবং "শ্রীধামপ্রচারিণী-সভা"
নাম্নী একটি সভা গঠন করেন।

স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর পঞ্চশ্রীক বীরচন্দ্র দেববর্দ্ম মাণিক্যবাহাছর, তৎপরে তাঁহার পুক্র মহারাজ রাধাকিশোর দেববর্ম্ম মাণিকা ধর্ম্মরাজ বাহাতুর এবং তদীয় পুত্র মহারাজ বীরকিশোর দেববর্ম মাণিকাবাহাতুর ও তাঁহার স্থযোগ্য পুত্র পঞ্চশ্রীক মহারাজ ধর্মধুরন্ধর বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম মাণিকাবাহাতুর কে সি, এসু আই এই শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার সাধারণ সভার সভাপতির আসনে সমাসীন হইয়া আসিতেছেন। এই সভার কার্য্যকরী সমিতির সভাপতি ছিলেন—পরলোকগত দিনাজপুরাধিপতি মহারাজ বাহাতুর দি অনারেব্ল্ গিরিজানাথ রায় ভক্তিসিন্ধু, আর বন্ধীয় সাহিত্যপরিষদের প্রধান স্তম্ভ রায় যতীক্রনাথ চৌধুরী এম্-এ, বি-এল, শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ মহাশয় এই সভার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত-বংশাবতংস স্বধামগত লোকনাথ গোস্বামী, রাধিকানাথ গোস্বামী, জহগোপাল গোস্বামী, মাননীয় বিচারপতি স্থার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, ডি-এল ; সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিত্যাভূষণ এম্-এ, পি-এইচ, ডি: বুন্দাবনের স্বধামগত মধুদুদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম, রাজ্ববি বন্মালী রায় ভক্তিভূষণ, রায়বাহাত্রর মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বিজারণ্য এম-এ বি-এল; নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অবিসংবাদিতরূপে পরম প্রামাণিক রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তি-বাহাতুর, কৃষ্ণনগরের স্থপ্রসিদ্ধ উকীল তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল: শান্তিপুর-নিবাসী স্কবি মৌলবী মোজাম্মেল হক সাহেব প্রভৃতি অসংখ্য নিরপেক ব্যক্তি এবং গৌড়মগুল,

ক্ষেত্রমণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলের তদানীস্তন সমস্ত প্রসিদ্ধ নিরপেক ব্যক্তি এই স্থানকেই 'মহাপ্রভুর জন্মস্থান' বলিয়া শিরোধার্য্য করিয়াছেন।

১৩ং৬ বঙ্গান্দের ২০শে মাঘ শুর পি, সি, রায় শ্রীধাম-মারাপুর-প্রদর্শনী উন্মোচনকালে বলিয়াছেন,—"মারাপুরের প্রভ্যেক রেণু-পরমাণুর সহিত মহাপ্রভুর শ্মৃতি বিজড়িত। এখানকার প্রত্যেক রেণু-পরমাণুর এক একটা মহান্ ইতিহাস আছে।"

বৈষ্ণব-সার্বিভৌম শ্রীপ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ তদানীস্তন বৈষ্ণব-সমাজে অবিসংবাদিতরূপে 'সিদ্ধ মহাজন' বলিয়া স্বীকৃত। সমগ্র শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সমাজ এখনও তাঁহাকে বৈষ্ণব-জগতের একমাত্র সম্রাট্ বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন। এইরূপ জগদ্গুরু নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া কিরূপে মহাপ্রভুর জন্মস্থান অনুসন্ধান করিতে করিতে খোলভাঙ্গার ডাঙ্গার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং সেই স্থান খনন করিয়া ভক্তগণকে মহাপ্রভুর সন্ধার্তনের নিদর্শন ও শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহ অর্থাৎ মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন, তাহার সান্ধ্য দিবার নিমিত্ত স্থপ্রাচীন নিঃস্বার্থ লোক এখনও জীবিত আছেন। পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ, নবদ্বীপের শ্রীচৈতন্তদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ এবং যাবতীয় মহাজন,—সকলেই স্থপ্রসিদ্ধ বল্লালদীয়ার নিকটবন্তী স্থানকেই শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান বিশ্যা স্বীকার করিয়াছেন।



ওঁ বিফ্লাদ শু.শুল গোরকিশোরদাম গোকামী মহারাজ



শ্রীল জগুরাপ্রাম গোপ্রামী মঙাবাজ

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে-স্থানে আবিভূতি হন, তাহা নব্দীপের অক্যতম অন্তবীপ নামে পরিচিত।

শ্রীবিষ্ণুর শ্রীচরণে (১) শরণাগতি বা আত্মনিবেদন, বিষ্ণুর (২) শ্রবণ, (৩) কীর্ত্তন, (৪) স্মরণ, (৫) পাদসেবন, (৬) অর্চ্চন, (৭) বন্দন, (৮) দাস্থা ও (৯) সথ্য—এই নয় প্রকার ভক্তি। এই নবধা ভক্তির পীঠ-স্বরূপ শ্রীনবদ্বাপধাম। সর্ববাগ্রে আত্মনিবেদন করিয়া অস্থান্থ ভাক্তর অঙ্গ যাজন করিলে তবে তাহা স্থন্তু হয়। অতএব ভক্তির মধ্যে আত্মনিবেদন বা শরণাগতিই সকলের কেন্দ্রে অবস্থিত। নবদ্বীপের মধ্যেও অন্থন্থীপ আত্মনিবেদনের পীঠরূপে সকলের কেন্দ্রে অবস্থিত।

"শ্রীগন্ধানগর, ভরদ্বাজটিলা (ভারুইডাঙ্গা) প্রভৃতি কুদ্র কুদ্র প্রামসমূহ অন্ধর্নীপের অন্তর্গত ; গন্ধানগর-প্রামই শ্রীগন্ধাদাস পণ্ডিতের টোল।
মায়াপুরের উত্তর-পূর্ব্ব অংশে যে পতিত ভূমি আছে, তাহা শ্রীনিবাস
আচার্য্য প্রভুর সময় হইতে সেইরূপই আছে—ইহা 'ভক্তিরত্বাকরে' দেখা
যায়। সেই স্থান হইতে স্বর্ণবিহার দৃষ্ট হয়। ঐ ভূমি জগদ্বিধাতা
ব্রহ্মার তপস্থা-স্থল বলিয়া তন্ত্রে উল্লিখিত আছে। অতি পূর্ব্বে মায়াপুরের
পূর্ব্ব-অংশে ও অন্তর্নীপের মধ্য দিয়া বান্দেবীর একটি কুদ্র প্রবাহ ভাগীরখী
পর্যান্ত ছিল। শিবের ডোবার কিছু দক্ষিণ-পূর্ব্বভাগে সেই প্রণালীর
মুখ পরিলক্ষিত হয়। ঐ বান্দেবীর তীরে তৎকালে প্রৌঢ়া-মায়ার
মন্দির ছিল।"

—'খ্ৰীশ্ৰীনবদ্বীপধাম'—বিফুপ্ৰিয়া-পত্ৰিকা ১ম বৰ্ষ

"অতি পূর্বের বান্দেবী হরিশপুরের নিকট মন্দাকিনীকে আশ্রয় করিয়: দেবপল্লীর নিকট দিয়া ভালুকা-নামক নগর স্পর্শ করতঃ গোয়ালপাড়া গ্রামের নিকট ভাগীরথীতে পড়িতেন। গঙ্গাদেবীর মন্দাকিনী-স্রোতঃ যথন শুষ্ক হইয়া গেল, তথন বান্দেবী মান্নাপুরের একপার্শ্ব দিয়া ভাগীর্থী প্রাপ্ত হইলেন। বান্দেবীর ভাগীরখী-প্রাপ্তিকালে শ্রীমায়াপুরের অনেক অংশ বিনষ্টপ্রায় হইয়া যায়। সেই সময় ভন্নগৃহ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ শ্রীপ্রোঢ়া-মায়া ও বৃদ্ধশিব লইয়া কুলিয়া-গ্রামের চরে নৃতন গ্রাম পত্তন করেন। সেই ন্তন আমই বর্তমান নবদীপ-নগর। নৃতন আমে মহাপ্রভুর লীলাস্থান কিছুই নাই, স্থানটি নবদ্বীপাওর্গত বুন্দাবনের পুলিন।

— শ্রীনবদ্বীপধাম'—বিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকা, ঐ

শ্রীনবদ্বীপধামকে কেহ কেহ পঞ্চ যোজন অথবা ষোড়শ ক্রোশ পরিমিত বলিয়া নির্দ্ধেশ করেন। সেই নবদ্বীপ-মগুলের মধ্যস্থলে শ্রীমায়াপুর, তথায় ভগবদ্গৃহ ( শ্রীজগন্নাথ-মিশ্রালয় ) বিরাজিত। এই শ্রীমায়াপুরে শ্রীগোরজন্মস্থলী মহাযোগপীঠ নিতা বিরাঞ্জিত।

> নবদ্বীপ-মধ্যে **মায়াপুর** নামে স্থান। যথা জনিলেন গৌরচক্র ভগবান্॥ বৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ স্থমধুর। তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর॥

> > — শ্রীভক্তিরত্বাকর, ১২শ তরঙ্গ

শ্রীগোরজন্মস্থান শ্রীমায়াপুর অভিন্ন-শ্রীমথুরাপুরী এবং বৈকুপ্ত হুইতেও শ্রেষ্ঠ। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌর-নারায়ণ মহাবৈকুঠে যে জন্মলীলা প্রকাশ করেন নাই, শ্রীনবদ্বীপে ভক্তবাৎসল্য-বশতঃ অর্থাৎ শ্রীজগন্নাথকে আনন্দ প্রদান করিবার জন্ম সেই জন্মলীলা প্রকট করিয়া তাঁহার নিত্যপুত্র-রূপে আবিভূতি হন এবং মহা-ঔদার্ঘ্য-লীলা আবিষ্কার করেন।

### ানবদ্বীপ-মণ্ডলের মানচিত্র-নিদর্শন

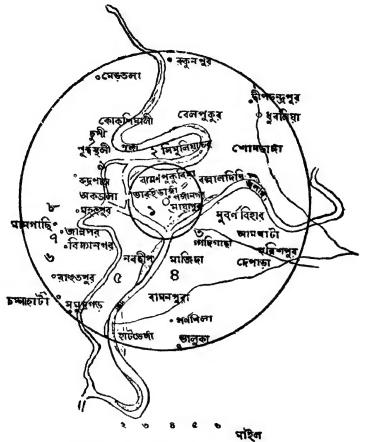

পরিমাণ २ देखि > द्यांखन (b माहेल)

- ১। অন্তর্দ্বীপ-পল্মের কণিকা-গঙ্গার পূর্বাপারে। ইহার মধ্যস্থলে

  গীমায়াপুর, ষথায় শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহ, মহাযোগপীঠ। \*
- অন্তর্নী:পর যে অংশ গঙ্গার পশ্চিমভাগে পড়িয়াছে, সেই স্থান বৃন্দাবন। তথার রাসস্থলী, ধারসমীর ও বছতর কুঞ্জ আছে।

- ২। সীমন্তবীপ—গ্রাম নই হইয়াছে, ছাড়ি- গঙ্গার দক্ষিণ ধারে সীমলী দেবীর (সীমন্তিনা) পূজা হয়। কুকুণপুর পর্য্যন্ত এই দ্বীপের অন্তর্গত। শরভাঙ্গা (শবরভেঙ্গা) ও বিশ্রামন্থল ইহার দক্ষিণভাগ।
- ৩। গোদ্রমন্বীপ—গাদিগাছা—স্থবর্ণবিহার, নৃসিংহক্ষেত্র, হরিহর-ক্ষেত্র, অলকানন্দাতীরে কাশীধাম ইহার অন্তর্গত।
  - 8। মধাদ্বীপ—মাজিদা—ভালুকা, পর্ণশিলা, হাটডেঙ্গা ইহার দক্ষিণে।
  - ে। কোল্বীপ-কুলিয়াপাহাড়-সমুদ্রগড় প্রভৃতি ইহার অভর্গত।
  - ৬। ঋতৃদ্বীপ-রাহতপুর, বিস্থানগর ইহার অন্তর্গত।
  - १। জरु दौण-जानगत।
- ৮। মোদক্রম দ্বীপ—মাউগাছি, অর্কটালা ( সূর্য্যক্ষেত্র-আকডালা ), মহৎপুর ( মাতাপুর ) পাগুর্বনিবাস ইহার অন্তর্গত।
- ৯। কড়দ্বীপ—কড়পাড়া—শঙ্করপুর, পূর্বস্থলী, চুপী, কোকশালী, মেডতল। ইহার অন্তর্গত।

এই গ্রন্থে যে কুজ মানচিত্র সনিবিষ্ট হইল, তাহা রাজাজ্ঞাক্রমে মান-বিজ্ঞানসমত মানচিত্র হইতে প্রস্তুত হইরাছে। অতএব পরিশুদ্ধ বলিয়া জানিতে হইবে। মানচিত্রের কুজাকার-প্রযুক্ত কেবল মুখ্যস্থান সকলের নাম দেওয়া গেল।

actimical manages

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

# অফ্টম পরিচ্ছেদ

### আবির্ভাব ও নামকরণ

মধুকর মিশ্র নামক এক পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ কোন কারণে শ্রীহট্টে আগমন করিয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন। মধুকর মিশ্রের মধাম পুক্র উপেন্দ্র মিশ্রে। তিনি বৈষ্ণব, পণ্ডিত ও বহু সদ্গুণান্নিত ছিলেন। এই উপেন্দ্র মিশ্রের সপ্ত পুক্র—কংসারি, পরমানন্দ, জগন্নাথ, সর্বেশর, পদ্মনাভ, জনার্দ্দন ও ত্রিলোকনাথ। উপেন্দ্র মিশ্রের তৃতীয় পুক্র জগন্নাথ অধ্যয়নের নিমিত্ত শ্রীহট্ট হইতে নবন্ধীপে আগমন করিয়াছিলেন ও তথায় 'পুরন্দর' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মিশ্র পুরন্দর নবন্ধীপেই নীলাম্বর চক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠা কন্থা শচীদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া গঙ্গাতীরে বাস করিবার অভিলাধে নবন্ধীপের অন্তর্গত শ্রীমায়াপুরে বাসস্থান নির্মাণ করেন।

শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্তীর পূর্ববিন্যাস ছিল—ফরিদপুর জেলার 'মগ্ডোবা' গ্রামে। ইনি গঙ্গাতীরে বাসের জন্ম নবদ্বীপে আগমন করেন। কাজী-পাড়ায় ইনি বাসম্থান নির্মাণ করায় কাজীসাহেব প্রবীণ চক্রবর্তী মহাশয়কে গ্রাম-সম্বন্ধে 'চাচা' ( খুড়া ) বলিয়া ডাকিতেন।

শচীদেবীর একে একে আটটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়া সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। অবশেষে তাঁহার 'বিশ্বরূপ' নামে নবম পুত্র-সম্ভান আবিভূতি হন।



স্ন ১০৪১, ৩০শে হৈটে তারিখে শ্রীধাম-নবদ্ধীপ মায়াপুর-যোগপীঠের নূতন নির্মিত শ্রীমন্দিরের ভিত্তি-খননকালে এই চতুর্জ "অধোক্ষত্ন" শ্রীবিক্ষ্মূর্ত্তি ও তৎস্হ কৃতিপয় ভগ্ন মৃৎপাত্র পাওয়া গিয়াছে। এই শ্রীবিগ্রহ শ্রীল জগনাথমিশ্রের গৃহ-দেবতা বলিয়া কৃথিত।

৮৯২ বঙ্গাব্দের ২৩শে ফাব্ধনঃ শনিবার, নব-বসস্ত-পূর্ণিমা---শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা, সন্ধ্যাকাল। পূর্ণচন্দ্র প্রতি বৎসরই এই সময় তাঁহার অমল-ধবল-স্নিগ্ধ অংশুমালায় বিশ্বকে স্নান করাইবার জন্য সগর্বের উদিত হইয়া থাকেন: কিন্তু আজ যেন জগতের চন্দ্রের পূর্ণতা, স্নিগ্মতা, শুভ্রতা, উদারতা, বদান্মতা, কবিষ, সাহিত্য, ছন্দঃ —সমস্তই কোন এক অতিমর্ত্তা চন্দ্রের নিকট তিরস্কৃত। ভূলোকের চন্দ্রের পূর্ণতা গোলোকের চন্দ্রের পূর্ণতার নিকট পরাভূত—বুঝি এই বিজ্ঞাপন প্রচার করিবার জন্ম সকলঙ্ক জগচ্চন্দ্র রাভগ্রস্ত ক হইয়া পড়িল! বিশের চতুর্দিকে 'হরি বল, হরি বল' কলরব

\* ১৪०१ मकामा, ১৪৮५ शृष्टीक, ১८१२ मरवर, ৮৯৫ जिलुदाक, १३ मार्फ २৮ मध ८८ পল, ইং ০টা ৫২ মিনিট ২০দেকেণ্ডে অগাৎ সন্ধার ৮মিনিট বা ২০ পল পূব্বে ( সূর্য্যান্ত ঘ ৬। । ২০ ) শ্রীমন্মহাপ্রভর আবিভাব। কোন মতে-১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই কেব্রুয়ারী রাত্রি প্রায় ৮টা ৫৬ মিঃ ( ? স্থানীয় সময় ) শীমন্মহাপ্রভুর আবিভাব। এ-সম্বন্ধে জ্যোতিব-পাগু হল। বলেন,--"वङ পূনে সৌর-বর্ণ-মান ৩৬৫ দিন, ৬ঘণ্টা হিসাবে খ্রাক গণনা করা হুইত : পুরস্ত, বর্ধমান বাস্তবিক ঐক্লপ নহে। তজ্জ্ম পোপ গ্রেগরি (১৩) ১৫৮২ খুষ্টাব্দে বয়-মান সংস্কার করিয়া খুষ্টাব্দ-গণনায় যে ত্রম ছিল, তাগা সংশোধন করিয়া দেন : কিন্ত তৎকালে ইংলতে উহা প্রচলিত হয় নাই। ইংলতে ১৭৫২ পৃষ্টানে বছ বিভভার পর সৃষ্ট বধ-মান স্থির করিয়া ২রা সেপ্টেম্বর স্থলে ১৩ই সেপ্টেম্বর নির্দ্ধারিত হয়।"

হিন্দু জ্যোতিষ-মতে বর্ষমান—৩৬৫ দিন, ১৫ .দণ্ড, ৩১ পল, ৩১ বিপল, ২৪ অনুপল। প্রতি শতান্দীতে প্রায় ১ দিন কম হইলে ১৭৫২ গৃষ্টাব্দ পথ্যন্ত প্রায় ১৬১৭ দিন কম হওয়া স্বাভাবিক। স্বতরাং সেই ভ্রান্ত গণনা- অনুসারে ১৮ই ফেব্রুয়ারী, বর্তমান বর্গবিন্দু-অনুসারে গণিত ।ই মার্চ । ১৭৫২ -খুষ্টাব্দের পূর্বের সমস্ত গণনার ভ্রান্তি ছিল বলিয়া ১৪৮৬ খুষ্টাব্দের ১৮ই ফ্রেঞ্যারী, ১৪০৭ শকের ২৩শে কান্ত্রন পড়িয়াছে। অতএব আধুনিক গণনা-প্রণালী মতে ৭ই মার্চ ও প্রাচীন ভ্রান্ত গণনা-মতে ১৮ই ক্ষেক্রয়ারী বলা যাইতে পারে।

<sup>†</sup> সেইাদন পূৰ্ণ-চন্দ্ৰগ্ৰহণ হইয়াছিল।



শ্রীগোরকুণ্ডের তারে শ্রীশাযোগণীঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দির

উঠিল—কৰ্ম্ম-কোলাহল স্তব্ধ হইল—দিগ্বধূগণ কৃষ্ণ-কীৰ্ত্তন-ধ্বনি শুনিয়া নাচিয়া হাসিয়া উঠিল! এমন সময়ে সিংহলগ্নে, সিংহ-রাশিতে শচী-গর্ভ-সিন্ধু হইতে মায়াপুর-পূর্ণচক্ত উদিত হইলেন— অচৈতন্য বিশ্বে চৈতন্যের সঞ্চার হইল-মায়া-মকতে অমৃত-মন্দাকিনা প্রবাহিতা হইল। অবিরল ধারায় হরিকার্ত্তন-স্তধা-সঞ্জীবনী বর্ষিত হওয়ায় বিশের হরিকীর্ত্তন-তুর্ভিক্ষ-তুঃখ বিদূরিত হইল। শান্তিপুরে শ্রীঅদৈতাচার্যা ও ঠাকুর শ্রীহরিদাস আনন্দে নাচিয়া উঠিলেন। সাসত্রই ভক্তগণের আনন্দ-নৃত্য হইতে থাকিল। নর-নারাগণ বিবিধ বিচিত্র-উপহারের সহিত মিশ্র-ভবনে আগমন করিয়া নবদ্বীপ-চক্রকে দর্শন করিতে লাগিলেন। সরস্বতী, সাবিত্রী, শচা, গোরী, রুদ্রাণী, অরুন্ধতী প্রভৃতি দেবাঙ্গনাগণ নারীবেশে এবং সিদ্ধ-গধ্বর্ব-চারণ ও দেবগণ নর-বেশে প্রচছন্নভাবে মিশ্র-ভবনে আগমন করিয়া নবদ্বীপ-চক্রের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। আচার্য্যরত্ব চন্দ্রশেখর ও পণ্ডিত শ্রীবাস মিশ্র-নন্দনের জাতকর্দ্ম-সংস্কার সমাধান করিলেন। জগনাথমিশ্র আনন্দ-ভরে সকলকে যথাযোগ্য দ্রব্য দান করিলেন। অবৈতাচার্য্যের পত্নী সাতাঠাকুরাণী নবদাপ-চন্দ্রকে দেখিবার জন্ম শান্তিপুর হইতে মায়াপুরে শচীগৃহে আগমন করিলেন। শ্রীবাস-গৃহিণী মালিনীদেবী ও চক্রশেখর-পত্নী অবিলম্বে বিবিধ উপায়নসহ শচীগৃহে উপস্থিত হইয়া শচীনন্দনকে দর্শন করিলেন।

পাড়া-প্রতিবেশিগণ সর্বাক্ষণই বালককেই বেফন করিয়া থাকিতেন। বালক ক্রন্দন করিতে থাকিলে স্ত্রীগণ নানাভাবে বালককে ক্রন্দন হইতে নির্ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেন; কিন্তু তাঁহাদের কোন চেষ্টাই ফলবতী হইত না। তথন কেবলমাত্র উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিলেই বালক নীরব হইত,—

পরম সঙ্কেত এই সবে ব্ঝিলেন।
কান্দিলেই হরিনাম সবেই লয়েন॥ — চৈঃ ভাঃ আঃ ৪।৯

শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী জ্যোতিষ-শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন।
তিনি গণনা করিয়া দেখিলেন যে, এই নবীন বালকে অতিমর্ত্তা
মহাপুরুষের লক্ষণসমূহ পূর্ণভাবে বিরাজিত। ইনি সমগ্র বিশ্ব
অনস্তকাল ভরণ-পোষণ করিবেন জ্ঞানিতে পারিয়া চক্রবর্ত্তি-প্রবর
তাঁহার হৃদয় হইতে এই বালকের "বিশ্বস্তর"\* নাম প্রকাশিত
করিলেন। ললনাগণ বালকের গৌরকান্তি এবং 'হরিকীর্ত্তন' শ্রবণমাত্র বালকের ক্রন্দন-নির্বৃত্তি ও উল্লাস লক্ষ্য করিয়া বালককে
"গৌরহরি"-নামে প্রচার করিলেন। যমের নিকট তিক্তসূচক
নিশ্ব-শব্দ হইতে স্নেহময়া শচীদেবা "নিমাই" ণ নাম রাখিলেন।
কেহ কেহ বলেন — নিম্নরক্ষের নিম্নে শ্রীগৌরস্থন্দরের আবির্ভাব
হওয়ায় শচীদেবী পুত্রকে আদর করিয়া 'নিমাই' নামে ডাকিতেন।
নিমাই পরবর্ত্তিকালে 'গৌরস্থন্দর', 'গৌরান্ত', 'মহাপ্রভু'ও সন্ন্যাসলীলার পর 'শ্রীকৃষ্ণটৈতন্ত্র' প্রভৃতি নামে প্রকাশিত হইয়াছিলেন।

<sup>\*</sup> সক্রলোকে করিবে এই ধারণ-পোষণ। 'বিশ্বস্তর-নাম ইহার,—এই ড' কারণ।
— চৈ: চ: আঃ ১৪/১৯

<sup>†</sup> ডাকিনী-শাথিনী হৈতে, শক্ষা উপজিল চিতে, ভরে নাম থুইল—'নিমাই'।

<sup>—</sup>চৈ: চঃ আ: ১৩৷১১৭

# নবম পরিচ্ছেদ নিমাইব বাল্য-লালা

#### রুচি-পরীক্ষা

অকলক শ্রীগোরচন্দ্র ক্রমে ক্রমে লোকলোচনে বৃদ্ধি-লালা আবিক্ষার করিতে লাগিলেন। নিমাইর নামকরণ-কালে শ্রীজগন্ধাথ-মিশ্র পুত্রের রুচি-পরীক্ষার জন্ম বালকের নিকট পুঁথি, থই, ধান, কড়ি, সোণা, রূপা প্রভৃতি অনেক কিছু দ্রবা রাখিলেন। বালক সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমন্তাগবত-পুঁথি আলিক্সন করিলেন। ইহা দারা শিশুকালেই নিমাই জগৎকে শিক্ষা দিলেন—পার্থিব দ্রব্যজাত সমস্তই অনিত্য — শ্রীমন্ভাগবতই নিত্যবস্তা। শিশুকাল হইতে ভাগবতী কথায় রুচি হইলেই জীব প্রকৃত সম্পেৎশালী হইতে পারে। প্রহলাদও শিশুকালে তাঁহার সমবয়ক্ষ ও সমপাঠী বালকগণকে এই শিক্ষা দিয়াছিলেন।

#### 'শেষদেব'

ক্রমে নিমাই 'হামাগুড়ি' দিতে শিথিলেন। এক দুন হামাগুড়ি দিতে দিতে গৃহের এক স্থানে একটি সর্পকে দেখিতে পাইয়া বালক কুগুলীকৃত সর্পের উপরে শয়ন করিয়া শেষ-শায়ীর লীলা প্রকট করিলেন। বাৎসল্য-প্রেমময়ী শচীমাতা-প্রমুখ মাতৃ-স্থানীয়া ললনাগণ ব্যস্ত হইয়া 'গরুড় গরুড়' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন ও বালকের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া ভয়ে কাঁদিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া সর্পরিপী অনস্ত সেইস্থান পরিত্যাগ করিলেন। হামাগুড়ি দিয়াই নিমাই একাকী গৃহের বাহিরে গমন করিতেন। লোকে বালকের রূপ-লাবণ্য-দর্শনে মোহিত হইয়া বালককে সন্দেশ, কলা প্রভৃতি প্রদান করিতেন। নিমাই সেই সকল দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া হরিকীর্ত্তন-কারিণী নবদ্বীপ-ললনাগণকে পারিতোষিক-প্রসাদ-স্বরূপে উহা বিলাইয়া দিতেন। কখনও বা কোন প্রতিবেশী গৃহস্থের গৃহে গমন করিয়া গৃহস্থের অজ্ঞাতসারে দধি, ত্রগ্ধ ও অন্নাদি ভক্ষণ করিতেন। কাহারও গৃহ-সামগ্রী ভয় করিয়া সেই স্থান হইতে গোপনে পলায়ন করিতেন। বালকের মুখচন্দ্র দর্শন-মাত্র সকলেই তাঁহাদের ব্যথা ও অভিযোগ ভূলিয়া যাইতেন।

#### তুইজন চোর ও নিমাই

একদিন নিমাইর দেহে স্থন্দর স্থন্দর অলস্কার দেখিয়া তুইজন চোর ঐ সকল চুরি করিবার যুক্তি করিল। নিমাই যখন একাকী পথে বেড়াইতেছিলেন, তথন ঐ তুই চোর নিমাইকে খুব আদর ও অত্যন্ত পরিচিত আজীয়ের ভাণ করিয়া কোলে তুলিয়া লইল ও বালককে তাঁহারই গুহে লইয়া যাইতেছে বলিয়া কোন নির্জ্জন-স্থানে লইয়া যাইবার উপক্রম করিল। নিমাইর কোন্ অলঙ্কার কে চুরি করিবে, তাহা লইয়া চোর তুইটী পরস্পর অনেক জল্পনা-কল্পনা করিতে থাকিল। বালক নিমাই এক চোরের স্কন্ধে থাকিয়া আর এক চোরের হস্ত হইতে সন্দেশ ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। এদিকে নিমাইর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া চোর চুইটি তাহাদের স্ব-স্থ গস্তব্য পথ ভুলিয়া গেল এবং অবশেষে তাহাদের নিজের ঘর মনে করিয়া শ্রীজগন্ধাথমিশ্রের ঘরেই উপস্থিত হইল। নিমাইকে ক্ষম হইতে নামাইবা-মাত্রই নিমাই পিতার কোলে গিয়া উঠিলেন; চোর চুইটী তাহাদের ভুল বুবিতে পারিয়া ভয়ে কে কোধায় পলাইবে, সেই পথ খুঁজিতে লাগিল এবং একটি সামান্ত বালক তাহাদিগকে কিরপ বঞ্চনা করিয়াছে, তাহা প্রস্পার মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল। বালক নিমাই চোরের ক্ষমে আরোহণ করিয়া তাহাদেরও মঙ্গলবিধান করিলেন। চোর চুইটি শ্রীগোরনারায়ণকে ক্ষমে ধারণ করিয়া ও সন্দেশ ভোজন করাইয়া অজ্ঞাতসারে ভক্ত্যুশ্মুখী সুকৃতি সঞ্চয় করিল।

#### মৃত্তিকা-ভক্ষণ ও দার্শনিক উত্তর

একদিন শ্রীশচীদেবী নিমাইকে ভোজনার্থ 'থই, সন্দেশ' প্রদান করিয়া গৃহকর্ম্মে চলিয়া গেলে বালক থই-সন্দেশের পরিবর্ত্তে কভকগুলি মুন্তিকা ভক্ষণ করিছে লাগিলেন; শচী ইহা দেখিয়া বালকের মুখ হইতে মাটীগুলি কাড়িয়া লইলেন। শিশু নিমাই মাতাকে দার্শনিক উত্তর প্রদান করিয়া বলিলেন,—"থই, সন্দেশ, অন্ধ প্রভৃতির সহিত মৃত্তিকার কোন ভেদ নাই; কারণ, উহারা সকলই মৃত্তিকার বিকার। জাবের দেহ, জাবের খাত্য—সমস্তই 'মাটী'।" শচী ইহা শুনিয়া বলিলেন,—"জগতের সকল জিনিষ

মাটীর বিকার হইলেও মাটী ও উহার বিকারের মধ্যে অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার আছে। মাটির বিকার অন্ন ভক্ষণ করিলে দেহ পুষ্টি হয়, কিন্তু আবার মাটী ভক্ষণ করিলে দেহ অসুস্থ ও বিনষ্ট হয়। মাটীর বিকার ঘটের মধ্যে জল আনয়ন করা যায়, কিন্তু মাটীর 'পিণ্ডে' জল আনিতে গেলে সমস্ত জল উহার মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া পড়ে।" মাতার এই উত্তব শুনিয়া নিমাই আনন্দিত হইলেন এবং ইহার দ্বারা শুক্ষজ্ঞানবাদিগণের একদেশী বিচার পরিত্যাগ করিয়া শুন্ধা ভক্তির সার্বদেশিক অনুকূল-প্রতিকূল-বিচার গ্রহণই কর্ত্ব্যা—এই শিক্ষা দিলেন।

#### ভৈথিক-বিপ্ৰ

একদিন জনৈক গোপালভক্ত তীর্থপর্যাটক ব্রাহ্মণ শ্রীমায়াপুরে
মিশ্রের গৃহে অতিথি হইলে বৈষ্ণব-সেবাপরারণ শ্রীজগন্ধাথমিশ্র সেই
বিপ্রকে রন্ধন-সামগ্রী প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ রন্ধন করিয়া
ধানে গোপালকে ভোগ প্রদান করিতে উন্নত হইলে বালক নিমাই
আসিয়া ব্রাহ্মণের সেই অন্ন ভোজন কারতে লাগিলেন। সেই
অন্ন পরিতাাগ করিয়া অতিথি-ব্রাহ্মণ মিশ্রের অনুরোধে দিঙীয়বার
ভোগ রন্ধন করিলেন। বিপ্রের ধ্যানে ভোগ-নিবেদনকালে দিতীয়বারও সেইরূপ ঘটনাই ঘটল। বিশ্বরূপের অনুরোধে তৈথিকবিপ্র তৃতীয়বার রন্ধন করিলেন। এবার বালককে বিশেষ সতর্কভার
সহিত আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল; বালক নিদ্রিত থাকিবার অভিনয়
দেখাইলেন। এদিকে রাত্রি অধিক হইল। গৌরহরির ইচছায়

নিদ্রাদেখা সকলেরই নয়ন-কোণে অতিথি ইইলে তাঁহারা সেই নিদ্রাদেবীর সৎকারেই ব্যস্ত ২ইয়া তৈথিক-অতিথির কর্থা ভুলিয়া গেলেন। এমন সময় তৈথিক-বিপ্র পুনরায় ধ্যানে গোপালকে পক্ষার নিবেদন করিতে উত্তত হইলে নিমাই তৃতীয়বার হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া পূর্বববৎ বিপ্রের নির্বেদিত অন্ন ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ দৈবহত হইয়া হাহাকার করিতে থাকিলে নিমাই বিপ্রের নিকট চতুভুজি ও দিভুজ রূপ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"হে বিপ্র! তুমি আমার নিতাসেবক; আমি যখন ব্রজে নন্দত্রলাল্রপে লালা প্রকাশ করিয়াছিলাম. তখনও তোমার এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। এবারও তোমার ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তোমাকে দেখা দিলাম ৷" তখন ব্রাক্ষণ নিজ-ইন্টদেবকে দর্শন করিয়া মহা-প্রেমাবিষ্ট ইইলেন এবং আপনাকে ধন্ম মানিয়া প্রভুর ভুক্তাবশেষ-প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। প্রভু তৈথিক-বিপ্রকে এই গুপ্ত-লীলাটি সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন।

### দশম পরিচ্ছেদ

### নিমাইর বিজারন্ত ও চাঞ্চল্য

শীজগন্নাথমিশ্র নিমাইর 'হাতে-খড়ি', 'কর্ণবেধ' ও 'চ্ড়াকরণ-সংস্কার' সমাপন করিলেন। দৃষ্টিগাত্রই নিমাই সমস্ত অক্ষর লিথিয়া যাইতেন। তুই তিন দিনে সমস্ত ফলা ও বানান আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন এবং 'রাম', 'কৃষ্ণ', 'মুরারি', 'মুকুন্দ', 'বনমালী'—এই সকল কৃষ্ণনাম লিখিতে লাগিলেন। নিমাই যখন মধুর স্বরে 'ক', 'খ', 'গ', 'ঘ' উচ্চারণ করিতেন, তখন সকলের প্রাণ কাড়িয়া লইতেন। শ্রীগৌর-গোপাল কখনও আকাশে উড্ডায়মান পক্ষা, কখনও বা চন্দ্র ও তারাসমূহকে আনিয়া দিবার জন্ম মাতা-পিতার নিকট আব্দার করিতেন ও ঐ সকল জিনিষ না পাইলে অত্যন্ত কাঁদিতে থাকিতেন। তখন হরিনাম-কীর্ত্তন ব্যতীত বালককে অপর কিছুতেই শান্ত করা যাইত না।

শ্রীমায়াপুরে মিশ্রভবন হইতে প্রায় এক ক্রোশ দক্ষিণপূর্ববিদকে শ্রীজগদীশ ও শ্রীহিরণ্য পণ্ডিতের গৃহ। কোনও এক
একাদশী তিথিতে তাঁহাদের গৃহে বিষ্ণুর ভোগ প্রস্তুত হইতেছিল।
নিমাই দেই নৈবেগ্য ভোজন করিবার ইচ্ছায় শ্রীজগন্নাথমিশ্রকে
হিরণ্য-জগদীশের গৃহে তাহা আনয়ন করিবার জন্য পাঠাইলেন।
হিরণ্য-জগদীশ মিশ্রের মুখে বালকের এইরূপ প্রার্থনা শুনিয়া

বিশেষ আশ্চর্য্যান্থিত হইয়া বলিলেন,—"অগ্ন একাদশী, আর আমাদের গৃহে বিষ্ণু-নৈবেগ্ন প্রস্তুত হইতেছে—এই কথা শিশু কিরপেই বা জানিল ? অবশ্যই এ বালকে কোনও বৈষ্ণবা শক্তি আছে।" তাঁহারা এইরূপ বিচার করিয়া সেই নৈবেগ্ন বালকের জন্ম পাঠাইয়া দিলেন। শিশুর পক্ষে এত দূরের সংবাদ অবগত হওয়া অসম্ভব; কিন্তু অন্তর্য্যামী নিমাই ভক্তের নিকট আত্মপ্রকাশ করিবার জন্ম ও একাদশী-দিবসে একমাত্র ভগবান্ই ভোগ-গ্রহণের অধিকারী, তাহা সকলকে জানাইবার নিমিত্ত ঐরূপ এক কৌশল অবলম্বন করিলেন।

নিমাইর চঞ্চলতা ক্রমে বাড়িয়া উটিল। বয়স্থাগণের সহিত পরিহাস ও কলহ এবং মধ্যাক্তে গঙ্গান্ধানের সময় জলকেলি ইত্যাদি নানাপ্রকার চঞ্চলতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। একদিকে নদীয়ার পুরুষগণ যেরূপ জগন্ধাথমিশ্রের নিকট প্রত্যহই নিমাইর তুর্বব্যবহারের নানাপ্রকার অভিযোগ আনয়ন করিতে লাগিল, অপরদিকে বালিকাগণও নিমাইর নানাপ্রকার চাপল্যের কথা শচীমাতার কর্ণগোচর করিল। শ্রীশচীদেবী সকলকে মিন্টবাক্যের ঘারা সাস্থনা প্রদান করিতে লাগিলেন। শ্রীজগন্ধাথমিশ্র নিমাইর ঐরূপ উপদ্রবের কথা শুনিয়া পুত্রকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের জন্ম মধ্যাহ্নকালে গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত হইলেন। নিমাই ক্রুদ্ধ পিতার আগমন জানিতে পারিয়াই অন্যপ্রথ গৃহে পলাইয়া গেলেন এবং বয়স্থাগণকে বলিয়া গেলেন যে, যদি মিশ্র মহাশয় আসিয়া তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে যেন তাহার। মিশ্রকে

"অছ নিমাই গঙ্গাস্তানে আসে নাই" বলিয়া ফিরাইয়া দেয়।
গঙ্গার ঘাটে নিমাইকে না দেখিয়া শ্রীজগন্নাথিনিপ্র গৃহে ফিরিয়া
আসিয়া দেখিলেন, নিমাই অসাত অবস্থায় সর্ববান্ধে মস্নীবিন্দুলিপ্ত
হইয়া বসিয়া আছেন । মিশ্রা বাৎসল্যপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া বালকের
চাতুরী বুঝিতে পারিলেন না । নিমাইকে আভ্যোগকারী ব্যক্তিগণের কথা জানাইলে নিমাই বলিলেন,—"আমি গঙ্গাস্তানে না
গেলেও যখন ভাহারা আমার সন্ধন্ধে মিথ্যা অভিযোগ করে, তখন
আমি সভ্যসভাই ভাহাদের উপর উপদ্রব আরম্ভ করিব।" এইরূপ
চাতুরী করিয়া নিমাই পুনরায় গঙ্গাস্তানে চলিলেন । এদিকে শচীজগন্নাথ মনে মনে চিন্তা করিতেলাগিলেন,—"এ অন্তুতবালক কে ?
এ কি নন্দতুলালই গুপুভাবে আমাদের গৃহে আসিয়াছেন।"

### একাদশ পরিচ্ছেদ

### অদৈত-সভা – বিশ্বরূপের সন্ন্যাস

শান্তিপুরে শ্রীঅবৈতাচার্য্যের বাড়ী ছিল। তিনি নবদাপে শ্রীমায়াপুরে শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহের উত্তরে কিছু দূরে একটি টোল খুলিয়াছিলেন। শ্রীগোরহরির প্রকটের পূর্বেব এই স্থানে তিনি ভগবানের আবির্ভাবের জন্ম জল-তুলসী দিয়া শ্রীনারায়ণের আরাধনা করিতেন এবং কন্ধার করিয়া ভগবানের নিকট সমস্ত জগতের বিমুখতার কথা জানাইতেন। এই স্থানে ঠাকুর হরিদাস, শ্রীবাস পণ্ডিত, গঙ্গাদাস, শুক্লাম্বর, চন্দ্রশেখর, মুরারি প্রভৃতি বৈষ্ণবর্গণ মিলিত হইয়া ভগবানের কথা আলোচনা করিতেন।

বিশ্বস্তুরের অগ্রজ বিশ্বরূপ বালাকাল হইতেই সংসারের প্রতি উদাসীন ছিলেন। তিনি সর্বনশাস্ত্রে স্থপণ্ডিত ও সর্ববন্তনে গুণী ছিলেন। সমস্ত সংসার জাগতিক কথায় মত্ত সকলের হৃদয়েই ভগবান্ ও ভগবানের ভক্তের প্রতি ন্যুনাধিক বিমুখতার ভাব, এমন কি, যাঁহারা গীতা-ভাগবতাদি পডাইতেন, তাঁহাদেরও আন্তরিক হরিভক্তির অভাব দেখিয়া তিনি আর লোক-মুখ দর্শন করিবেন না.— এইরূপ বিচার করিলেন এবং অন্তরে অন্তরে সংসার-ত্যাগের জন্য কৃতসঙ্কল্ল হইলেন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে গঙ্গাম্বান করিয়াই তিনি অদ্বৈত-সভায় আসিতেন এবং শাস্ত্র হইতে হরিভক্তির ব্যাখ্যা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতেন। ভোজনের বেলা অতিক্রান্ত দেখিয়া শচীদেবী প্রায়ষ্ট বিশ্বরূপকে ডাকিয়া আনিবার জন্ম নিমাইকে অবৈত-সভায় পাঠাইয়া দিতেন। নিমাইর অলৌকিক রূপ-লাবণা দেখিয়া সভাস্থ বৈষ্ণব-মন্ডলীর চিত্ত মুগ্ধ হইত। বিশ্বরূপ গুহে আসিয়া ভগ্নৎ-প্রসাদ সম্মান করিয়াই আবার অদৈত-সভায় চলিয়া যাইতেন। গৃহে গমন করিলেও তিনি কোনপ্রকার গৃহ-কার্য্য করিতেন না : যতক্ষণ বাড়ীতে থাকিতেন, ততক্ষণ ঠাকুর-ঘরেই অবস্থান করিতেন। মাতা-পিতা বিবাহের উচ্চোগ করিতেছেন শুনিয়া বিশ্বরূপ অন্তরে অত্যন্ত তুঃখিত হইলেন ও কিছুদিনের মধ্যেই সন্নাস গ্রহণ করিয়া 'শস্কর'র প্র'-নামে খ্যাত হইলেন।

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

### উপনয়ন ও গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে অধ্যয়ন

বিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করিবার পর নিমাইর চঞ্চলতা ফ্রাস হইল। এবার তিনি পাঠে মনোযোগ প্রকাশ করিলেন।

শীজগন্নাথমিশ্র কিন্তু বালকের চাঞ্চল্য-নিবৃত্তি ও পাঠে মনো-নিবেশের কথা শুনিয়াও অন্তরে উৎফুল্ল হইতে পারিলেন না; কারণ, তাঁহার আশঙ্কা হইল,—বিশ্বরূপ শাস্ত্র পড়িয়া সংসারের অনিত্যতা হৃদয়ক্ষম করিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছেন; কি জানি, নিনাইও পাছে লেখা-পড়া শিখিয়া অগ্রজেরই অনুসরণ করে! এজন্য মিশ্র নিমাইর পাঠ বন্ধ করাইলেন। নিমাই আবার প্রবলবেগে উদ্ধৃত্য ও চাপল্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন।

একদিন নিমাই গৃহের বাহিরে বিষ্ণুর নৈবেত্য-রন্ধনের পরিত্যক্ত আবর্জ্জনা-লিপ্ত মুৎপাত্র-সমূহের উপর গিয়া বাসয়া রহিলেন; শচীমাতা এই কথা জানিতে পারিয়া বালককে সেই অপবিত্র স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্নানাদি করিবার জন্ম অমুরোধ করিলে বালক নিমাই মাতাকে জানাইলেন,—বিন্তাহান ব্যক্তি কি প্রকারেই বা ভাল-মন্দ, শুচি-অশুচি বিচার করিবে ? আবার বলিলেন,—এই সকল ভাণ্ডে যথন বিষ্ণুর ভোগ রন্ধন হইয়াছে, তখন এই সকল ভাণ্ড কথনই অপবিত্র হইতে পারে না। বিশেষতঃ যেস্থানে ভগবান্ উপবেশন করেন, সেই স্থান সর্ববপুণ্যময়; তথায় গঙ্গাদি সর্বন-তীর্থের অধিষ্ঠান হয়।

শুভাগাদে, শুভাদিনে শ্রীগোরস্থানরের উপনয়ন হইল।
শ্রীজ্ঞনস্তদের যজ্ঞসূত্ররূপে শ্রীগোরাঙ্গের সেবা করিয়া কুতার্থ
হইলেন। নিমাই বামনরূপে সকলের নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ
করিলেন। নবদ্বীপের শ্রোষ্ঠ অধ্যাপক শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে
নিমাই অধ্যয়ন করিতে গেলেন। গঙ্গাদাস তাঁহার ছাত্রগণের
মধ্যে নিমাইকে সর্লশ্রেষ্ঠ মেধাবা ও বিচক্ষণ দেখিতে পাইয়া
বড়ই আনন্দিত হইলেন। গঙ্গাদাসের শিশ্যগণের মধ্যে মুরারি
গুপু, কমলাকান্ত, কুফানন্দ প্রভৃতি যে-সকল ছাত্র প্রধান ও
বয়্রোজ্যেন্ঠ ছিলেন, তাঁহাদিগকেও নিমাই নানাপ্রকার 'ফাঁকি'
জিজ্ঞাসা করিয়া অপদস্থ করিতে পশ্চাৎপদ হইলেন না। গঙ্গার
ঘাটে গিয়া নিমাই প্রত্যহই অন্যান্য ছাত্রগণের সৃহিত তর্ক করিতেন।
সূত্র-ব্যাখ্যার সময় নিজে যাহা স্থাপন করিতেন, তাহাই স্বয়ং খণ্ডন

গঙ্গা অনেক দিন যাবৎ যমুনার ভাগা বাঞ্চা করিতেছিলেন।
বাঞ্চাকল্লতরু শ্রীগোরহরি শ্রীগঙ্গাদেবীর সেই অভিলাষ পূর্ণ করিতে
থাকিলেন। শ্রীনিমাই প্রভাহ গঙ্গাস্থান, যথাবিধি শ্রীবিষ্ণুপূজা,
শ্রীতুলসীকে জলপ্রদান ও শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া গৃহের মধ্যে
নির্জ্জন-স্থানে অধ্যয়ন ও সূত্রের চিপ্পনী প্রভৃতি প্রণয়ন করিতেন।
শ্রীজগন্নাথমিশ্র এই সকল দেখিয়া হৃদয়ে অভান্ত আনন্দ পাইতেন
এবং বাৎসল্যপ্রেমের স্বভাব-বশতঃ নিজ-পুত্রের কল্যাণের জন্ম

শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা জানাইতেন। তিনি ঐশ্বর্য্যগন্ধহীন বাৎসল্যপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া বুঝিতে পারিতেন না যে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

একদিন শ্রীজগন্নাথমিশ্র স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন,—শ্রীনিমাই নবীন সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া শ্রীজাদৈতাচার্য্য প্রভৃতি ভক্ত-গণের সঙ্গে সর্কাক্ষণ শ্রীকৃষ্ণনামে হাস্থা, নৃত্যু ও ক্রন্দন করিতেছেন; কখনও বা নিমাই বিষ্ণুর সিংহাসনে উঠিয়া সকলের মস্তকে শ্রীচরণ প্রদান করিতেছেন; চতুর্মুখ, পঞ্চমুখ, সহস্রমুখ দেবতাগণ "জয় শ্রীশচীনন্দন" বলিয়া চতুর্দ্ধিকে তাঁহার স্তৃতি গান করিতেছেন; কখনও বা নিমাই নগরে-নগরে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে নৃত্যু করিয়া বেডাইতেছেন, আর কোটি কোটি লোক নিমাইর পশ্চাতে ধাবিত হইতেছেন; কখনও বা অপরূপ পরিব্রাজকবেশে নিমাই ভক্তগণের সঙ্গে মহারঙ্গে নীলাচলে গমন করিতেছেন।

এই স্বপ্ন দেখিয়া শ্রীজগন্নাথমিশ্র অতান্ত চিন্তাকুল হইর।
পাড়িলেন। শ্রীনমাই নিশ্চয়ই গৃহত্যাগ করিবেন—এই ধারণা
তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল। শ্রীশচাদেবা মিশ্রাকে সান্ত্রনা দিয়া
বলিলেন,—"নিমাই যেরপ লেখা-পড়ায় মনোনিবেশ করিয়াছে,
তাহাতে সে গৃহ ছাড়িয়া কোথাও যাইবে না।" কিছুকাল পরে
শ্রীজগন্নাথমিশ্রের অন্তর্ধান হইল। শ্রীদশরথের বিজয়ে (ভক্তবিরহে) শ্রীরামচন্দ্র যেরপ ক্রন্দন করিয়াছিলেন, শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভিরোধানেও শ্রীনিমাই তক্রপ ক্রন্দন করিলেন। নিমাই
শচী-মাতাকে বহু সান্ত্রনা-বাক্যে বুঝাইতে লাগিলেন; বলিলেন,—

"মা, আমি ভোমাকে ব্রহ্মা-মহেশ্বরেও স্বত্ন্প্রভ বস্তু প্রদান করিব; তুমি কোনও চিন্তা করিও না।"

একদিন নিমাই গল্পাস্থানে যাইবার সময় শচীদেবীর নিকট গঙ্গা-পূজার জন্ম তৈল, আমলকী, মালা, চন্দন প্রভৃতি উপায়ন চাহিলেন। শচীদেবী নিমাইকে একটুকু অপেক্ষা করিতে বলায় নিমাই কুদ্দ হইয়া গৃহের যাবতীয় দ্রব্য, এমন কি, ঘর-দার চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে লাগিলেন; কেবলমাত্র জননীর অঙ্গে হাত তুলিলেন না। সমস্ত বস্তু ভাঙ্গিয়া ফেলিবার পর নিমাই মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন: শচীদেবী গন্ধমাল্যাদি সংগ্রহ করিয়া নিমাইর গঙ্গা-পূজার আয়োজন করিয়া দিলেন। যশোদা যেরূপ গোকুলে বালকুষ্ণের সমস্ত চঞ্চলতা সহু করিতেন, তদ্রূপ শচী-দেবীও নবদ্বীপে নিমাইর সকল চপলতা সহ্য করিতে লাগিলেন। নিমাই গঙ্গাস্নান ও গঙ্গা-পূজা করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং ভোজনাদি-কার্য্য সমাপন করিলেন। তথন শচীমাতা পুত্রকে বুঝাইয়া বলিলেন,—"তুমি পিতৃহীন বালক, গৃহসামগ্রী এইরূপে নফ্ট করিয়া তোমার কি লাভ হইবে ? কাল কি খাইবে,—এমন কোন সম্বল আমাদের গৃহে নাই, এমভাবস্থায় গৃহের দ্রব্যাদি নষ্ট করা কি উচিত ?"

নিমাই জননীকে বলিলেন,—"বিশ্বস্তর শ্রীকৃষ্ণই সকলের পালক। তাঁহার দাসের পক্ষে আহারের চিন্তা নিষ্প্রয়োজন।" ইহা বলিয়া নিমাই অধ্যয়নের জন্ম বাহিরে গমন করিলেন এবং গৃহে ফিরিয়া জননীর হাতে ছুই তোলা স্বর্ণ প্রদান করিয়া বলিলেন,—"কৃষ্ণ এই সন্থল পাঠাইয়া দিয়াছেন, ইহা ভাঙ্গাইয়া তোমার ব্যয় নির্বাহ কর।" শচীদেবী দেখিতে লাগিলেন—যখন গৃহে অর্থের অভাব হয়, তখনই নিমাই কোথা হইতে স্থবর্ণ লইয়া আসেন। শচীদেবী ইহাতে ভীতা হইলেন—কি জানি, পাছে কোন প্রমাদ ঘটে! দশ পাঁচ জনকে দেখাইয়া শচীদেবী সেই স্থবর্ণগণ্ডগুলিকে ভাঙ্গাইয়া ঘরের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রাদি সংগ্রহ করিতেন।

নিমাই ব্রহ্মচারিবেশে কপালে উদ্ধিতিলক অঙ্কিত করিয়া প্রত্যাহ গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট পড়িতে যাইতেন ও ছাত্রগণের মধ্যে সূত্রের এইরূপ নূতন নূতন ব্যাখ্যা করিতেন যে, গঙ্গাদাস পণ্ডিত অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া নিমাইকে ছাত্রগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান আসন প্রদান করিয়া মধ্যস্থলে বসাইতেন। এই সময় স্নান, ভোজন, ভ্রমণ—সকল কার্য্যেই নিমাই শাস্ত্রচর্চ্চা ব্যতীত আর কিছু করিতেন না।

প্রতিঃসন্ধ্যা শেষ করিয়াই নিমাই ছাত্রগণের সহিত গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সভায় পড়িতে বসিতেন এবং শাস্ত্রের বিচার লইয়া বাদ-প্রতিবাদ আরম্ভ করিতেন। যে-সকল ছাত্র নিমাইর অনুগত না হইয়া স্বতন্ত্রভাবে অধ্যয়ন করিতেন, নিমাই তাঁহাদিগের পাঠের নানা দোষ দেখাইতেন। মুরারিগুপ্ত নিমাইর অনুগত হইয়া পাঠ করেন না দেখিয়া একদিন নিমাই মুরারিকে বলিলেন—"মুরারি, তুমি বৈত্য; লতা-পাতা-ঘাঁটাই তোমার সাজে; ব্যাকরণ-শাস্ত্র অত্যন্ত কঠিন শাস্ত্র; ইহাতে কফ্, পিত্র বা অজীর্ণ-রোগের ব্যবস্থা নাই ; তুমি নিজে নিজে ইহা কি বুঝিবে ? যাও, গিয়া রোগীর চিকিৎসা কর।"

সময় সময় মুরারিগুপ্ত মৌন থাকিতেন; কখনও বা নিমাইর বাক্যের প্রতিবাদ করিতে যাইতেন। কিন্তু শেষে নিমাইর সহিত পারিয়া উঠিতেন না। তখন মনে মনে বুঝিতেন—নিমাই সাধারণ মনুষ্য নহেন, নিশ্চয়ই কোন অতিমর্ত্ত্য পুরুষ জগতে আবিভূতি হইয়াছেন। মুরারিগুপ্ত এইরূপে পরাজিত হইয়া নিমাইর আনুগত্যে অধ্যয়ন করিতে স্বাকৃত হইলেন।

ষোলবৎসর-বয়ক্ষ যুবক নিমাইর শাস্ত্রে অদ্ভূত পারদর্শিতা দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইলেন। নবদ্বীপবাসী মুকুন্দসঞ্জয়ের চণ্ডীমগুপে নিমাই তাঁহার একটি বিভা-চতুষ্পাঠী থুলিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন। তথন 'হয়-ব্যাখ্যা নয় করা, নয়-ব্যাখ্যা হয় করা', আর অস্থান্থ অধ্যাপকগণের শাস্ত্রজ্ঞানের অভাব প্রমাণিত করা ও তাঁহাদিগকে বিচার-যুদ্দে আহ্বান করাই নিমাইর কার্য্য পড়িয়া গেল।

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

### নিমাইর প্রথম বিবাহ

নবদ্বীপে বল্লভাচার্য্য-নামে জনকতুল্য একজন বৈষ্ণব-ব্রাক্ষণ বাস করিতেন। তাঁহার কন্সা লক্ষ্মীও মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীস্বরূপিণী ছিলেন। বল্লভাচার্য্য কন্সাকে উপযুক্ত বরের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্ম চিস্তিত ছিলেন। একদিন লক্ষ্মী গঙ্গাস্থানে গমন করেন, দৈবক্রমে গঙ্গার ঘাটে লক্ষ্মীর সহিত নিমাইর সাক্ষাৎকার হইলে তাঁহারা উভয়েই মনে মনে একে অন্যকে অঙ্গীকার করিলেন।

এদিকে সেইদিনই বনমালী আচার্য্য-নামক এক ঘটক যেন দৈবপ্রেরিত হইরাই শ্রীশচীদেবীর নিকট গমন করিয়া বল্লভাচার্য্যের কন্যার সহিত নিমাইর বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। শচীদেবী বলিলেন,—"আমার নিমাই পিতৃহীন বালক, আগে বাঁচিয়া থাকিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করুক, পরে ভাহার বিবাহের চিন্তা করা ঘাইবে।" শচীর কথায় নিরাশ হইয়া বনমালী ঘটক চলিয়া গেলেন। দৈবাৎ পথে নিমাইর সহিত ঘটকের সাক্ষাৎকার হইল। ঘটক মহাশয় নিমাইর বিবাহের প্রস্তাব করিবার জন্ম তাঁহার মাতার নিকট গিয়াছিলেন, কিন্তু শচীদেবী সেই প্রস্তাব বিশেষ গ্রাহ্ম করেন নাই—এই কথা ঘটক মহাশয় নিমাইকে জানাইলেন। নিমাই তখন গৃহে ফিরিয়া হাসিতে হাসিতে মাতাকে বলিলেন,—"মা, তুমি আচার্য্যকে ভাল করিয়া সম্ভাষণ কর নাই কেন ?" নিমাইর বনমালী ঘটকের প্রস্তাবিত বিবাহে সম্মতি আছে—এই ইঙ্গিত পাইয়া শচীদেবী তৎপর দিবস ঘটক মহাশয়কে পুনরায় ডাকাইয়া পাঠাইলেন ও শীঘ্রই শুভ-বিবাহ সম্পন্ন করাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বনমালী আচার্যাও বল্লভাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঐ সম্বন্ধ স্থির করিলেন। বল্লভাচার্য্য তখন ঘটক মহাশয়কে বলিলেন যে, তিনি অতি দারদ্র, পাঁচটী হরিতকীমাত্র দিয়া জগন্ধাথ মিঞ্জের পুত্ররত্বের হস্তে তাঁহার কন্যা সম্প্রদান করিবেন; জামাতাকে তাঁহার অন্য কিছু যোতৃক-প্রদানের ক্ষমতা নাই।

বর ও কন্মা উভয়ের সম্মতিক্রমে শুভদিন স্থির হইল। বিবাহের পূর্ববিদন নিমাইর অধিবাস-ক্রিয়া যথারীতি সম্পন্ন হইল। পরদিবস শুভ গোধূলি-লগ্নে যাত্রা করিয়া নিমাই বল্লভাচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং যথাবিধি লক্ষ্মীদেবার পাণিগ্রহণ করিলেন।

পরদিবস সন্ধ্যাকালে নিমাই লক্ষ্মীর সহিত দোলায় চড়িয়া নিজ গৃহে ফিরিলেন। শচীমাতা মহা-লক্ষ্মা পুত্রবধূকে বরণ করিয়া গৃহে তুলিলেন। তদবধি শচীদেবী নিজ-গৃহে অনেক অলোকিক দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। কখনও ঘরের বাহিরে অন্তুত জ্যোতিঃ, কখনও নিমাইর পাশে অগ্নিশিখা দর্শন, কখনও বা পল্লের গন্ধ পাইতে লাগিলেন। শ্রীনিমাই ও শ্রীলক্ষ্মীদেবী মনুষ্য নহেন— বৈকুপ্তের শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ নবদ্বীপে শ্রীলক্ষ্মী-গৌরনারায়ণরূপে অবতীর্ণ—শচীদেবীর অন্তরে এইরূপ ভাব উদিত হইতে লাগিল।

## চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ আত্ম-প্রকাশের ভবিষ্যদ্বাণী

নিমাই পণ্ডিভ অধ্যয়ন-রসে মত্ত হইয়া ছাত্রগণের সহিভ নবদ্বীপে ভ্রমণ করিতেন। গঙ্গাদাস পণ্ডিত ব্যতীত নবদ্বীপে অস্ত কোন পণ্ডিতই নিমাইর ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য সমাক্ বুঝিতে পারিতেন না। নদীয়ার নাগরিকগণ ভাঁহাদের স্ব-স্ব চিত্তবৃত্তি-অনুসারে নিমাইকে নানারূপে দর্শন করিতে লাগিলেন। পাষণ্ড-প্রকৃতির লোকগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ যম, রমণীগণ নুমদন ও পণ্ডিতগণ বৃহস্পতিরূপে অনুভব করিলেন। এদিকে বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুভক্তিহীন জগতে কবে আবার শুদ্ধভক্তি প্রকাশিত হইবে, সেই আশায় কোনরূপে প্রাণধারণ করিতেছিলেন। বিছ্যা-চর্চচার সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র নবদ্বীপে বিছ্যা-লাভের জন্ম সকল দেশ হইতেই লোক আগমন করিতেন। চট্টগ্রামবাসী অনেক বৈষ্ণব সেই সময় গঙ্গাবাস ও অধ্যয়নের জন্ম নবদীপে আসিয়া থাকিতেন। অপরাহকালে ভাগবতগণ সকলেই শ্রীঅদৈত-সভায় আসিয়া মিলিতেন। শ্রীমৃকুন্দদত্তের শ্রীহরিকীর্ত্তনে বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে আনন্দের প্রবাহ ছুটিত। নিমাইও তজ্জ্ব্য মুকুন্দের প্রতি অন্তরে অত্যন্ত প্রীতিবিশিষ্ট ছিলেন। মুকুন্দকে দেখিলেই নিমাই তায়ের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিতেন এবং উভয়ের মধ্যে উহা লইয়া প্রেমের

দ্বন্দ চলিত। শ্রীবাসাদি বয়োজ্যেষ্ঠ ভক্তগণকেও নিমাই ফাঁকি জিজ্ঞাস। করিতে ছাডিতেন না। নিমাইর ভয়ে সকলেই তাঁহার নিকট হইতে দূরে থাকিতে চেফী করিতেন। এদিকে ভক্তগণ কৃষ্ণকথা ব্যতীত আর কিছুই শুনিতে ভালবাসিতেন না আর নিমাইও স্থায়ের ফাঁকি ব্যতীত তাঁহাদিগকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতেন না।

একদিন নিমাই পণ্ডিত ছাত্রগণের সহিত রাজপথ দিয়া যাইতে-ছিলেন, এমন সময় মুকুন্দও গঙ্গাস্নানে চলিয়াছিলেন। নিমাইকে দেখিয়াই মুকুন্দ লুকাইবার চেফা করিলেন। কিন্তু নিমাই মুকুন্দের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া তাঁহার সঙ্গী গোবিন্দের নিকট বলিলেন,—"বুঝিয়াছি, মুকুন্দ কেন পলাইতেছে। মুকুন্দ মনে করে যে, আমার সহিত দেখা হইলে বহিন্মুখ ব্যক্তির সম্ভাষণ হইয়া যাইবে ! মুকুন্দের হৃদয়ের ভাব যে, সে নিজে বৈঞ্বের শাস্ত্র পাঠ করে, আর আমি পাঁজি, রন্তি, টীকা প্রভৃতি জাগতিক শাস্ত্র পাঠ করি! আর বেশীদিন নয়, শীঘ্রই সে দেখিতে পাইবে,— আমি কত বড় বৈঞ্চব হই! আমি পৃথিবীর মধ্যে এত বড় বৈঞ্চব হুইব যে, ব্রহ্মা-শিবাদি বৈষ্ণবগণ আমার দ্বারে গড়াগড়ি যাইবে। যাহারা এখন আমাকে দেখিয়া পলাইতেছে, তাহারাই তখন কোটি কণ্ঠে আমার গুণ-গান করিবে।"

# পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ নবদ্বাপে এক্রিয়রপুরী

'ভক্তিরসের আদিসূত্রধার' \* 'ভক্তিরসকল্লতকর প্রথম অঙ্কুর' ণ স্থপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণন-সন্নাসি-শিরোমণি শ্রীল মাধবেন্দপুরী গোস্বামী শ্রীমাধ্বগোড়ীয়-সম্প্রদায়ের পূর্বব-গুরু। ইহারই শিশ্ব শ্রীক্ষরপুরী, শ্রীঅদৈতপ্রভু, শ্রীপরমানন্দ পুরী, শ্রীত্রক্ষানন্দপুরী, শ্রীরঙ্গপুরী, শ্রীপুগুরীক বিভানিধি, শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায় প্রভৃতি। শ্রীকবিকর্ণপূর গোস্বামীর 'শ্রীগোরগণোদ্দেশ-দীপিকা'য়, শ্রীবলদেব বিভাভ্ষণের 'প্রমেয়রত্রাবলী'তে, শ্রীগোপাল-গুরু গোস্বামীর গ্রন্থে ও 'শ্রীভক্তিরত্রাকরে' শ্রীমাধ্বগোড়ীয়-সম্প্রদায়ের গুরু-পরম্পরা দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীচৈতন্মভাগবত-গ্রন্থের লেখক শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের মতে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর সঙ্গে বার বৎসর বয়সে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু তীর্থ-পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া আট বৎসর-কাল যাবৎ ভারতের যাবতীয় তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

শ্রীমাধবেক্দপুরার প্রিয় শিষ্য—শ্রীঈশরপুরা। ইনি হালিসহরের নিকটবর্ত্তী কুমারহট্টে ব্রাহ্মণ-বংশে আবিভূতি হন।

নিমাই পণ্ডিত যখন নবদীপে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় মগ্ন ছিলেন, তখন একদিন ছল্লবেশে ঈশ্বরপুরী নবদীপে আসিয়া

<sup>\*</sup> চৈঃ ডাঃ আঃ ৯ ১৬• ; † চৈঃ চঃ আঃ ৯।১০ ও অঃ ৮।৩৪।

'অবৈত-সভায়' উঠিলেন। অবৈতাচার্যা ঈশ্বরপুরীর অপূর্বব তেজঃ দেখিয়া তাঁহাকে বৈফব-সন্মাসী বালয়া জানিতে পারিলেন। মুকুন্দ তথন অবৈত-সভায় একটি কুফকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ঈশ্বরপুরীর অঙ্গে কুফ্ণপ্রেমের অপূর্বব অফ্ট-সাত্তিকবিকারসমূহ প্রকাশিত হইল। পরে সকলেই এই প্রেমিক সন্নামীকে ঈশ্বর-পুরী বলিয়া জানিতে পারিলেন।

একদিন নিমাই পণ্ডিত অধ্যাপনা করিয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন, এমন সময় দৈবাৎ পথিমধ্যে ঈশ্বরপুরীর সহিত নিমাইর সাক্ষাৎকার হইল। ঈশ্বরপুরা নিমাইর অপূর্ব্ব কান্তি দেখিয়া তাঁহার পরিচয় ও তাহার অধ্যাপিত শাস্ত্রের বিষয় জিজ্ঞাস। করিলেন। নিমাই ঈশরপুরীকে নিজ-গৃহে ভিক্ষা করাইবার জন্ম নিমন্ত্রণ করিলেন এবং মহা-সমাদরে সঙ্গে করিয়া লইয়া আদিলেন। শচীমাতা কুষ্ণের নৈবেছ রন্ধন করিয়া ঈশ্বরপুরীকে ভিক্ষা করাইলেন। নিমাইর সহিত কৃষ্ণপ্রসঙ্গ বলিতে বলিতে ঈশ্বরপুরী প্রেমে বিহ্বল হইলেন। নবদ্বীপে শ্রীগোপীনাথ আচার্যোর গৃহে শ্রীঈশ্বরপুরী কএক মাস অবস্থান করিয়াছিলেন। শিশুকাল হইতেই পরম-বিরক্ত গদাধর পণ্ডিতের প্রেমের লক্ষণ-সমূহ দেখিয়া ঈশ্বরপুরী গদাধরের প্রতি বড়ই স্লেহযুক্ত হইলেন এবং গদাধরকে পুরীপাদ তাঁহার স্ব-রচিত **''ঐীক্নফলীলামৃত''**-পুঁ্থি পড়াইলেন। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা সমাপ্ত করিয়া নিমাই ঈশরপুরীকে নমস্কার করিবার জন্ম গোপীনাথের গৃহে যাইতেন। একদিন ঈশরপুরী নিমাই পণ্ডিতকে "শ্রীকৃঞ্জীলামৃত"-পুঁথির রচনায়

কোথায়ও কোন দোষ আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য বিশেষ অন্থরোধ করিলেন। নিমাই পণ্ডিত বলিলেন,—"যে গ্রন্থ ঐকাস্তিক ভগবন্ধক্তের রচিত, তাহাতে কোন দোষ থাকিতে পারে না। যে ব্যক্তি তাহাতে দোষ দর্শন করে, তাহারই দোষ, সে ব্যক্তিই অপরাধী ও মূর্থ। শুদ্ধভক্তের কবিত্ব যে-কোনরূপই হউক না কেন, তাহাতেই ক্লফ্ষ সম্ভ্রম্ট হন। ভক্তের বাক্যে ব্যাকরণাদি-ঘটিত কোনপ্রকার দোষ ভক্তিবশ ভাবগ্রাহী ভগবান্ গ্রহণ করেন না। এমন কোন্ ত্রংসাহসী ব্যক্তি আছে, যে ঈশ্রবপুরীর স্থায় মহাভাগবতের ভগবৎকথা-বর্ণনের মধ্যে দোষ ধরিতে সমর্থ হইবে ?"

তথাপি ঈশরপুরী স্বীয় প্রন্থের সমালোচনার জন্য নিমাইকে প্রত্যন্থই পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এইভাবে ঈশরপুরী নিমাইর সহিত প্রত্যহ তুই চারি দণ্ড নানাপ্রকার বিচার করিতেন। একদিন ঈশরপুরীর একটি শ্লোক শুনিয়া নিমাই পণ্ডিত রক্ষচছলে জানাইলেন যে, ঐশ্লোকস্থিত ধাতৃটি 'আত্মনেপদী' না হইয়া পরস্মৈপদী হইলেই ঠিক হয়। পরে আর একদিন নিমাই ঈশরপুরীর নিকট আসিলে পুরীপাদ নিমাইকে কহিলেন,— "তুমি যে ধাতৃটি আত্মনেপদী বলিয়া স্বীকার কর নাই, আমি কিন্তু উহাকে আত্মনেপদী-রূপেই সাধিয়াছি।" প্রভুও ভৃত্যের জয়-প্রদর্শন ও মহিম-বর্দ্ধনের জন্য তাহাতে আর কোন দোষারোপ করিলেন না। ঈশরপুরী তার্থ-পর্যাইন করিবার উদ্দেশ্যে নবদীপ হইতে অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

## ষোড়শ পরিচ্ছেদ নিমাইর নগর-ভ্রমণ

সশিশ্য নিমাই যথেচছভাবে নগর-ভ্রমণ করিতেন। একদিন পথে মুকুন্দের সহিত দৈবাৎ দেখা হইলে নিমাই মুকুন্দকে দূরে দূরে থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন এবং তৎসঙ্গে জানাইয়া দেন যে, এই প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া পর্যান্ত মুকুন্দের পরিত্রাণ নাই। মুকুন্দ মনে করিয়াছিলেন, নিমাইর কেবল ব্যাকরণ-শাস্ত্রেই অধিকার আছে, তাই মুকুন্দ নিমাইকে অলঙ্কার-শাস্ত্রের কতকগুলি কূট-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া নিক্তর করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু নিমাই মুকুন্দের সমস্ত কবিত্ব সম্পূর্ণরূপে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া তাহাতে নানাপ্রকার আলঙ্কারিক দোষ প্রদর্শন করিলেন। মুকুন্দ নিমাইর চরণধূলি গ্রহণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—

মকুষ্মের এমত পাণ্ডিত্য আছে কোথা। হেন শাস্ত্র নাহিক, অভ্যাস নাহি যথা।

—हेिः छाः जाः २२।२৮

যাঁহারা মনে করেন, নিমাই কেবল ব্যাকরণ-শাস্ত্রের পশুভ ছিলেন, মুকুন্দ তাঁহাদের সেই ভ্রান্ত ধারণা নিরাস করিয়াছেন।

আর একদিন গদাধর পণ্ডিতের সহিত নিমাইর সাক্ষাৎকার হইল। নিমাই গদাধরকে মুক্তির লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলেন। গদাধর স্থায়-শাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুযায়ী নিমাই পণ্ডিতের নিকট মুক্তির লক্ষণ বর্ণন করিলে নিমাই তাহাতে নানাপ্রকার দোষ প্রদর্শন করিলেন। "আত্যন্তিক তঃখনাশই মুক্তির লক্ষণ"—গদাধরের এই উক্তিকে নিমাই খণ্ডন করিলেন।

প্রতাহ অপরাত্তে গঙ্গাতীরে বসিয়া নিমাই ছাত্রগণের নিকট শাস্ত্র-ব্যাখ্যা করিতেন। বৈষ্ণবগণও নিমাইর শাস্ত্র-ব্যাখ্যা শুনিয়া আনন্দিত হইতেন; কিন্তু তাঁহারা মনে মনে ভাবিতেন, নিমাইর ভার বিদ্বান ব্যক্তির কৃষ্ণভক্তি হইলেই সমস্ত সফল হইত। ভাগবতগণ "নিমাইর ক্ষে মতি হউক" - অন্তরে অন্তরে সর্ববদা এইরূপ প্রার্থনা করিতেন। কেহ বা প্রেমের স্বভাব-বশতঃ "নিমাইর কুষ্ণভক্তি লাভ হউক"—এইরূপ আশীর্বাদও করিতেন। প্রেমের এমনই স্বভাব— তাহা প্রেমাস্পদকে ঐশ্বর্য্যময় প্রভু-ভাবে না দেখিয়া পাল্যভাবে দেখিয়া থাকে। নতুবা যিনি স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়া শ্রেষ্ঠ কুষ্ণভক্তের বেশে একদিন জগতে কৃষ্ণভক্তির সর্ববশ্রেষ্ঠ আদর্শ প্রকাশ করিবেন, তাঁহাকেও "কৃষ্ণভক্তি লাভ হউক" বলিয়া আশীর্বাদ করিবার রহস্থ কি ? শ্রীবাসাদি ভাগবতগণকে দেখিলেই নিমাই নমন্ধার করিতেন ও ভক্তের আশীর্ব্যদ-ফলেই যে কৃষ্ণভক্তি সম্ভব, তাহা সকলকে জানাইতেন। বিধশ্মিগণও নিমাইকে একবার দর্শন করিলে তাঁহার প্রতি আরুষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিত না।

একবার নিমাই বায়্ব্যাধিচ্ছলে প্রেমভক্তির সাত্ত্বিক বিকার-সমূহ প্রকাশ করিলেন। তখন প্রেমস্বভাব বন্ধু-বান্ধবগণ নিমাইর মস্তকে নানাবিধ পাকতৈল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। এই সময় নিমাই কোন-কোনদিন আস্ফালন ও হুঙ্কারের সহিত নিজের স্বরূপ ও তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন।

নিমাই দিপ্রহরে শিখ্যগণের সহিত গঙ্গায় জলক্রীড়া করিয়।
গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন, শ্রীকৃষ্ণের পূজা, তুলসীকে জল-প্রদান ও তুলসীপরিক্রমা করিয়া লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর প্রদন্ত অন্ধ ভোজন করিতেন;
কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া পুনরায় অধ্যাপনার জন্ম গমন এবং নগরে
আসিয়া নাগরিকগণের সহিত সহাস্থ সম্ভাষণ ও বিবিধ কৌতুকবিলাসাদি করিতেন।

কোনদিন নিমাই ভস্তবায়ের গৃহে উপস্থিত হইয়া বস্ত্র যাজ্ঞা করিয়া ঐ সকল দ্রব্য বিনা মূল্যে গ্রাহণ করিতেন। কোনদিন বা তিনি গোপ-গৃহে উপস্থিত হইয়া গোপগণকে দধি-দুগ্ধ আনিতে বলিতেন। গোপগণও নিমাইকে 'মামা' বলিয়া সম্ভাষণ ও নানাবিধ রহস্ম করিয়া বিনা মূল্যে প্রচুর দধি-ত্বগ্নাদি প্রদান করিতেন। নিমাই উপহাসচ্চলে তাঁহাদের নিকট নিজ-তত্ত প্রকাশ করিতেন। কোনও দিন গন্ধবণিকের গৃহ হইতে নানাবিধ দিব্যগন্ধ, কোনও দিন মালাকারের গৃহ হইতে নানাপ্রকার পুষ্পমাল্য, কোনও দিন বা ভাম্বুলীর গৃহ হইতে বিনামূল্যে ভাম্বূলাদি গ্রহণ করিয়া নিমাই তাঁহাদিগকে কুভার্থ করিতেন। সকলেই নিমাইর অনুপম রূপ-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া বিনা মূল্যেই তাঁহাকে যাবতীয় বস্তু প্রদান করিতে পারিলে আপনাদিগকে ধন্যাতিধন্য মনে করিতেন। কোনও দিন শঙ্খবণিকের গৃহে উপস্থিত হইলে বণিক্ শ্রীপৌরনারায়ণের হস্তে শঙ্খ প্রদান করিয়া প্রণাম করিতেন, তৎপরিবর্ত্তে কোন মূল্য চাহিতেন না।

একদিন নিমাই কোনও এক দৈবজ্ঞের (জ্যোতিষার) গৃহে উপস্থিত হইয়া স্বায় পূর্ব্ব-জন্মের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। দৈবজ্ঞ গোপাল-মন্ত্র জপ করিয়া গণনা করিতে উন্নত হইবা-মাত্র বিবিধ ঈশ্বরতত্ব ও অন্তুত রূপরাশি দর্শন করিতে লাগিলেন। ঐ সকল অন্তুত অতিমর্ত্তা রূপ দেখিতে দেখিতে দৈবজ্ঞ সম্মুখ্য শ্রীগোরাঙ্গকে পুনঃ পুনঃ ধ্যান করিতে লাগিলেন, কিন্তু শ্রীগোরাঙ্গের মায়ার প্রভাবে তাঁহাকে বুঝিতে পারিলেন না; পরম বিস্মিত হইয়া মনে করিলেন,—বোধ হয়, কোন মহামন্ত্রবিৎ অথবা কোন দেবতা তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্ম ব্যাক্ষণ-বেশে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন।

একদিন নিমাই খোলাবেচা-ব্রাহ্মণ শ্রীধরের গৃহে গমন করিলেন।
শ্রীধর লোকচক্ষে অত্যন্ত দরিদ্র, তাঁহার পরিধানে শতছিদ্র বস্ত্র,
তিনি জীর্নশীর্ণ পর্ণকুটীরে বাস করেন, ঘরে তৈজসপত্র কিছুই
নাই, সামান্ত লোহ-পাত্রে জল পান করেন, খোড়-কলা-মোচা
প্রভৃতি সামান্ত বস্তু বিক্রেয় করিয়া যাহা কিছু পান, তাহাদ্বারাই
অতি শ্রদ্ধার সহিত ভগবানের সামান্ত নৈবেত্ত সংগ্রহ করেন।

নিমাই শ্রীধরের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি লক্ষ্মীকান্তের সেবা কর, অথচ তোমার এই প্রকার দারিদ্র্য কেন ? আর লোকে চণ্ডা, বিষহরি প্রভৃতি দেবতাগণের পূজা করিয়া সাংসারিক কত উন্নতি করিতেছে!" উত্তরে শ্রীধর বলিলেন,— "রাজা প্রাসাদে বাস, উৎকৃষ্ট দ্রব্য ভোজন ও তুগ্ধফেননিভশ্যায় শর্মন করিয়া যেরূপভাবে কাল কাটাইতেছেন, পক্ষিগণ বৃক্ষের উপরে কুলায় বাঁধিয়া ও নানা স্থান হইতে আছত যৎকিঞ্চিৎ দ্রব্য ভোজন করিয়াও তদ্রপই কাল কাটাইতেছে। সকলেই নিজ-নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে।" শানাই বলিলেন,—"তোমার অনেক গুপ্তধন আছে, তুমি তাহা লুকাইয়া রাখিয়াছ—দেখি, কতদিন লুকাইয়া রাখিতে পার। শান্তই লোকের নিকট উহা প্রকাশ করিয়া দিব।" এইরূপে নিমাই শ্রীধরের সহিত রহস্তচ্ছলে ভক্তের মাহাত্মা উদ্ঘাটন করিতেন ও শ্রীধরের নিকট হইতে প্রত্যহ বিনা মূল্যে থোড-কলা-মূলা প্রভৃতি আদায় করিতেন।

একদিন আকাশে পূর্ণচন্দ্র দেখিয়। নিমাইর বৃন্দাবন-চন্দ্রের ভাবের উদ্দীপনা হইল ও সেইভাবে অপূর্ণর মুরলীধ্বনি করিতে লাগিলেন। একমাত্র শাশচীমাতা ব্যতীত আর কেহই সেই মুরলীধ্বনি শুনিতে পাইলেন না। শ্রীশচীদেবী ঐ মধুর ধ্বনি শুনিতে পাইয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখিতে পাইলেন,—নিমাই বিষ্ণু-মন্দিরের দ্বারে বসিয়া আছেন। শচীদেবী সেখানে আসিয়া আর সেই বংশীধ্বনি শুনিতে পাইলেন না; কিন্তু দেখিলেন,—পুত্রের বক্ষে সাক্ষাৎ চক্রমণ্ডল শোভা পাইতেছে।

একদিন শ্রীবাস পণ্ডিত পথে নিমাইকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন,—''নিমাই, তুমি এখনও কৃষ্ণভঙ্গনে মনোনিবেশ না

রত্ন ঘরে থাকে, রাজা দিব্য খায়, পরে।
 পক্ষিণণ থাকে, দেখ, বৃক্ষের উপরে।
 কাল পুনঃ সবার সমান হই' যায়।
 সবে নিজ-কর্ম ভুজে ঈধর-ইচ্ছায়।

<sup>—</sup>হৈঃ ভাঃ আঃ ১২।১৮৯-১৯•

করিয়া কেন র্থা কাল কাটাইতেছ ? রাত্রিদিন পড়িয়া ও পড়াইয়া তোমার কি লাভ হইবে ? লোকে ক্নন্ধভক্তি জানিবার জন্মই পড়া-শুনা করে; যদি সেই ক্ষন্ডক্তিই না হইল, তাহা হইলে সেইরূপ নিক্ষলা বিছায় কি লাভ ? অতএব আর র্থা কাল নষ্ট করিও না।" নিমাই নিজের ভক্তের মুখে এই কথা শুনিয়া বলিলেন,—"পণ্ডিত, তুমি ভক্তা, তোমার কৃপায় আমার নিশ্চয়ই কৃষ্ণভজন হইবে।"

18694-

## সপ্তদশ পরিচ্ছেদ দিগ্নিজয়ি-জয়

যখন নিমাই পণ্ডিত নবদীপে অধ্যাপকগণের মুকুটমণি হইয়া বিরাজ করিতেছিলেন, তখন সরস্বতীর বরপ্রাপ্ত এক দিখিজয়া মহা পণ্ডিত সকল দেশের পণ্ডিতগণকে তর্কযুদ্ধে জয় করিয়া পণ্ডিত-সমাজের প্রধান কেন্দ্র নবদ্বীপের পণ্ডিতগণকে জয় করিতে আসিলেন। দিখিজয়ার সঙ্গে ছিল—হস্তা, অশ্ব ও বহু শিষ্য। দিখিজয়া সগর্বের আসিয়া পণ্ডিতগণকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলা এইরূপ এক মহা-দিখিজয়ার আগমনের সংবাদ পাইয়া অতিশয় চঞ্চল ও চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন।

এদিকে নিমাই পণ্ডিতের ছাত্রগণ এই সংবাদ নিমাইর নিকট জ্ঞাপন করিলে তিনি তাহাদিগকৈ বলিলেন,—"দর্পহারী ভগবান্ অহন্ধারীর দর্প চিরদিনই হরণ করেন। ফলবান্ রক্ষ ও গুণবান্ জন চিরকালই বিনীত। হৈহয়, নত্ত্য, বেণ, বাণ, নরক, রাবণ প্রভৃতি নৃপগণ মহা-দিথিজ্ঞী বলিয়া অহন্ধারে প্রমন্ত হইয়াছিল। অবশেষে ভগবান্ তাহাদের সকল গর্বত চূর্ণ করিয়াছিলেন। নবদ্বীপে নবাগত এই দিথিজ্যীর অহন্ধারও ভগবান্ই অচিরে চূর্ণ করিবেন।"

ইহা বলিয়া নিমাই পণ্ডিত সেইদিন সন্ধ্যাকালে ছাত্রগণের সহিত গঙ্গাতীরে বসিয়া দিখিজয়ীর উদ্ধারের কথা চিন্তা করিতে-ছিলেন। সেইদিন ছিল—পূর্ণিমা-তিথি: নিশার প্রাক্কালেই দিগ্নিজয়ী নিমাই পণ্ডিতের নিকট আসিয়া উপস্থিত। নিমাইর ছাত্রগণের নিকট হইতে অভাদ্তত-তেজঃকান্তিবিশিষ্ট নিমাই পণ্ডিতের পরিচয় জ্ঞাত হইয়া দিখিজয়ী নিমাইকে সম্ভাষণ করিলেন। নিমাই দিগ্নিজয়ীকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন,--"শুনিয়াছি, আপনি কাবাশাস্ত্রে অতুলনীয় পণ্ডিত। যদি আপনি পাপনাশিনী গঙ্গার মহিমা বর্ণন করেন, তবে তাহা শুনিয়া সকলের পাপ-তাপ দুর হইতে পারে।" নিমাইর এই কথা শুনিবা-মাত্রই দিগ্নিজয়া তৎক্ষণাৎ যুগপৎ শত-মেঘ-গর্জ্জন-ধ্বনির ত্যায় গন্তার স্বরে গঙ্গা-মহিমাত্মক শ্লোক অতি দ্রুতবেগে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। সকলেই দিখিজয়ীর ঐরূপ শক্তি দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইলেন। দিখিজয়ী এক প্রহরকাল ঐরপ অনর্গলশ্লোক উচ্চারণ করিয়া বিরত হইলে নিমাই ঐ স্তবের মধ্য হইতে একটি পূর্ণ শ্লোক \*
উচ্চারণ করিয়া দিখিজয়াকে তাহা ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন।
দিখিজয়ী বিস্মিত হইয়া নিমাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি
এতক্ষণ ঝঞ্জাবাতের ন্যায় শ্লোক পড়িয়া গিয়াছি, আপনি কিরূপে
উহার মধ্য হইতে এই শ্লোকটি স্মরণ করিয়া রাখিয়াছেন প"

নিমাই ঐ শ্লোকে তুই স্থানে অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ-দোষ, বিরুদ্ধমতি-দোষ, পুনরুক্তি-দোষ ও ভগ্নক্রমদোষ ‡ এক একটি করিয়া এই পাঁচটি দোষ দেখাইয়া বলিলেন,—পাঁচটী অলঙ্কারগুণ থাকা-সত্ত্বেও পাঁচটি দোষে দিখিজয়ীর শ্লোকের কবিত্ব বিনষ্ট হইয়াছে।

মহত্বং গঞ্চায়াঃ সতত্মিদশভাতি নিওরাং যদেষা শ্রীবিন্ধোশ্চরণকমলোৎপত্তিস্কভগা। দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষারিব স্থরনরৈরচ্চাচরণা ভবানীভর্ত্ত যা শিরসি বিভবতাদ্বত্তণা॥

च লাকে পাঁচটি দোষ আছে অর্গাৎ ত্ই স্থানে অবিমৃষ্ট-বিধেযাংশ-দোষ, আবার তিন স্থানে বিরুদ্ধমতি, পুনরুক্তি ও ভগ্রক্ম-দোষ আছে। প্রথম আবমুষ্ট-বিধেয়াংশ-দোষ এই যে, এই প্লোকে গঙ্গার মহত্ত্বই মল বিধের এবং 'ইদং' শব্দ—অমুবাদ ; এই স্থলে 'গঙ্গার মহত্ত্ব' আগে লিখিয়া 'ইদং' শব্দ পশ্চাৎ লেখা অবৈধ হইয়াছে। অনুবাদ অর্গাৎ পরিজ্ঞাত বিষয় আগে না লিখিলে, অর্গের হানি হয়। দ্বিতীয় অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ-দোষ এই যে 'দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরব'— এই প্রেয়োগে 'দ্বিতীয়ন্ত্ব'—বিধেয় অর্গাৎ অপরিজ্ঞাত বিষয়, তাহা অর্গ্রে লিখিয়া সমাস করায় অর্গ গৌণ গ্রহয়া নয় গ্রহল অর্গাৎ লক্ষ্মীর সমতা-প্রকাশই অর্পের তাৎপ্রা ছিল : তাহা সমাস-দোষে বিনম্ভ ইইয়া গোল। তৃতীয় দোষটি বিরুদ্ধমতিকৃত, তাহা 'ভবানী-ভর্ম্ব' এই শব্দে দৃষ্ট হইবে ; এইরূপ প্রয়োগে 'ভবানী' শব্দে মহাদেবের পাঞ্জীকে বুঝায়, 'ভবানীভর্জা' শব্দে ভবানীর দ্বিতীয় ভর্জা,—এইরূপ দ্বিতীয় মতি উদিত হয়।

<sup>🌣</sup> দিগ্ৰিজয়ীর রচিত শ্লোকটি এই :—

দিখিজয়ীর সমস্ত প্রতিভা তখন ব্লান হইয়া পড়িল। নিমাইর শিশুগণ হাস্থ করিতে উন্নত হইলে নিমাই তাহাতে বাধা দিলেন এবং দিখিজয়ীকে নানাভাবে আশ্বস্ত ও উৎসাহিত করিয়া সেই রাত্রির জন্ম বিশ্রাম করিতে ও রাত্রিতে গ্রন্থাদি দেখিয়া পুন্নায় পরদিন আসিতে বলিলেন।

দিখিজয়ী অন্তরে অতান্ত লজ্জিত ও তুঃগিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, ষড় দর্শনের অসামান্ত পণ্ডিতকেও তিনি পরাজিত করিয়াছেন; কিন্তু আজ দৈবছুর্বিবপাকবশতঃ শেষকালে শিশুশাস্ত্র ব্যাকরণের একজন তরুণ অধ্যাপকের নিকট তাঁহাকে পরাভূত হইতে হইল! ইহার রহস্ত কি ? হয় ত' বা সরস্বতীদেবীর চরণেই তাঁহার কোনপ্রকার অপরাধ ঘটিয়া থাকিবে—এই ভাবিয়া সরস্বতা-মন্ত্র জপ করিতে করিতে পণ্ডিত নিজিত হইয়া পড়িলেন। স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন,—সরস্বতীদেবী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া নিমাই পণ্ডিতের স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন,—"নিমাই ঠাকুর পৃথিবীর পণ্ডিত নহেন, ইনি সর্ববশক্তিমান্ স্বয়ংভগবান্; আমি তাঁহারই স্বরূপশক্তি পরা বিভার ছায়াশক্তি।

এইরূপ শব্দ-ব্যবহারে কাব্য বিরুদ্ধমতি-কৃত-দোবে দ্যিত হইরা পড়ে। চতুর্থ দোব এই বে, 'বিভবতি' ক্রিয়ার বাক্য শেব হইল; সেহলে 'অভুতগুণ' বিশেষণ দেওরা পুনকজি-দোষ হইল। পঞ্চম দোব —'ভগ্নক্রম'; ১ম, ৩য় ও ৪র্গ এই তিন পাদে 'ত'কার, 'র'কার ও 'ভ' কারের অনুপ্রাস আছে, ২য় পাদে অনুপ্রাস নাই, ইহাই 'ভগ্নক্রম' দোব। পঞ্চালক্ষার-গুণ-সত্ত্বেও এই গাঁচ দোবে লোকটী ছারথার হইল। দশালক্ষারযুক্ত শ্লোকে যদি একটী দোবও থাকে, তাহা হইলে খেতকুঠবুক, ভূষণভূষিত হক্ষর শরীরের স্থায় ভাহা বিগীত অর্থাৎ নিশিত হয়। ( চৈঃ চঃ আঃ ১৬।৪১ অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

এতদিনে তোমার মন্ত্রজপের ফল লাভ হইয়াছে, তুমি অনন্ত-ব্রহ্মাগুনাথের দর্শন পাইয়াছ, তুমি শীঘ্রই নিমাইর চরণে ক্ষমা প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণ কর।"

দিখিজয়া নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়াই নিমাইর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার স্বপ্ত-বৃত্তান্ত ও সরস্বতাদেবীর উপদেশ জানাইলেন। নিমাই দিখিজয়ীকে বেদের কণিত পরা বিস্তার কণা জানাইলেন,—ভক্তিই পরা বিস্তা, ভক্তিলাভই বিস্তার অবাধ। পরা বিস্তা লাভ করিলে জীব তৃণাদপি স্থনীচ হন। পরবিস্তাবধূর জীবনই শ্রীহরিনাম। রাজার রাজান্তখ, যোগীর যোগস্তুখ, জ্ঞানীর বেক্ষান্ত্থ বা মুক্তিস্তুখ—সকলই পরা বিস্তার নিকট অভি তুচ্ছ।

নিমাই পণ্ডিত দিখিজয়ীকে জয় করিলে নংদ্বীপবাসী পণ্ডিতগণ নিমাইকে 'বাদিসিংহ'-পদবাতে ভূষিত করিতে ইচ্ছা করিলেন। দেশ-বিদেশে নিমাইর কার্ত্তি বিঘোষিত হইল।

এই দিখিজয়াকৈ কেই কেই নিম্বার্ক-সম্প্রাদায়ের গাঙ্গুলাভট্টেব শিষ্য কেশবভট্ট, আবার কেই বা ইহাকে কেশবকাশ্মীরা বলিয়া থাকেন। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের প্রধান গাদি সলিমাবাদে ঐ সম্প্রাদায়ের শিষ্য-পরম্পরার বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায়,—গোপীনাথ ভট্টের শিষ্য কেশবভট্ট, কেশবভট্টের শিষ্য কেশবভাট, কেশবভট্টের শিষ্য কেশবকাশ্মীরা। শ্রীভক্তিরত্বাকরে গাঙ্গুলাভট্ট ও গাঙ্গুলাভট্টের শিষ্য কেশবকাশ্মীরা। শ্রীভক্তিরত্বাকরে গাঙ্গুলাভট্টের স্থানে গোকুলভট্ট-নাম দেখা যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত ছয় গোস্বামীর অন্ততম শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী শ্রীহরিভক্তি-

বিলাস' ও উহার দিগ্দশিনী টীকায় 'ক্রমদীপিকা'র লেখক কেশবভট্টের নাম করিয়াছেন। পরবর্ত্তিকালে এই কেশবভটকে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে,— অনেকে এইরূপ বিচার করেন। পূর্বের ইনি শ্রীমন্মহাপ্রভুরই নিকট উপদেশ ও সাত্রয় লাভ করিয়াছিলেন।\*

-i--<del>X--</del>i--

# অফ্টাদশ পরিচ্ছেদ পূর্ব্বঙ্গ-বিজয় ও ঐীলক্ষীদেবীর অন্তর্দ্ধান

নিমাই তাঁহার গার্হস্থা-লীলায় জীবজগৎকে আদর্শ সৃহস্থধন্ম শিক্ষা দিয়াছেন। গৃহস্থ ব্যক্তি গৃহদেবতা শ্রীবিষ্ণুর বিধিমত পূজামুষ্ঠান করিবেন। তিনি ভগবানের প্রসাদ, বস্ত্র প্রভৃতি অতিথি বৈষ্ণব-অভ্যাগত ও সন্ন্যাসিগণকে বিতরণ করিবেন। ব্রাক্ষণ অ্যাচিত প্রতিগ্রহধর্ম্ম স্বীকার করিলেও সমস্ত ভোজা-সামগ্রী, অর্থ, বস্ত্র মুক্তহস্তে দীন-ত্বঃখীকে দান করিবেন। অতিথি-সম্মান, বিশেষতঃ বৈঞ্ব-সন্ম্যাসীর সম্মান গৃহস্থের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য ; গৃহস্থ নিজ-পত্নীকে কখনও নিজের ভোগ-স্থথে নিযুক্ত

<sup>\*</sup> বিশেষ জানিতে হইলে 'গৌডীয়' ৬ঠ বন ১৭শ সংখ্যা (১৩৩৪ সন ) ৩-৫ পুতা ও শ্রীচৈতক্সভাগবত গোড়ীয়ভায় আ: ১৩।১৯ সংখ্যা আলোচ্য।

না করিয়া অতিথিগণের ও ভগবন্তক্ত সন্ন্যাসিগণের ভিক্ষার উপযোগী বিষ্ণুনৈবেছ-রন্ধনে ও বিষ্ণুসেবা-কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। গৃহস্থ যদি একাস্ত দরিদ্রেও হন, তথাপি তৃণ, জল, আসন অথবা মধুর বাক্যের দ্বারা অতিথি-পূজা করিবেন। অতিথি-সেবা গৃহস্থ-মাত্রেরই পরম ধর্ম।

প্রভু সে পরম-ব্যয়ী ঈশ্বর-ব্যান্ডার।
তঃথিতেরে নিরবিধি দেন প্রস্কার॥
তঃথীরে দেখিলে প্রভু বড দয়। করি'।
অন্ন, বস্তু, কড়ি-পাতি দেন গৌরহবি॥
নিরবিধি অতিথি আইসে প্রভু-ঘরে।
যা'র যেন যোগ্য প্রভু দেন স্বাকারে॥

তবে লক্ষীদেবী গিয়া পরম-সম্থোষে। বান্ধেন বিশেষ, তবে প্রভ্ আসি' বইসে॥ সন্ন্যাসিগণেরে প্রভু আপনে বসিয়া। ভুষ্ট করি' পাঠায়েন ভিক্ষা করাইয়া॥

গৃহস্তেরে মহাপ্রভূ শিখায়েন ধর্ম। অতিথির সেবা—গৃহস্তের মূল কর্ম॥ গৃহস্ত হইয়া অতিথি-সেবা না করে'। পশুপক্ষী হৈতে 'অধ্য' বলি তা'রে॥

— চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪শ অঃ

স্বরং লক্ষ্মী-নারায়ণ লক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীগৌরস্থন্দররূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন জানিয়া ব্রহ্মা-শিব-শুক-ব্যাস-নারদাদি ভিক্ষুকের বেশে শ্রীমায়াপুরে নিমাই পণ্ডিতের গৃহে আগমন করিতেন।

আদর্শ কুলবধূ শ্রীলক্ষীদেবী অরুণোদয়ের পূর্বেই বিষ্ণু-গৃহের যাবতীয় কার্য্য, ঠাকুর-পূজার সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত ও তুলসীর সেবা করিভেন। তুলসীর সেবা অপেকা শ্রশ্রমাতা শচীদেবীর সেবায় লক্ষ্মীদেবীর সর্ববদাই অধিক মনোযোগ ছিল।

কিছুকাল পরে নিমাই পণ্ডিত অর্থ-সংগ্রহের ব্যপদেশে ছাত্র-গণের সহিত পূর্ববিক্ষে গমন করিয়া পদ্মানদীর তীরে অবস্থান করিলেন। নিমাইর পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া সেই স্থানে অসংখ্য ছাত্র নিমাইর নিকট অধ্যয়ন করিতে আসিতেন। শ্রীমন্-মহাপ্রভুর পূর্ববিদেশে শুভ-বিজয় হইয়াছিল বলিয়াই আজও পূর্ববিক্ষের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শ্রীচৈতন্যের সংকীর্ত্তনে উৎফুল্ল হইয়া উঠেন। তবে মধ্যে মধ্যে কতকগুলি পাষণ্ডি-প্রকৃতির ব্যক্তি উদরভরণের স্কৃবিধার জন্ম আপনাদিগকে অবতার বলিয়া প্রচার-পূর্ববিক দেশবাসীর সর্ববনাশ সাধন করিয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব ব্যতীত কলিকালে আর কোন ভগবদবভার নাই। রাচ্দেশেও কতকগুলি লোক আপনাকে 'অবতার' বলিয়া জাহির করিয়াছে। #

নিমাই পণ্ডিত যখন পূর্ববিক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীগোর-নারায়ণের বিরহ সহ্হ করিতে না পারিয়া পতির পাদপদ্ম ধাান করিতে করিতে অন্তর্হিত হন।

<sup>\*</sup> कि: खाः थाः ১८।৮२-৮৮ मःथा उष्टेवा।

নিমাই পণ্ডিতের পূর্ববক্ষে অবস্থান-কালে তথায় তপনমিশ্রনামে এক মহাসোভাগ্যবান্ ব্রাহ্মণ ভাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন।
এই ব্রাহ্মণ নানা লোকের নিকট ধর্ম্মের নানাপ্রকার উপদেশ
শুনিয়াছিলেন; কিন্তু জীবের পক্ষে কোন্টি সর্ব্বাপেক্ষা পরমমঙ্গলজনক সাধন ও প্রয়োজন, তাহা নিরূপণ করিতে অসমর্থ
হইয়া একদিন রাত্রিশেষে এক স্বপ্ন দর্শন করেন। তাহাতে তিনি
নিমাই পণ্ডিতের নিকট গমন করিবার আদেশ প্রাপ্ত হন।
তপনমিশ্র নিমাই পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইয়া উপদেশ প্রার্থনা
করিলে নিমাই বলিলেন,—"তুমি অনুক্ষণ,—

'হরে ক্রম্ম হরে ক্রম্ম ক্রম্ম হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥'

— এই বোলনাম-বত্রিশ-অক্ষরাত্মক-মহামন্ত কার্ট্রন কর। ইহাই
সর্ববদেশ-কাল-পাত্রের একমাত্র সাধন ও প্রয়োজন। শয়ন,
ভোজন, জাগরণ ও ভ্রমণাদি—সকল সময়েই এই নাম গ্রহণ
করিবে। কপটতা পরিত্যাগ-পূর্বক ঐকান্তিক হইয়া আর্ত্তির
সহিত এই নামের ভজন করিবে।"

তপনমিশ্র নিমাই পণ্ডিতের অনুগমন করিবার অনুমতি চাহিলেন। তাহাতে তিনি মিশ্রকে বলিলেন,—''তুমি শীঘ্র কাশী বাও, কাশীতে তোমার সহিত আমার পুনরায় মিলন হইবে।"

নিমাই পণ্ডিত পূর্ববিক্স হইতে অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ববিক জননীর নিকট সমস্ত অর্থ সমর্পণ করিলেন। অনেক পাঠার্থী তাঁহার সহিত পূর্ববিক্স হইতে নবদ্বীপে আসিলেন। গৃহে আসিয়া পণ্ডিত গৃহলক্ষ্মীর অন্তর্জানের কথা শ্রাবণ করিয়া মাতাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন,—

> — "মাতা, তুঃথ ভাব কি কারণে? ভবিতব্য যে আছে, দে খণ্ডিবে কেমনে? এইমত কাল-গতি, কেহ কা'রো নহে। সতএব, 'সংসার অনিত্য', বেদে কহে॥ ঈশ্বরের অধীন সে সকল-সংসার। সংযোগ-বিয়োগ কে করিতে পারে আর? 'মতএব যে হইল ঈশ্বর-ইচ্ছায়। হইল সে কার্য্য, আর তুঃথ কেনে তায়? শ্বামীর অগ্রেতে গঙ্গা পায় যে স্কৃত্তি। ভা'র বড আর কে বা আছে ভাগ্যবতাঁ ?"

> > — চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪I১৮৩-১৮৭

## ঊনবিংশ পরিচেছদ সদাচার-শিক্ষাদান

দিনাই পণ্ডিত যথন মুকুন্দ-সঞ্জয়ের গৃহে চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া অধ্যাপনা করিতেন, তথন যদি কোন ছাত্র কপালে উদ্ধপুণ্ড \*
তিলক না দিয়া পড়িতে আসিতেন, পণ্ডিত তাঁথাকে এইরূপ লজ্জা
দিতেন যে, ঐ ছাত্র দিতীয়বার আর তিলক না দিয়া পড়িতে

বৈশ্বের কপালে যে উর্ত্তিলক, উহার অপর নাম-—শীহরিমন্দির।

আসিতে পারিতেন না। নিমাই পণ্ডিত বলিতেন,—"যে ব্রাক্ষণের কপালে তিলক নাই, বেদ সেই কপালকে শ্মশান-তুল্য বলিয়াছেন।" এই বলিয়া পণ্ডিত ঐ ছাত্রকে পুনরায় সর্কাক্ষে তিলক ধারণ করিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিবার জন্ম গৃহে পাঠাইয়া দিতেন।

আমরা ত' স্বদেশিকতার কত বড়াই করি; কিন্তু এই বঙ্গদেশেই অধ্যাপক ও ছাত্রগণের যে বেদ-সম্মত সদাচার অবশ্যপালনীয় ছিল, তাহাও এখন আমাদের নিকট লজ্জার বিষয়
হইরাছে! শিখা, তিলক, কণ্ঠে তুলসীমালিকা-ধারণ আধুনিক
সভ্যসমাজে যেন অসভাতার লক্ষণ ও উপহাসের বস্তু হইয়া
দাঁড়াইয়াছে,—না হয়, উহা সাম্প্রদায়িকতার লক্ষণ বলিয়া গণ্য
হইয়াছে! ঐ সকল পরিত্যাগ করিয়া বেদবিরোধী স্বেচ্ছাচারিতা
বরণ করাই কি উদারতা ও সার্বাজনীনতার আদর্শ ? অথবা
সকলই কালের প্রভাব!

শ্রীনিমাই পণ্ডিতের ছাত্রগণ বাড়া হইতে পুনরায় তিলক ধারণ করিয়া আসিলে তবে পণ্ডিতের নিকট পুনরায় পড়িবার অধিকার পাইতেন।

শ্রীনিমাই পণ্ডিত সকলের সহিতই নানারূপ হাস্থ-পরিহাস করিতেন,—বিশেষতঃ শ্রীহট্টবাসিগণের শব্দের উচ্চারণ লইয়া বেশ একটুকু রঙ্গরস করিতেন। কেবল পরস্ত্রীর সঙ্গে নিমাই কোন-প্রকার হাস্থ পরিহাস করিতেন না, তিনি পরস্ত্রীকে দৃষ্টিকোণেও দেখিতেন না। তিনি যে কেবল সন্ন্যাসলীলা প্রকাশ করিবার পরই পরস্ত্রী-সম্ভাষণে সাবধান ছিলেন, তাহা নহে; গার্হস্তালীলা-কালেও

পরিচ্ছেদ নিমাই পশুতের দ্বিতীয়বার বিবাহ ১০৯ ছিনি স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক ছিলেন। তিনি স্বীয় আচরণের দ্বারা এই আদর্শ শিক্ষা দিয়াছেন। এক শ্রেণীর লোক শ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-লালা-কালে তাঁহাকে নদীয়ার নাগরীগণের নাগর কল্পনা করিতে চাহেন; ইহা কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার বিরুদ্ধ। তাই ঠাকুর শ্রীরুদ্ধাবন লিখিয়াছেন,—

এই মতে চাপলা করেন স্বা'-স্নে।
সবে স্ত্রী-মাত্র না দেখেন দৃষ্টি-কোণে॥
'স্ত্রী'—হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণও না করিলা,—বিদিত সংসারে॥
অতএব যত মহামহিম সকলে।
'গৌরাঙ্গ নাগর' হেন স্তব নাহি বলে'॥
— চৈঃ ভাঃ আঃ ২৫,২৮-২০

### বিংশ পরিচ্ছেদ

#### নিমাই পণ্ডিতের দ্বিতীয়বার বিবাহ

নিমাই পণ্ডিত নবদীপে মুকুন্দ-সঞ্জয়ের গৃহে অধ্যাপনার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। প্রাতঃকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্যান্ত অধ্যাপনা করেন, আবার অপরাত্র হইতে অর্দ্ধরাত্র পর্যান্ত পাঠ আলোচনা করিয়া থাকেন। ছাত্রগণ একবৎসর কাল নিমাইর নিকট অধ্যয়ন করিয়াই সিদ্ধান্তে পণ্ডিত হন।

এদিকে শচীমাতা পুত্রের দিতীয়বার বিবাহের জন্ম উদ্গ্রীব হইয়া উঠিলেন: শ্রীনবদ্বীপে শ্রীসনাতনমিশ্র-নামক এক পরম বিষ্ণুভক্ত, পরোপকারী, অতিথিসেবা-পরায়ণ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহার অবস্থাও স্বচ্ছল ছিল; তাঁহার পদবী ছিল—'রাজপণ্ডিত'। কাশীনাথ পণ্ডিতকে ঘটক করিয়া শচীমাতা সনাতনমিশ্রের পরমা ভক্তিমতী কন্মা বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত নিমাইর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করাইলেন। বুদ্ধিমস্ত খান্ নামে এক ধনাচ্য সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি স্বেচ্ছায় পণ্ডিতের এই বিবাহের যাবতীয় বায়ভার বহন করিলেন। শুভলগ্নে শুভদিনে মহা-সমারোহের সহিত অধিবাদ-উৎসব সম্পন্ন হইল। নিমাই পণ্ডিত স্থসজ্জিত একটি দোলায় চড়িয়া গোধূলি-লগ্নে রাজ-পণ্ডিতের গৃহাভিমুখে যাত্র। করিলেন। এই বিবাহের শোভাষাত্রা অ তুলনায় হইয়াছিল। প্রম সমারোহের সহিত শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ-স্বরূপ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গোরাঙ্গের বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইল। একমাত্র শ্রীবিষ্ণুপ্রীতি কামনা করিয়৷ শ্রীসনাতনমিশ্র শ্রীনিমাই পণ্ডিতের হস্তে তুহিতাকে অর্পণ ও জামাতাকে বহুবিধ যৌতুক প্রদান করিলেন। পরদিন অপরাত্ত্রে শ্রীবিফুপ্রিয়াদেবীর সহিত দোলায় আরোহণ করিয়া শ্রীনিমাই পণ্ডিত পুষ্পরৃষ্টি ও গীত-বাছা-নৃত্যাদির সহিত নিজ-গৃহে শুভবিজয় করিলেন।



শ্রীধাম-মারাপুর শ্রীঘোগপীঠের শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিরা

### একবিংশ পরিচ্ছেদ

#### গ্রীগয়া-যাত্রা

একদিকে শ্রীনিমাই পণ্ডিত শ্রীনবদ্বীপে অধ্যাপকের লীলা প্রকাশ করিতেছিলেন, অপর দিকে নবদ্বীপে ভক্তিবিরোধী নানা-প্রকার মতবাদ প্রবলভাবে বৃদ্ধি পাইতেছিল। কতকগুলি লোক শ্রীভগবানের সেবার কথা কালে শুনিতেই পারিত না। তাহারা অযথা বৈঞ্চবগণের নিন্দা করিত।\*

আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে বিচার করিয়া শ্রীনিমাই পণ্ডিত পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ-কার্য্য সম্পাদনের ছলে বহু শিষ্য-সঙ্গে শ্রীগয়া-যাত্রার অভিনয় করিলেন। পণ্ডিতের এই গয়া-যাত্রার গূঢ় উদ্দেশ্য সাধারণ লোকে বুঝিতে পারিল না।

পথে যাইতে যাইতে নিমাই নানাপ্রকার পশু-পক্ষীর কোতুক ও স্বচ্ছন্দবিহার দেখিয়া সঙ্গের লোকদিগকে জানাইলেন,—

> লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধে মত্ত পশুগণ। ক্লফ্ড না ভজিলে এই মত সক্ষজন॥

> > চতুর্দিকে পাষও বাড়য়ে গুরুতর।
> >  'গুলিবোগ'-নাম হইল গুনিতে ছুদ্ধর।
> >  নিরবধি বৈঞ্ব-সবেরে ছুইগণে।
> >  নিন্দা করি' বুলে—তাহা গুনেন আপনে।

-- চৈ: ভা: আ: ১৭/e, ৮

সঙ্গিপণে হাসিয়া বুঝান ভগবান্। যে বুদ্ধি পশুতে, সে মানুষে বিভ্যমান॥ কৃষ্ণজ্ঞান নাঞি মাত্র পশুর শরীরে। মনুষ্যে না ভজে কৃষ্ণ—পশু বলি তা'রে॥

— रेठः भः बाः, रेकः नीः—গয়ায়াতা २৫-२१

নিমাই চলিতে চলিতে 'চির'-নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় স্নানাহ্নিক করিয়া মন্দার-পর্ববতে আসিলেন।

যেমন, মথুরায়—কেশব; নীলাচলে—পুরুষোত্তম; প্রয়াগে
—বিন্দুমাধব; কেরলদেশ, দাক্ষিণাত্য ও আনন্দারণ্যে—বাস্থদেব,
পদ্মনাভ ও জনার্দ্দন; বিষ্ণুকাঞ্চীতে—বরদরাজ-বিষ্ণু; শ্রীমায়াপুরে (হরিষার ও শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপে)—হরি; তেমনি
মন্দারে মধুসূদন। পণ্ডিত নিমাই এই স্থানে ১৪২৭ শকাব্দায় বা
১৫০৫ খুফীব্দে আগমন করিয়াছিলেন। তখন পর্বতের নিম্নে
শ্রীমধুসূদন-শ্রীবিগ্রহ অধিষ্ঠিত ছিলেন। শ্রীচৈতন্য-পদাঙ্কিত এই
পুণ্যতম স্থানের স্মৃতি-পূজার জন্য তথায় শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার
পাত্ররাজ গোলোকগত শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর
ইংরাজী ১৯২৯ সালের ১৫ই অক্টোবর শ্রীচৈতন্য-পদাঙ্ক স্থাপন
করিয়া ইহার উপর একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন।

নিমাই পণ্ডিত গয়াভিমুখে আসিবার কালে লোকান্মুকরণে দেহে জ্বর প্রকাশ করিয়া এক বৈষ্ণব-ত্রাহ্মণের পাদোদক-পানে স্বায় জ্বর-মুক্তির অভিনয় করিলেন। নিমাইর এই লীলার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধারণ লোক ধরিতে পারিল না। ত্রাহ্মণের পাদোদকের



ইসৌরপদাহিতে ইমিদারপক্ত ও ওপতাক।, পক্তপাদিএমেশে দক্ষিণে ইল ভতি দিজাতুসথক্তী গোসেমী ঠাক্র-কর্ক প্রতিটিত ইংগৌরপাদপ্রের ইম্নির, তংপাধে ইমসফুদন্দেনের প্রাভন ইমিদির ও ভগাবলেষ।

ই মন্দারে জীমধ্দদনদেবের বর্তমান ই মন্দির



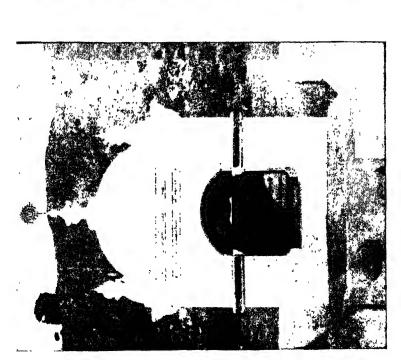

জী হ্মধ্তদনদেব ; গাংগ টিল ভজিনিদাত্তনরহতী গোপাম প্রস্পাদের প্রতিতি জীচৈততা-চংণ-চিফের জীমন্দির

দারা জীবের ত্রিভাপজালা নফ হয় এবং বৈশুবের পাদোদকের দারা জীবের কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়,—এই শিক্ষা-প্রদানই ছিল মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য; আবার সাধারণ লোক যাহাতে তাঁহাকে সামান্য মনুষ্মাত্র জ্ঞান করিয়া তাঁহার স্করপ বুঝিতে না পারে—ইহাও ছিল তাঁহার অপর এক উদ্দেশ্য। কারণ, তিনি প্রচহন্ন অবতারী। ব্রাক্ষণের পাদোদক পান করিয়া তৎপ্রসঙ্গে নিমাই পণ্ডিত বলিলেন,—

ক্লফ্ম না ভজিলে 'বিজ' নহে কদাচিৎ। পরাণ-প্রমাণ এই শিক্ষা আছে নীত। চণ্ডালোহপি মূনেঃ শ্রেছো বিফুভজিপরায়ণঃ। বিফুভজিবিহানস্থ দ্বিজোহপি ঋপচাধমঃ॥

—देठः मः आः, देकः लौः शयायाजा e>-e२

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনও মহাপ্রভুর এই বিপ্র-পাদোদক-পানের রহস্থ এইরূপ বলিয়াছেন,—

যে থাহান দাশু-পদ ভাবে' নিরন্তর।
তাহান অবগু দাশু করেন ঈশ্বর॥
অতএব নাম তা'ন দেবক-বৎসল।
আপনে হারিয়া বাড়ায়েন ভূতাবল॥

— চৈ: ভা: আ: ১৭।২৫-২৬

<sup>\*</sup> বিঞ্ গ্রিপরায়ণ চণ্ডালকুলোভূত ব্যক্তিও ব্রহ্মণ-মূনি অপেকা শ্রেষ্ঠ, কিন্ত বিঞ্-ভক্তিশৃত্য ব্রহ্মণ চণ্ডাল অপেকাও নিকৃষ্ট।

নিমাই শিশ্যগণ-সহ ক্রমশঃ পুন্পুন্ তীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে পুন্পুনা নদী প্রবাহিতা। ইহা পাটনার ঠিক পরবর্তী পুন্পুন্ ফেশনের নিকট অবস্থিত।

পুন্পুন্ তীর্থে আসিয়া নিমাই পিতৃদেব-পূজা করিলেন ও ভৎপরে গয়ায় আসিলেন। গয়ায় ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান ও পিতৃপূজা করিয়া চক্রবেডভীর্থে গদাধরের পাদপদা দর্শন করিলেন। এখানে ব্রাহ্মণগণের মুখে শ্রীগদাধরের শ্রীচরণ-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া নিমাই প্রেমের সান্ত্রিক বিকারসমূহ প্রকাশ করিলেন। এতদিনে মহাপ্রভু জগতের নিকট **আখ্য-প্রকাশ** করিলেন। লোকে এতদিন নিমাইকে পণ্ডিতমাত্র বলিয়াই জানিত, তাঁহার 'ফাঁকি'-জিজ্ঞাসার ভয়ে দূরে দুরে পলাইয়া থাকিত: এতাবৎকাল তিনি জগতে প্রেমভক্তি প্রদানের লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু গয়ায় আসিয়া মহাপ্রভু তাঁহার প্রেমভক্তির উৎস উদ্যাটনের প্রথম সূচনা করিলেন। বেগবতী গঙ্গোত্রীধার স্থায় নিমাইর নয়ন হইতে প্রেমাশ্রুগঙ্গা প্রবাহিত হইতে লাগিল। দৈবযোগে সেই স্থানে ঈশ্বরপুরীর সহিত নিমাইর সাক্ষাৎকার হওয়ায় উভয়ের দর্শনে উভয়ের মধ্যে কৃষ্ণপ্রেমের প্রবল তরঙ্গ প্রবাহিত হইল। মহাপ্রভু তাঁহার গয়া-যাত্রার মূল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া কহিলেন.—

প্রভু বলে',—গয়া-যাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণে দেখিলাঙ চরণ তোমার॥
তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিন্তরে পিতৃগণ।
সেহ—যা'রে পিণ্ড দেয়, তরে সেই জন॥

তোমা' দেখিলেই মাত্র কোটি-পিতৃগণ।
সেইক্ষণে সর্বাবন্ধ পায় বিমোচন ॥
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান ।
তীর্থেরো পরম তুমি মঙ্গল-প্রধান ॥
সংসার-সমৃত্র হৈতে উদ্ধারহ মোরে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাঙ তোমারে॥
কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃত-রস পান।
আমারে করাও তুমি,—এই চাহি দান॥

—হৈ: ভাঃ আ: ১৭আঃ ৫০-৫৫

নিমাই পণ্ডিত জানাইলেন যে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থফল—'সাধুসঙ্গ'।
যতক্ষণ মানবের ভাগ্যে সদ্গুরুর দর্শন না হয়, যতদিন-না জাব
সদ্গুরুর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া ভগবানের দেবা-মাধুরী
উপলব্ধি করিতে পারে, ততদিনই তাহাদের গয়াশ্রাদ্ধ, তীর্থস্নান,
লৌকিক-পূজা-পার্বণ, দান-ধ্যানাদিতে অধিকার—ততদিনই ঐ
কার্য্যের জন্ম রুচি ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়। গয়ায় পিশুদান করিলে যাঁহার উদ্দেশ্যে পিশুদান করা হয়, কেবল তাঁহারই
উদ্ধার লাভ হয়; কিন্তু বৈষ্ণব, গুরু ও সাধু-দর্শন-মাত্রই কোটি
কোটি পিতৃপুরুষ উদ্ধার লাভ করেন। অতএব বৈষ্ণব ও সদ্গুরু-পাদপদ্মের সহিত তীর্থ সমান নহে। সদ্গুরুপাদপদ্ম এত বলবান্
যে, তাঁহা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের প্রেমামৃত-রস পান করাইতে পারেন।

যে-কাল-পর্যান্ত শ্রীচৈতন্মদেব জগতে আবিভূতি হইয়া সার্ব্ব-ভৌমিক ধর্ম্ম শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন প্রচার করেন নাই, সে-কাল-পর্যান্তই সূর্যা ও চন্দ্রগ্রহণাদিতে স্নান-দানাদি পুণাকর্ম্মকে লোকে

বহুমানন করিতেন। যে-কাল-পর্যান্ত শ্রীনিমাই পঞ্জিত শ্রীঈশ্বরপরীর খার কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদগুরুর নিক্ট আতাসমর্পণ করিবার লীলা প্রদর্শন না করিয়াছিলেন সে-কাল-পর্যান্তই তিনি গয়া-শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মকাণ্ডের প্রয়োজনীয়তা লোককে জানাইয়াছিলেন। যাঁহারা সদ্গুরু-পদাশ্রের করিয়া ক্ষপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করেন, তাঁহাদের আর পৃথগ্ভাবে গয়া-শ্রাদ্ধ বা পিণ্ড-প্রদানের আবশ্যকতা থাকে না.—ইহাই মহাপ্রভুর শিক্ষা।

শ্রীনিমাই পণ্ডিত শ্রাদ্ধাদি-কার্যা সমাপন করিয়ানিজের বাসায় ফিরিয়া আসিলেন ও স্বহস্তে রন্ধন করিলেন। এমন সময় কৃষ্ণ-প্রেমাবিষ্ট ঈশরপুরীও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।নিমাই যে অন্ন পাক করিয়াছিলেন, সমস্তই ঈশ্বরপুরীপাদকে ভিক্ষা করাইবার জন্য তাহা সহস্তে পরিবেশন করিলেন। সদগুরুর নিকট দীক্ষিত হইবার পর শিষ্মের স্বহুন্তে গুরুকে নৈবেছ-নিবেদনের বিধি শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। শিষ্য সর্ববাগ্রে গুরুদেবকে ভোজন করাইয়া তাঁহার অবশেষ গ্রহণ করিবেন ও নিজ-ভোগ-বিসর্জ্জন-পূর্ববক সর্কভোভাবে গুরুদেবের সেবা করিবেন.—নিমাই এই শিক্ষা দিলেন।‡

> এবমেকান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্ত্তনং স্মরণং প্রভাঃ। কুর্পতাং পরম্পীত্যা কুতামস্কন্ন রোচতে। (इ: ७: वि: २ • म विलास्मत छेनमःशात्रध्ठ-विकृत्रश्छ-वाका) 🛨 তবে প্রভু আগে তানে ভিক্ষা করাইয়া। আপনেও ভোজন করিলা হর্গ হৈয়া । তবে প্রভু ঈশ্বরপুরীর দর্ব্ব-অঙ্গে। আপনে শ্রীহন্তে লেপিলেন দিবাগন্ধে । — চৈ: ভা: আ: ১৭।৯৪,৯৬

একদিন একান্তে নিমাই পণ্ডিত ঈশ্বরপুরীর নিকট অত্যন্ত দীনতার সহিত মন্ত্রদীক্ষা প্রার্থনা করায় ঈশ্বরপুরী সানন্দে নিমাই পণ্ডিতকে দশাক্ষর-মন্ত্রে দীক্ষা প্রদান করিলেন। নিমাই পণিত উশরপ্রীকে পরিক্রেম করিয়া তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ ও কঞ্চ প্রেম প্রাপ্তির জন্ম প্রার্থনা করিলেন। সর্ববজগতের গুরু লোক-শিক্ষাব জন্য গুরু-পদাশ্রায়ের লীলা প্রকাশ করিলেন। সদগুরুর চরণাশ্রয় করিয়। আতাসমর্পণ না করিলে কেহই কোনদিন পরমার্থ-রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারেন না, ইহা শিক্ষা দিবার জন্মই সর্ববজগদ্ গুরুর গুরু শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের গুরু-গ্রহণের অভিনয়।

নিমাই পণ্ডিত ঈশরপুরীর সহিত কিছুকাল গয়ায় অবস্থান করিলেন। অবশেষে আজ্মপ্রকাশের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। দিনে-দিনে তাঁহার প্রেমভক্তির সাত্ত্বিক-বিকার-সমূহ প্রকাশিত হইতে লাগিল। একদিন তিনি নির্জ্জনে ব্রিয়া ইফ্টমন্ত্র ধ্যান করিবার কালে কুষ্ণবিরহে ব্যাকুল হইয়া "কুষ্ণ রে ! বাপ্রে ! আমার জীবন-সর্বস্থ হরি, তুমি আমার প্রাণ চুরি করিয়া কোথায় লুকাইলে ?"—এইরূপে আর্ত্তনাদ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরম গম্ভীর নিমাই পণ্ডিত পরম বিহরল হইয়া ধুলায় গড়াগড়ি দিতেছেন—উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছেন ৷ সঙ্গের ছাত্রগণ আসিয়া তাঁহাকে স্তস্ত করিবার জন্ম কভই-না চেষ্টা করিলেন, কিন্তু-

> প্রভু বলে,—তোমরা সকলে যাহ ঘরে। মুই আর না যাইমু সংসার-ভিতরে॥

মথুরা দেখিতে মুই চলিমু সর্ব্বগা। প্রাণনাথ মোর ক্লফচক্র পাঙ যথা।

— চৈ: ভাঃ আঃ ১৭৷১১৩,১২৪

ছাত্রগণ কৃষ্ণপ্রেমান্মন্ত পণ্ডিতকে নানাভাবে সাস্ত্বনা দিতে লাগিলেন। কিন্তু কৃষ্ণবিরহিণী গোপীর ভাবে মগ্ন নিমাই কোন কথায়ই সোয়ান্তি পাইলেন না। অবশেষে একদিন রাত্রিশেষে গভীর কৃষ্ণবিরহে উন্মন্ত হইয়া মথুরার দিকে ধাইয়া চলিলেন, উদ্যৈশ্বরে "কৃষ্ণ রে! বাপ রে মোর! ভোমাকে কোথায় পাইব ?"—এইরূপ উচ্চারণ করিতে করিতে ছুটিলেন। কিয়দ্র যাইতেই এক আকাশবাণী হইল—

এখনে মথুরা না যাইবা, দিজমণি!

যাইবার কাল আছে, যাইবা তখনে।

নবদ্বীপে নিজ-গৃহে চলহ এখনে।

ভূমি ছাঁবৈকুঠনাথ লোক-নিস্তারিতে।

অবতীর্ণ হইয়াছ স্বার সহিতে॥

অনস্ত-ব্রহ্মাণ্ডময় করিয়া কীত্তন।

জগতেরে বিলাইবা প্রেমভক্তি-ধন॥

সেবক আমরা. তবু চাহি কহিবার।

অতএব কহিলাঙ চরণে ভোমার॥

— চৈ: ভা: আ: ১৭।১২৯-১৩২,১৩৫

আকাশবাণী জানাইয়া দিল—নিমাইর এখনও গৃহত্যাগের কাল উপস্থিত হয় নাই। সম্প্রতি কিছুকাল তাঁহার জন্মভূমি নবদীপ-মগুলেই প্রেমভক্তি বিতরণ করা আবশ্যক। আকাশবাণী শুনিয়া নিমাই পণ্ডিত নিবৃত্ত হইলেন ও বাসস্থানে ফিরিয়া শ্রীঈশ্বরপুরীর আজ্ঞা গ্রহণ-পূর্বক ছাত্রগণের সহিত শ্রীনবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিলেন।

### দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

#### গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে অধ্যাপনা

গয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীনিমাই পণ্ডিত সকলের নিকট
গয়ার বিবরণ বর্ণন করিতে লাগিলেন। নির্জ্ঞনে কএকজন অন্তরক্ষ
ভক্তের নিকট গয়ার বিষ্ণুপাদ-তীর্থের কথা উচ্চারণ করিতেই
নিমাইর দেহে অপূর্বব প্রেমের বিকার প্রকাশিত হইল। ভক্তগণ
নিমাইর সেই প্রেম-বিকার দেখিয়া বিশ্মিত হইলেন। নিমাইর
ইচ্ছামুসারে তৎপর দিবস শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে শ্রীবাস
পণ্ডিত, শ্রীগদাধর পণ্ডিত ও শ্রীসদাশিব প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ
সাম্মিলিত হইলেন। শ্রীনিমাই পণ্ডিত ইহাদের নিকট ভগবদবিরহে উদ্দীপ্ত হইয়া "কোথা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ! তুমি দেখা
দিয়া কোথা লুকা'লে"—এইরূপ বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইলেন।
ভক্তগণও তথন প্রেমানন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিছুকাল

পরে বিশ্বস্তর বাহ্যদশা প্রকাশ করিয়া আবার উচ্চৈঃস্বরে এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন,—

"ক্লম্ভ বে, প্রভু রে মোর কোন্দিকে গেলা ?"

কাঁদিতে কাঁদিতে আবার ভূমিতে পতিত হইলেন, ভক্তগণও তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। উচ্চকীর্ত্তনরোল ও প্রেমক্রন্দনে শ্রীশুক্লাম্বরের গৃহ মুখরিত হইল।

শীশচীমাতা পুত্রের এই ভাব দেখিয়া বাৎসল্য-প্রেমের স্বভাববশতঃ অন্তরে আশঙ্কিত হইলেন ও পুত্রের মঙ্গলের জন্য ক্ষেত্র
নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। সময় সময় শীশচীমাতা পুত্র-বধৃকে
আনিয়া পুত্রের নিকট বসাইতেন, কিন্তু ক্ষাবিরহে উন্মন্তপ্রায় শীনিমাই সেদিকে দৃষ্টিপাতও করিতেন না।
ক্ষেপ্তর্গ কেলাথা কৃষ্ণ' বলিয়া ক্রন্দন ও হুস্কার করিতেন। শীবিষ্ণুপ্রিয়া
ভয়ে পলাইয়া যাইতেন, শীশচীদেবীও ভয় পাইতেন। কৃষ্ণ-বিরহবিধুর নিমাইর রাত্রিতে নিজা ছিল না; কখনও উঠিতেন, কখনও
বসিতেন, কখনও ভূমিতে গড়াগড়ি যাইতেন। কিন্তু বাহিরের
লোক দেখিলে তিনি তাঁহার অন্তরের ভাব গোপন করিতেন।

একদিন প্রাভঃকালে শ্রীনিমাই পণ্ডিত গঙ্গাস্তান করিয়া আসিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার পূর্ব্বের ছাত্রগণ পাঠ গ্রহণ করিবার জন্ম তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। ছাত্রগণের পুনঃ পুনঃ অমুরোধে শ্রীনিমাই পণ্ডিত পড়াইতে বসিলেন, ছাত্রগণ 'হরি'

<sup>\*</sup> লক্ষীরে আনিঞা পুত্র-সমীপে বসায়।

দৃষ্টিপাত করিরাও প্রভু নাহি চার। — চৈ: ভা: ম: ১৷১০৭

বলিয়া পুঁথি খুলিলেন। ইহাতে পণ্ডিত অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন; হরিনাম শুনিয়াই তাঁহার 'বাছ লোপ' পাইল। শ্রীনিমাই পণ্ডিত আবিষ্ট হইয়া সূত্র, বৃত্তি, টীকায় কেবল হরিনাম ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, রুফ্টনাম ছাড়া আর কোথায়ও কিছু নাই—

> প্রভূ বলে,--সর্কাল সত্য কৃষ্ণনাম। সর্বাশাস্ত্র 'রুঞ' বই না বলয়ে আন॥ হর্ত্তা, কর্ত্তা, পালয়িতা ক্লম্ভ দে ঈশ্বর: অজ-ভব-আদি সব-ক্রফের কিন্তর ॥ ক্ষের চরণ ছাডি' যে আর বাথানে। বুথা জন্ম যায় ভা'র অসত্য-বচনে॥ আগম-বেদান্ত-আদি যত দরশন। সর্বাশাস্ত্রে কহে 'ক্লম্বপদে ভক্তিধন' ॥ মুগ্ধ সব অধ্যাপক কুষ্ণের মায়ায়। ছাড়িয়া ক্বফের ভক্তি অন্ত পথে যায়॥ কৃষ্ণের ভজন ছাডি' যে শাস্ত্র বাথানে। সে অধম কভু শাস্ত্রমর্ম্ম নাহি জানে॥ শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম, অধ্যাপনা করে। গৰ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি' মরে॥ পডিঞা-শুনিঞা লোক গেল ছারে-খারে।

> > — চৈ: ভা: ম: ১ম অ:

শ্রীনিমাই পণ্ডিত ছাত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আজ আমি কিরূপ সূত্র-ব্যাখ্যা করিলাম ?" ছাত্রগণ বলিলেন,—"আপনার

ক্ষ-মহামহোৎদবে বঞ্চিলা ভাহারে॥

ব্যাখ্যা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, আপনি কেবল প্রত্যেক শব্দকেই 'কৃষ্ণ' বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন, ইহার তাৎপর্য্য কি ?' পণ্ডিত বলিলেন,—"আজ পুঁথি বাঁধিয়া রাখ, চল গল্পাস্নানে যাই।" গল্পাস্থান করিয়া তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, শ্রীতুলসীকে জল দিলেন, যথাবিধি শ্রীগোবিন্দপূজা করিলেন, তুলসীমঞ্জরীদ্বারা কৃষ্ণকৈ ভোগ নিবেদন করিয়া প্রসাদ সেবন করিলেন।

শ্রীশচীমাতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"নিমাই! তুমি আজ কি পুঁথি পড়িলে ?" নিমাই তদ্তব্বে বলিলেন,—

\* \*— "আজি পড়িলাও ক্ষানাম।

সত্য ক্ষাচরণ-কমল শুণধাম॥

সত্য ক্ষা-নাম-শুণ-শ্রবণ-কীর্ত্তন।

সত্য ক্ষাচন্দ্রের সেবক যে-যে জন॥

সেই শাস্ত্র সত্য—ক্ষান্ত কিহে যা'য়।

অন্তথা হইলে শাস্ত্র পাষ্য॥

— চৈঃ ভাঃ মঃ ১ম অঃ

ভগবদবতার ঐকিপিলদেব যেরপ মাতা দেবছুতিকে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, সেইরপ নিমাই পণ্ডিতও স্বীয় জননীকে ভাগবত-ধর্ম্মের কথা উপদেশ করিলেন, জীবের জম্ম-মরণ-মালা ও গর্ভবাস-তঃখের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতে লাগিলেন, কৃষ্ণসেবা ছাড়া আর মঙ্গলের উপায় নাই.—

জগতের পিতা—কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী-পাতকীর জন্ম-জন্ম তাপ॥
— চৈঃ ভাঃ মঃ ১ম ভাঃ

শ্রীনিমাই পণ্ডিত আহারে-বিহারে, শয়নে-স্বপনে অহর্নিশ কৃষ্ণ ভিন্ন অন্ত কোন কথা শুনেন না ও বলেন না। ছাত্রগণ প্রত্যুষে তাঁহার নিকট পড়িবার জন্ম আসেন, কিন্তু পড়াইতে বসিয়া পণ্ডিতের মুখে কৃষ্ণ-শব্দ-ব্যতীত আর কিছুই আসে না,—

"সিদ্ধো বর্ণসমায়ায়ঃ" \* — বলে শিষ্যগণ।
প্রভু বলে, — "সর্বা-বর্ণে সিদ্ধ নারায়ণ॥"
শিষ্য বলে, — "বর্ণ সিদ্ধ হইল কেমনে ?"
প্রভু বলে, — "কৃষ্ণ-দৃষ্টিপাতের কারণে॥"।
শিষ্য বলে, — "পণ্ডিত, উচিত ব্যাখ্যা কর।"
প্রভু বলে, — "সর্বাক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ সোঙর॥"
কৃষ্ণের ভজন কহি — সম্যক্ আয়ায়।
আদি মধ্য-অন্তে কৃষ্ণ-ভজন বুঝায়॥" ই

— চৈ: ভাঃ মঃ ১ম আঃ

<sup>\*</sup> কলাপ বা কা হন্ত ব্যাকরণের প্রথম স্ত্র — 'দিছো বণসমামায়্য'' অর্পাৎ স্বর ও ব্যক্তনবর্ণের পাঠক্রম—চির প্রদিন্ধ। প্রভার ছাত্রগণ কলাপ-ব্যাকরণের প্রথম স্ত্র উচ্চারণ-পূক্ক বলিতে লাগিলেন যে, বর্ণপাঠ-রীতি ত' ক্রপ্রদিন্ধ ় তদ্ধতরে প্রভ্ বলিলেন যে, সকল বর্ণ নিত্য-শুদ্ধ-পূর্ণ-মৃক্ত চিন্ময় পরমুখ্যা বিদ্বদ্রাঢ়ি-প্রত্তে জীলারায়ণকেই প্রতিপাদন করেন।—গৌঃ ভাঃ

<sup>†</sup> ছাত্রগণের বর্ণাসদ্ধির কারণ ডিজ্ঞাসার উত্তরে প্রত্ বলিলেন যে, বাচ্য-বিগ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণের নিরীক্ষণ-হেতু অর্থাৎ কৃষ্ণের অভিন্ন পূর্ণ শুদ্ধ-নিত্য-মুক্ত-বাচক ব্যঞ্জক বা স্চক্ষ অথবা জোতক হওয়ায প্রত্যেক বর্ণ ই নিত্যাসদ্ধা — ঐ

<sup>§</sup> সমাক্ আমার,—"আমনতি উপদিশতি বিষ্ণাঃ পরমং পদম্; আমারতে সমাগভান্ততে মুনিভিরসৌ, আমারতে উপদিশতে পরধর্গোহনেনতি আমারঃ 'বেদঃ' সমামারঃ''। ভাঃ ১০।৪৭।৩৩ লোকে 'সমামার'-নকে এ।ধরম্বামিপাদ-কৃতা টীকার—''সমামারো বেদঃ'।—গৌঃ ভাঃ

শ্রীনিমাই পণ্ডিতের এই ব্যাখ্যা শুনিয়া তাঁহার ছাত্রগণ হাসিতে লাগিলেন; কেহ বা বাললেন,—"বায়র প্রকোপ-বশতঃ পণ্ডিত এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন।" একদিন ছাত্রগণ নিমাইর অধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট গিয়া নিমাই পণ্ডিতের ঐরূপ বিকৃত্বাখ্যা-সন্থরে অভিযোগ করিলেন। উপাধ্যায় গঙ্গাদাস বৈকালে নিমাইকে ছাত্রগণের দ্বারা ডাকাইয়া আনিয়া ঝাললেন,—"নিমাই, তুমি নালাম্বর চক্রবর্তীর ন্যায় পণ্ডিতের দৌহিত্র, মিশ্র পুরক্ষরের ন্যায় পিতার পুত্র, তোমার পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয়েই পাণ্ডিতা-গৌরবে বিভূষিত। শুনিতে পাইতেছি,—তুমি আজকাল লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছ, ভালমত অধ্যাপনা করিতেছ না! অধ্যয়ন ছাড়িয়া দিলেই কি ভক্তি হয় ? ভোমার বাপ ও মাতামহ কি ভক্ত নহেন ? আমার মাথা খাও, ভূমি পাগ্লামি ছাড়িয়া এখন হইতে ভাল করিয়া শাস্ত্র পড়াও।"

শ্রীনিমাই শ্রীগঙ্গাদাসকে বলিলেন,—''আপনার শ্রীচরণের কুপায় নবদীপে এমন কেহু নাই—যিনি আমার সহিত তর্কে জ্বয়ী হইতে পারেন! আমি যাহা খণ্ডন করি, দেখি ত' নবদ্বীপে এমন কে আছেন—যিনি তাহা স্থাপন করিতে পারেন! আমি নগরের মধ্যে বসিয়া সকলের সম্মুখে অধ্যাপনা করিব, দেখি, কাহার শক্তি আছে—আমার ব্যাখ্যা খণ্ডন করিতে পারে!''

গঙ্গাতীরে জনৈক পৌরবাদীর গৃহে বদিয়া শ্রীনিমাই পণ্ডিত এইরূপ নিজের ব্যাখ্যার গৌরব ও আত্মশ্রাঘা করিতেন। একদিন ভাগবত-পাঠক শ্রীরত্নগর্ভ আচার্য্য শ্রীমন্তাগবত দশম স্কন্ধ হইতে যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণপত্নীগণের ক্ষাের রূপ-দর্শনের শ্লোকটী প্ডিতে-ছিলেন। শ্রীনিমাই পণ্ডিতের কর্ণে সেই শ্লোক প্রবিষ্ট হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ প্রেমে মূচ্ছিত হইলেন, পরে বাহ্যদশা লাভ করিয়া পণ্ডিত ছাত্রগণের সহিত গঙ্গাতারে গেলেন। প্রদিন ভোৱে নিমাই পণ্ডিত আবার ছাত্রগণকে পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। ছাত্রগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ধাতু কাহাকে বলে ?" পণ্ডিত বলিলেন,—"কুষ্ণের শক্তিই ধাতু, দেখি কাহার শক্তি আছে আমার এই ধাতুর অর্থ খণ্ডন করিতে পারে ?'' ইহা বলিয়া নিমাই পণ্ডিত ছাত্রগণকে নানাপ্রকার উপদেশ দিতে লাগিলেন। দশদিন ধরিয়া এইরূপে ব্যাকরণের প্রত্যেক সূত্রকে কুষ্ণপর ব্যাখ্যা করিয়া শেষে ছাত্রদিগকে চিরবিদায় দিয়া বলিলেন.—"তোমরা আমার নিকট আর পড়িতে আসিও না, আমার কৃষ্ণছাড়া অন্য কোন কথা স্ফূর্ত্তি হয় না ; ভোমাদের যাঁহার নিকট স্থানিধা হয়, ভাঁহার নিকট গিয়া অধ্যয়ন কর।" ইহা বলিয়া নিমাই পাণ্ডিত অশ্রুপূর্ণ-নয়নে পুঁথিতে 'ডোরি' বন্ধন করিলেন এবং সর্ববেশ্যে কুফের পাদপল্মে শরণ গ্রহণ করিবার জন্ম সকলকে চরম উপদেশ দান করিলেন।

শ্রীগোরস্থন্দর ব্যাকরণের প্রত্যেক সূত্রকে যেরূপ কৃষ্ণনাম-রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, লোকে যাহাতে সেইরূপ আদর্শে অমু-প্রাণিত হইয়া ব্যাকরণ পড়িতে পড়িতেও কৃষ্ণনামের অমুশীলন করিতে পারে, তজ্জন্ম শ্রীমনাহাপ্রভুর পার্যদ শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু 'প্রীহরিনামায়ত ব্যাকরণ' রচনা করিয়াছেন। ইহাতে ব্যাকরণের প্রত্যেক সূত্র হরিনামপর করিয়া গ্রথিত হইয়াছে।

# ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ্ বৈষ্ণব-সেবা-শিক্ষাদান

শ্রীনিমাই পণ্ডিত জড়বিতার অনুশীলন—জডবিতা অধায়ন ও অধ্যাপনার লীলা পরিত্যাগ করিয়া পরা বিতা অর্থাৎ ক্ষণ্ডক্তি অনুশীলনের আদর্শ প্রদর্শন করিলেন। ভগবন্ধক্তের সেবা-ব্যতীত কাহারও ভক্তিবিতা লাভ হয় না,—ইহা জানাইবার জন্ম তিনি ভগবান্ হইয়াও ভক্তি শিক্ষা দিবার জন্ম স্বয়ং ভক্তের সেবা করিতে লাগিলেন। এখন হইতে শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি বৈষ্ণব্যাণকে দেখিলেই নিমাই পণ্ডিত তাঁহাদিগকে নমস্কার ও তাঁহাদের নিকট কুপাপ্রার্থনা করেন। যখন বৈষ্ণবগণ গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতে আসিতেন, তখন শ্রীগোরস্থানর অতি যত্নে কাহারও কাপড়ের জল নিংড়াইয়া দিতেন, কাহারও হাতে ধুতিবস্ত্র তুলিয়া দিতেন, কাহাকেও বা গঙ্গামৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়া দিতেন, আবার কাহারও বা ফুলের সাজি বহন করিয়া বাড়ী প্রেটাইয়া দিতেন। \*\*

ভক্তগণ শ্রীগৌরস্থন্দরের বৈষ্ণব-ব্যবহারে অত্যস্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট বহুদিনের সঞ্চিত মনের ব্যথা খুলিয়া বলিতেন,—

> এই নবদ্বীপে, বাপ ! যত অধ্যাপক। ক্লফভক্তি বাথানিতে সবে হয় 'বক'।

> > — চৈ: ভা: ম: ২I৬৬

<sup>∗</sup> চৈঃ ভাঃ মঃ ২।৪৪-৪৫ সংখ্যা দ্ৰপ্তবা

ব্যােবিংশ-পরিচ্ছেদ পাষ্ডগেতেণর প্রতি ক্রোধ-লীলা ১৩১

কখনও কখনও শ্রীগৌরস্থন্দর অভক্ত-সম্প্রদারের দৌরাজ্যের কথা শুনিয়া—

'সংহারিমু' সব বলি' করয়ে হুকার।
'মুঞি সেই, মুঞি সেই' বলে' বারে-বার॥
— চৈঃ ভাঃ মঃ ২৮৬

শ্রীশচীমাতা ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীগোরস্থলরের এই সকল ভাব দেখিয়া তাঁহার বায়ুব্যাধি হইয়াছে মনে করিতে লাগিলেন। তখন নানা লোকে নানাপ্রকার ঔষধের ব্যবস্থাও দিতে লাগিলেন। পুক্র-বৎসলা সরলা শ্রীশচীমাতা শ্রীবাস পণ্ডিতকে ডাকাইয়া তাঁহার পরামর্শ লইতে ইচ্ছা করিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত আসিয়া শ্রীগোরস্থলরকে দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, গৌরস্থলরের দেহে কৃষ্ণপ্রেমের বিকার প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীবাসের কথায় শ্রীশচীমাতা আশ্বস্ত হইলেন বটে, কিন্তু পুক্র পাছে কৃষ্ণভক্ত হইয়া সংসার পরিত্যাগ করে,—এই চিস্তাই অপ্রাকৃত বাৎসলা-রসমুশ্বা শ্রীশচীমাতার হৃদয় অধিকার করিল।

একদিন শ্রীগোরস্থন্দর শ্রীগদাধর পণ্ডিতকে দক্ষে লইয়া শ্রীমায়াপুরে শ্রীঅবৈত-ভবনে শ্রীল অবৈতাচার্য্যকে দেখিতে গেলেন; দেখিলেন—আচার্য্য তুই বাহু তুলিয়া হুস্কার করিয়া গঙ্গাজল-তুলসীর দারা কৃষ্ণের পূজা করিতেছেন। অবৈতাচার্য্য প্রচ্ছন্নাবতারী গোরস্থন্দরকে এবার চিনিতে পারিলেন। শ্রীঅবৈতাচার্য্য পূজার উপকরণ লইয়া শ্রীগোরস্থন্দরের শ্রীচরণ পূজা করিতে করিতে "নমো ব্রহ্মণ্যদেবার'—শ্লোকটী পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতে লাগিলেন। গদাধর অবৈতাচার্য্যকে এইরূপ করিতে দেখিয়া জিহুবা কামড়াইয়া আচার্য্যকে বালক গৌরস্থন্দরের প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করিতে নিষেধ করিলেন। আচার্য্য বলিলেন,—"গদাধর, তুমি কএকদিন পরেই এই বালককে জানিতে পারিবে—ইনি কে ?" শ্রীগৌরস্থন্দর আত্মগোপন করিয়া শ্রীঅবৈতাচার্য্যের স্তুতি আরম্ভ করিলেন ও তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

# চতুরিংশ পরিচ্ছেদ ঐামুরারিগুপ্তের গৃহে

শ্রীগোরস্থন্দর ক্রমেই তাঁহার আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একদিন শ্রীমুরারিগুপ্তের গৃহে শ্রীবরাহ-মূর্ত্তি প্রকাশ করিলেন। যাঁহারা ভগবানকে চরমে নিরাকার নির্বিবশেষ কল্পনা করিয়া তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিকে অস্বীকার করেন, শ্রীগোরস্থন্দর বরাহরূপে তাঁহাদের প্রতি এরূপ ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন,

হস্ত-পদ-মুথ মোর নাহিক লোচন।
এই মত বেদে মোরে করে বিড়ম্বন॥
কানীতে পড়ায় বেটা প্রকাশ-আনন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ থণ্ড॥

মানবের চিন্তার অতীত।

#### বিষ্ণু-বৈষ্ণৰ-নিন্দুকের গতি

বাথানয়ে বেদ, মোর বিগ্রহ না মানে। সর্ব অঙ্গে হৈল কুষ্ঠ তবু নাহি জানে ॥ সক্ষরজ্ঞায় মোর যে অঙ্গ পরিত। অজ-ভব-আদি গায় ঘাঁহার চরিত্র॥ পুণা পবিত্রতা পায় যে-অঞ্চ-পরশে। তাহা 'মিথ্যা, বলে বেটা কেমন সাহসে॥ — হৈঃ ভাঃ মঃ ৩l৩৬-৪•

মহাপ্রভু শ্রীবরাহ-মূর্ত্তিতে বলিতেছেন—"কাশীতে প্রকাশানন্দ নামক একজন সোহহংবাদী অধ্যাপক বেদের ব্যাখ্যাকালে শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দ আকারকে নিন্দা করিয়া থাকে। প্রকাশানন্দ ভগবানের নিত্য আকার স্বীকার না করায় ভগবানের চরণে অত্যন্ত অপরাধী। এই অপরাধের ফলস্বরূপ তাহার সর্ব্ব-শরীরে কুন্তরোগ হইয়াছিল, তথাপি তাহার জ্ঞানের উদয় হয় নাই। আমি আমার ভক্তের চরণে অপরাধকে কিছতেই সহ্য করিতে পারি না। যদি আমার পুত্রও আমার ভক্তের বিদ্বেষ করে, ভাহা হইলে সেই প্রিয় পুত্রকেও আমি বিনাশ করিতে প্রস্তুত আছি: আমি ভক্তের জন্ম আমার নিজের পুত্রকেও কাটিয়া ফেলিতে পারি। 'নরক' নামে আমার এক মহাবলশালী পুত্র হইয়াছিল। আমি তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলাম। আমার সতুপদেশ লাভ করিয়া তাহার জীবন কিছুদিনের জন্ম পবিত্র ছিল, কিন্তু কালক্রমে বাণ-রাজার চুষ্ট-সংসর্গে উহার ভক্তির প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করিবার তুর্ববৃদ্ধি উপস্থিত হয়, তজ্জন্য আমি ঐ ভক্তদ্রোহী পুত্রকে কাটিয়া ভক্তকে রক্ষা করিয়াছিলাম। আমার প্রতি অপরাধী ব্যক্তিকে আমি ক্ষমা করি, কিন্তু আমার ভক্তের প্রতি অপরাধীকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করি না।"

বেদ জড়ীয় আকার নিষেধ করিবার জন্মই পরব্রহ্মকে নিরাকার বা নির্বিশেষ বলিয়াছেন। তদ্ধারা জড়ীয় আকার ও জড়ীয় বিশেষ-ধর্ম্ম নিষেধ করিয়া জড়াতীত নিতা সচ্চিদানন্দ আকারই স্থাপিত হইয়াছে। ভগবানু—সর্বশক্তিমান্। আমরা যাহা আমাদের চিন্তার মধ্যে সামঞ্জন্ম করিতে পারি না, তাহাও ভগবানে সম্ভব। ভগবানের নিতা চিদানন্দ আকারও আমাদেরই আকারের খ্রায় অনিত্য আকার হইবে, এইরূপ অনুসান করা ভগবানের সর্ব্বশক্তিমতাকে অস্বীকার করা মাত্র,—ইহাই প্রচছন্ন নাস্তিকতা। যিনি সর্ক্রশক্তিমান, তাঁহার সকল শক্তিই আছে। যাঁহার সকল শক্তি নাই তিনি প্রমেশ্বর নহেন।

### পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

# ঠাকুর ঐীহরিদাস

শ্রীচৈতগুদেবের আবির্ভাবের প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বেব তদানীস্তন যশোহর প্রদেশের বুঢ়নঃ-গ্রামে মুসলমান-কুলে ঠাকুর শ্রীহরিদাস আবিভূতি হন। হরিদাস বাল্যকাল হইতেই হরিনামে স্বাভাবিক রুচিবিশিষ্ট ছিলেন। পিতৃ-মাতৃক্লের আশা-ভরসা পরিত্যাগ করিয়া তিনি যশোহর জেলার বেনাপোলে নির্জ্জন বনে একটি কুটীর বাঁধিয়া প্রত্যহ রাত্রিদিনে তিন লক্ষ হরিনাম-সংকীর্ত্তন ও গ্রামস্থ ব্রাক্ষণের ঘরে ভিক্ষা নির্ববাহ করিতেন। হরিদাসের এইরূপ চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া সমস্ত লোকই হরিদাসকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। কিন্তু সেই গ্রামে তদানীন্তন জমিদার মৎসর-স্বভাব রামচন্দ্র গাঁ যুবক হরিদাসের বৈরাগ্য নষ্ট করিবার জন্ম একটি স্থন্দরী বেশ্যাকে হরিদাসের নিকট পাঠাইয়া দেন। সেই কুলটা হরিদাসের ধর্ম্ম নষ্ট করিবার জন্ম উপর্যুপেরি তিন রাত্রি নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়াও কুডকার্য্য হইতে পারে নাই। মুহূর্ত্তকালও হরিদাসকে শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন-ব্যতীত আর কোন কার্যা করিতে না দেখিয়া সেই বেশ্যার চিত্ত পরিবর্ত্তিত

<sup>\*</sup> চলিশ পরগণার অন্তর্গত ; কিন্তু বর্ত্তমান খুলনা জেলার মধ্যে সাতকীর। মহকুমায় এই বুঢ়ন-পরগণায় ৬৫টা মৌজা আছে ; কিন্তু বুঢ়নগ্রামটা কোণায় ছিল, তাহা এখনও ঠিক জানা যাইতেছে না।

হইয়া গেল। বেশ্যা তথন হরিদাসের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া তাহার পাপময় জীবন পরিত্যাগ-পূর্ববক শ্রীহরিনাম আশ্রয় করিবার জন্ম ব্যাকুল হইয়া উঠিল। নামাচার্য্য হরিদাস বেশ্যাকে তাহার গৃহের সর্ববন্ধ ব্রাহ্মণকে দান করিয়া সর্ববন্ধণ তুলসীর সেবা ও রাত্রিদিনে তিন লক্ষ হরিনাম করিবার উপদেশ প্রদান করেন এবং স্বয়ং বেনাপোল পরিত্যাগ-পূর্ববিক চাঁদপুরে আসিয়া বলরাম আচার্য্যের গৃহে অবস্থান করেন। তথা হইতে গমন করিয়া হরিদাস ফুলিয়া

ভ্বিরাছিলেন।

তথন শ্রীঅবৈতাচার্য্য শ্রীহট্ট হইতে আসিয়া শান্তিপুরে বাস করিতেছিলেন। ফুলিয়া ও শান্তিপুরে তথন ব্রাহ্মণ-সমাজ প্রবল। শ্রীঅবৈতাচার্য্য শ্রীহরিদাসের শ্রীনাম-ভজনের জন্ম তাঁহাকে একটি নির্জ্জন স্থানে 'গোফা' (গুহা) প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। আচার্য্য প্রত্যহ হরিদাসকে তাঁহার গৃহে ভিক্ষা করাইতেন। এই সময় অবৈতাচার্য্যের পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ-কাল উপস্থিত হইলে তিনি আচার্য্য হরিদাসকে সেই শ্রাদ্ধপাত্র প্রদান করিলেন,—

> তুমি খাইলে হয় কোটি-ব্ৰাহ্মণ-ভোজন। এত বলি' শ্ৰাদ্ধ-পাত্ৰ করাইলা ভোজন॥

— চৈ: চ: আ: ৩i২২০

এই সময় এক রাত্রিতে স্বয়ং মায়াদেবী হরিদাসকে ছলনা করিতে আসিয়াছিলেন; কিন্তু হরিদাসের ক্রপায় মায়াও কৃষ্ণনাম

শান্তিপুরের নিকট একটি গণ্ডগ্রাম।

পাইয়া ধন্যা হইলেন। মুসলমানকুলে উদ্ভূত হইয়া হরিদাস হরিনাম করেন, ইহা শুনিতে পাইয়া কাজী নবাবের নিকট হরিদাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। নবাবের কর্ম্মচারিগণ হরিদাসকে ধরিয়া আনিয়া কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিলেন। শ্রীহরিদাস কারাগারের মধ্যেও অন্যান্য অপরাধী বন্দিগণকে সত্তপদেশ প্রদান করিছে লাগিলেন। নবাব হরিদাসকে তাঁহার জাতিধর্ম্ম লঙ্কন করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হরিদাস ঠাকুর বলিয়াছিলেন.—

শুন, বাপ ! সবারই একই ঈশ্বর ॥
নাম-মাত্র ভেদ করে' হিন্দুয়ে যবনে ।
পরমার্থে 'এক' কহে কোরাণে পুরাণে ॥
— ৈচঃ ভাঃ আঃ ১৬।৭৬-৭৭

শ্রীহরিদাসের এই কথায় কাজী সম্ভফ্ট না হইয়া হরিদাসের দশুবিধান করিতে নবাবকে অনুরোধ করেন। নবাবের নানা-প্রকার ভয়-প্রদর্শন সত্ত্বেও হরিদাস ঠাকুর ভীত না হইয়া বজ্রগন্তীর-স্বরে বলিলেন,—

খণ্ড খণ্ড হই' দেহ যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥
— ৈচঃ ভাঃ আঃ ১৬।৯৪

কাঞ্জার আদেশে তাঁহার কর্ম্মচারিগণ শ্রীহরিদাসকে অতি নিষ্ঠুরভাবে বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত করিলেও হরিদাসের অঙ্গে কোনপ্রকার তঃখের চিহ্ন প্রকাশিত কিংবা প্রাণবিয়োগ না হওরায় উহারা অভ্যন্ত বিশ্মিত হইল। পাছে প্রহারকারিগণের কোনপ্রকার অমঙ্গল হয়, এই ভাবিয়া হরিদাস ক্ষেত্র কাছে প্রার্থনা জানাইলেন,—

> এ-সব জীবেরে, ক্লফা । করহ প্রসাদ। মোর দ্রোহে নহু এ-সবার অপরাধ॥

> > — চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬i১১৩

হরিদাসকে বিনাশ করিতে অসমর্থ হওয়ায় কাজীর কর্মাচারিগণ কাজীর নিকট কঠোর শাস্তি পাইবে শুনিয়া হরিদাস রুফ্ডধ্যান-সমাধি-দারা নিজকে মৃতবৎ প্রদর্শন করিলেন। হরিদাসকে কবর দিলে পাছে তাঁহার সদ্গতি হয়, এই বিবেচনা করিয়া হরিদাসের অসদ্গতি-লাভের উদ্দেশ্যে কাজী হরিদাসকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করিবার আদেশ দিলেন। হরিদাস ভাসিতে ভাসিতে তারের নিকট আসিলেন ও বাহ্যদশা লাভ করিয়া পুনরায় ফুলিয়া-গ্রামে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় পূর্ববিৎ উচৈচঃম্বরে রুক্ষনাম করিতে থাকিলেন।

ফুলিয়ায় যে গুহার মধ্যে শ্রীহরিদাস ভজন করিতেন, তথায় একটি ভীষণ বিষধর সর্প বাস করিত। ওঝাগণের অনুরোধে হরিদাস ঐ গুহা ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইলে ঐ সর্প টী আপন। হইতেই গুহা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

কৃতিপয় ব্যক্তি নামাচার্য্য ঠাকুর শ্রীহরিদাসের উচ্চ-সংকীর্ত্তন অশাস্ত্রীয় বলিয়া প্রতিপাদন করিবার চেফা করিয়াছিল। কিন্তু ঠাকুর হরিদাস শাস্ত্র-প্রমাণের দ্বারা দেখাইরাছিলেন যে, মনে মনে নাম জপ করিলে কেবল নিজের উপকার হয়; কিন্তু উচ্চকীর্ত্তনের দ্বার। নিজের ও পরের উপকার হইয়া থাকে,—এমন কি, পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতারও তাখাতে স্তুক্তি সঞ্চিত হয়।

জগতের এইরূপ বহির্দ্মখ অবস্থা দেখিয়া শ্রীহরিদাস বৈষ্ণব-সঙ্গ করিবার জন্ম কিছুকাল পরে শ্রীনবদ্বীপে আগমন করিলেন। তখন শ্রীনবদ্বীপ-শ্রীমায়াপুরে শ্রীঅবৈতাচার্য্যের টোল ও বৈষ্ণব-সভা ছিল। নবদ্বীপে শ্রীহরিদাসকে পাইয়া শ্রীঅবৈত-প্রভু বিশেষ আনন্দিত হইলেন।

গয়া হইতে ফিরিবার পর ক্রমে ক্রমে শ্রীগৌরস্কলর হরি-সংকীর্ত্তনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলে শ্রীবাসের গৃহে যে নিত্য-সংকীর্ত্তনোৎসব আরম্ভ হইল, তাহার প্রধান সহায় হইলেন— ঠাকুর শ্রীহরিদাস ও শ্রীবাস পণ্ডিত।

# ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ

## ঐীনিত্যানন্দের সহিত মিলন ও ঐীব্যাসপূজা

শীনিত্যানন্দ তাঁহার বার বৎসর বয়সে নিজ জন্মলীলা-স্থান একচক্রা-নগরী হইতে এক বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর সহিত ভারতের সমস্ত তীর্থ পর্যাটনে বহির্গত হইয়া বিশ বৎসর বয়স পর্যাস্ত সমস্ত তীর্থপ্রাটনে বহির্গত হইয়া বিশ বৎসর বয়স পর্যাস্ত সমস্ত তীর্থপ্রান ঘুরিয়া অবশেষে শ্রীরন্দাবনে আদিলেন। সেই সময় শ্রীগোরস্থন্দর শ্রীনবদ্বীপে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যেন শ্রীগোরস্থন্দরের মহাপ্রকাশ অপেক্ষা করিয়াই বৃন্দাবনে বাস করিতেছিলেন। নবদ্বীপে শ্রীগোরস্থন্দর আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন জানিয়া শ্রীনিত্যানন্দ বৃন্দাবন হইতে অনতিবিলম্বে নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীনন্দনাচার্য্যের গৃহে অবস্থান করিলেন। শ্রীনন্দনাচার্য্য নবদ্বীপবাসী বৈশ্বব ছিলেন।

এদিকে শ্রীগৌরস্তন্দর শ্রীনিত্যানন্দের আগমনের পূর্বেরই বৈষ্ণবগণের নিকট বলিভেছিলেন যে, ছই তিন দিনের মধ্যেই কোন এক মহাপুরুষ নবদ্বীপে আগমন করিবেন। তখন বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুর কথার রহস্ত ভেদ করিতে পারেন নাই। যে-দিন শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু নবদ্বাপে আসিয়া পৌছিলেন, সেই দিন মহাপ্রভু সকল বৈষ্ণবেব নিকট বলিলেন যে, তিনি গতরাত্রে এক স্বপ্ন দেখিরাছেন, যেন তালধ্বজ্বথে চড়িয়া নীলবন্ত্র-পরিহিত এক মহাপুরুষ তাঁহার গৃহ-ঘারে আসিয়াছেন। মহাপ্রভু হরিদাস ও শ্রীবাস পণ্ডিতকে নবদ্বীপে ঐ মহাপুরুষের সন্ধান করিতে বলিলেন। পণ্ডিত শ্রীবাস ও শ্রীহরিদাস সমস্ত নবদ্বীপে ও পারিপাশ্বিক গ্রামসমূহের প্রত্যেক ঘরে অমুসন্ধান করিয়াও কোন মহাপুরুষকে কোথায়ও দেখিতে পাইলেন না। মহাপ্রভুর নিকট তাঁহারা এই কথা জানাইলে মহাপ্রভু স্বয়ং তাঁহাদিগকে লইয়া বরাবর নন্দনা-চার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় এক অদৃষ্টপূর্বব জ্যোভিশ্ময় মহাপুরুষকে দেখাইয়া দিলেন। ইনিই সেই পভিত্ত-পারন শ্রীনিত্যানন্দ।

মহাপ্রভু ভক্তগণের নিকট শ্রীনিত্যানন্দের মহিমা প্রকাশ করিলেন। এক পূর্ণিমা-রাত্রিতে মহাপ্রভুর ইচ্ছায় শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীব্যাসপূজা করিতে কৃতসংকল্প হুইলেন। সর্ববশাস্ত্রকর্ত্তা শ্রীব্যাসের কৃপায়ই আমরা ভগবানের সকল কথা জানিতে পারি, এজন্য সাধুগণ ব্যাসপূজা করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব-সদ্গুরুর পূজাও—'ব্যাসপূজা'। শ্রীমায়াপুরে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে এই ব্যাসপূজার আয়োজন হুইল। শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে এই ব্যাসপূজার আয়োজন হুইল। শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভক্তগণের সহিত অধিবাস-সঙ্কীর্ত্তন করিলেন। তৎপর-দিবস—প্রাত্তর্কালে গঙ্গাম্পানাদি সম্পন্ন করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু মহাপ্রভুর গলায় ব্যাস-পূজার্থ গৃহীতা মালা পরাইয়া দিলেন।

## সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

#### ঐতিহত চার্য্যের নিকট আত্মপ্রকাশ

শ্রীব্যাসপূজার পর শ্রীগোরস্থলর শ্রীবাস পণ্ডিত ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামাই পণ্ডিতকে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যর নিকট শান্তিপুরে পাঠাইয়া নিজের প্রকাশ বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য যাঁহার জন্ম এত আরাধনা করিয়াছিলেন, সেই প্রভুই গোলোক হইতে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তৎসঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দও নবদ্বীপে আসিয়া মিলিত হইয়াছেন।

শ্রীঅবৈতাচার্য্য রামাই পণ্ডিতকে দর্শন করিয়া আনন্দে বিহবল হইলেন ও রামাইর নিকট সকল কথা শুনিয়া পত্নী শ্রীসীতাদেবীর সহিত নানাপ্রকার উপায়ন লইয়া মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য নবদ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আচার্য্য মহাপ্রভুর সাহত রহস্থ করিবার জন্য পথে রামাইকে বলিয়া দিলেন যে, তিনি যেন মহাপ্রভুর নিকট গিয়া বলেন,—আচার্য্য আপনার অন্মরোধসত্ত্বেও নবদ্বীপে আসিতে স্পাকৃত হইলেন না। এদিকে শ্রীঅবৈতাচার্য্য গোপনে শ্রীনন্দনাচার্য্যের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সর্বনান্তর্য্যামী শ্রীগোরস্থান্দর আচার্য্যের সঙ্কল্প বৃথিতে পারিয়া ভাবাবেশে বিষ্ণুর সিংহাসনের উপর উপবেশন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আচার্য্য আসিতেছেন! আচার্য্য আসিতেছেন!

আচার্য্য আমার অন্তব্যামিত্ব পরীক্ষা করিতে চাহেন! আমি বুঝিতে পারিয়াছি, অদৈতাচার্গ্য নন্দনাচার্য্যের গৃহে লুকাইয়া রহিয়াছেন। রামাই, তুমি এখনই গিয়া তাঁহাকে লইয়া আইস।" মহাপ্রভুর আদেশানুসারে রামাই অদৈতাচার্য্যকে আনিবার জন্য নন্দনাচার্য্যের গৃহে গমন করিয়া সকল কথা বলিলেন: তখন সহধৰ্মিণীর সহিত শ্রীঅবৈতাচার্য্য সানন্দে দূর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবঁৎ ও স্তব পাঠ করিতে করিতে মহাপ্রভুর সম্মুখে আগমন করিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব মহৈশ্বর্য্য দর্শন করিলেন। শ্রীঅদৈতাচার্য্য মহাপ্রভুর মহিমা ও অহৈতুকী দয়ার কথা কীর্ত্তন করিতে করিতে মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-প্রকালন করিয়া পঞ্চোপচারে তাঁহার পূজা ও "নমে৷ ব্রহ্মণ্যদেবায়" শ্লোক-উচ্চারণপূর্ববক শ্রীগৌরনারায়ণকে প্রণাম করিলেন : মহাপ্রভু নিজের গলার মালা অদৈতাচার্যাকে প্রদান করিয়া তাঁহাকে বর গ্রাহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য বলিলেন,—"প্রভো! আমি আর কি বর যাজ্রা করিব ? যে বর চাহিয়াছিলাম, তাহা সকলই পাইয়াছি। তোমার সাক্ষাতে নৃত্য করিতে পারিয়াছি, তাহাতেই আমার সমস্ত অভীক্ট পূর্ণ হইয়াছে। প্রভো! যদি তুমি আমাকে বর দিতেই চাহ, তবে তোমার নিকট হইতে এই বর প্রার্থনা করি যে, বিছা, ধন, কুল ও তপজার মদে মত্ত বৈষ্ণবাপরাধী ব্যতীত পৃথিবীর স্ত্রী, শূদ্র, মূর্থ, চণ্ডাল, অধম সকলেই যেন ভোমার প্রেমরসে আপ্লুত হইতে পারে।"

শ্রীঅবৈতাচার্য্যের এই প্রার্থনার প্রভাবেই পৃথিবীর আপামর জীব শ্রীগৌরস্থন্দরের অপার্থিব প্রেমের অধিকারী হইয়াছেন।

# অফ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

## ঐাপুগুরীক বিজানিধি

শ্রীগৌরস্থন্দর একদিন হঠাৎ 'পুগুরীক, পুগুরীক' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। সকলে মনে করিলেন,—কুষ্ণের এক নাম 'পুগুরীক'; বোধ হয়, মহাপ্রভু কুষ্ণকে ডাকিতেছেন। কিন্তু মহাপ্রভু সকলের নিকট বলিলেন,—"পুগুরীক বিভানিধি নামক এক অন্তুত-চরিত্র ভক্ত শীঘ্রই শ্রীমায়াপুরে আসিবেন।" সত্য সভাই অবিলম্বে শ্রীপুগুরীক বিভানিধি নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

চট্টগ্রাম সহর হইতে প্রায় ১২ মাইল উত্তরে হাটহাজারি ধানার অন্তর্গত ও তৎস্থানের ২ মাইল পূর্ব্বদিকে মেখলা-গ্রামে ১৪০৭ শকাব্দায় মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমী-তিথিতে বাণেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় ও গঙ্গাদেখীর গৃহে শ্রীপুগুরীক আবিভূতি হন। বাণেশ্বর ঘোর শাক্ত ছিলেন ও কৌলাচার্য্য বলিয়া ভৈরবীচক্রে সম্মান পাইয়া-ছিলেন। পুগুরীক ঘোর শাক্ত-সমাজের মধ্যে অবতীর্ণ হইরাও শিশুকাল হইতেই বিদ্ধ-শাক্তধর্ম্বের \* প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি পাঠাভ্যাদের জন্ম তদানীস্তন প্রসিদ্ধ বিভাপীঠ

ধাঁহারা অপ্রাকৃত স্বরূপশক্তি শীরাধার দাসীগণের আত্মগতে অপ্রাকৃত শীরাধাকৃঞ্জের সেবা করেন, তাঁহারা শুদ্ধ-শাক্ত; আর, যাহারা অচিচ্ছক্তির সেবক, তাহারা বিদ্ধ-শাক্ত।

নবদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন। নবদ্বীপে তাঁহার বাসাবাটী ছিল। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী প্রভু যখন শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপে বিচরণ করিতেন, সেই সময় শ্রীল পুগুরীক শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের নিকট হইতে ভাগবতী দীক্ষা লাভ করেন। কথিত আছে যে,

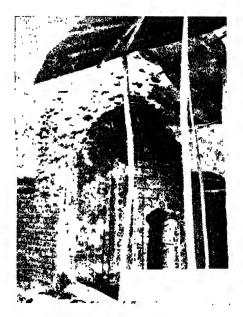

শাল পুণ্ডরীক বিতানিধির ভজন-কুটার

যখন শ্রীল পুগুরীক শ্রীল মাধবেন্দ্রের কপাপ্রার্থী হইয়াছিলেন, তখন শ্রীল পুরী গোস্বামী শ্রীপুগুরীককে বলিয়াছিলেন, "তোমার পিতা, মাতা, আত্মীয়-স্বজন ও সমাজ সকলেই শক্তি-উপাসক। যদি তুমি শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ কর, তাহা হইলে তোমার উপর

ভাষণ নির্যাতন আরম্ভ হইবে; এমন কি, ইহাতে তোমার প্রাণ-সংশয় হইতে পারে।''

তথন শ্রীল পুগুরীক শ্রীল পুরী গোস্বামীর সম্মুখে কৃতাঞ্চলি হইয়া নিবেদন করিয়াছিলেন,—"প্রভা, আমি নির্বাতিনের ভয়ে কাতর নহি। শ্রীপ্রহলাদ তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপু ও দৈতা-সমাজের লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া হরিভঙ্কন করিয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিয়া আমিও সেরূপ লাঞ্ছনা সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি; আপনি আমাকে কৃপা করুন। আপনার কৃপা না পাইলে আমি এই জীবনধারণ করিব না।"

ইহাতে সম্বন্ধ হইয়া শ্রীল মাধবেন্দ্র শ্রীপুণ্ডরীককে শিশ্বত্বে গ্রহণ করেন। শ্রীল পুণ্ডরীক নবদ্বীপে অধ্যয়ন শেষ করিয়া পণ্ডিত-সমাজ হইতে 'বিজ্ঞানিধি' উপাধি প্রাপ্ত হন। দীক্ষা-লাভের পর যখন তিনি চট্টগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন তাঁহার বৈষ্ণব-বেষ দর্শন করিয়া স্থানীয় বিদ্ধশাক্ত-সমাজ অত্যস্ত রুষ্ট হইলেন। বিজ্ঞানিধি সমাজকে কোন গ্রাহ্মই করিতেছেন না দেখিয়া সামাজিকগণ তাঁহার মাতা-পিতাকে বলিলেন যে, যদি তাঁহারা ঐরপ "কুলাঙ্গার পুল্র"কে (?) পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাদিগকে সমাজ-চ্যুত করিবেন। সমাজের শাসন, নিম্পেষণ ও শত শত নির্য্যাতনের ভয়ে পুণ্ডরীক বিন্দুমাত্রও শুদ্ধভক্তি হইতে বিচলিত হইতেছেন না দেখিয়া শাক্ত-সমাজ বিজ্ঞানিধি 'বহিস্তন্ত্র' হইয়াছেন অর্থাৎ তন্ত্রোক্ত কার্য্যের বহির্ভূত্ত অধ্বর্ম্ম কার্য্য করিতেছেন বলিয়া প্রচার করিলেন।

শ্রীমথুরানাথ শ্রীক্ষের প্রতি শ্রীব্রজ্বাদিগণের যে বিপ্রলম্ভ প্রেম, তাহা শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট যেমন শ্রীল অবৈতাচার্য্য প্রভু, শ্রীপরমানন্দপুরী, শ্রীরস্থাতি উপাধ্যায়, সনোড়িয়া বিপ্র প্রভৃতি গৌরপার্যদগণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রীপুগুরীক বিজ্ঞানিধিও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ব্রজ্ঞলীলায় যিনি ব্যভানুরাজ্ঞা, তিনিই গৌর লীলায় শ্রীপুগুরীক বিজ্ঞানিধি। এজন্ম শ্রীগোরস্থল্যর (শ্রীরাধার ভাবে) শ্রীল পুগুরীক বিজ্ঞানিধিকে 'বাপ' বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

শ্রীল পুণ্ডরীকের লৌকিক উপাধি ছিল—'বিচ্চানিধি'।
শ্রীমন্মহাপ্রভু নাম দিয়াছিলেন—'প্রেমনিধি' ও 'আচার্গ্যনিধি'।
শ্রীল পুণ্ডবীক সর্ববত্র পরবিচ্চাবধূর জীবন শ্রীহরিনামের প্রচার করিয়াছিলেন; এইজন্মই তাঁহার নাম আচার্য্যানিধি। গৃহস্থের আকারে, বিষয়ীর আকারে মহাপুরুষ বা মহাভাগবত আচার্য্য অবস্থান করিলে তাঁহাকে গৃহস্থ বা বিষয়ি-সামান্যে দর্শন করা অপরাধ, এই শিক্ষা-প্রচারের জন্ম আচার্য্যানিধি শ্রীল পুণ্ডরীক বৈষ্ণব্যবিরাধিকুলে ও সমাজে বিষয়ী ও গৃহস্থের আকারে অবতার্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামা প্রভু এক অভিনয় প্রকট করিয়া আমাদিগকে ঐ অপরাধ হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

চট্টগ্রামের পটিয়া থানার 'ছনহরা'-গ্রামে শ্রীল মুকুন্দ দত্ত ঠাকুর আবিস্তৃতি হন। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রস্তুর নিকট কার্ত্তন করিতেন। শ্রীমুকুন্দ শ্রীপুগুরীকের মহিমা অবগত ছিলেন। তিনি গদাধর পণ্ডিতকে পুগুরীকের মহিমা জানাইয়া সেই অদ্ভুত বৈঞ্চবকে দর্শন করিবার জন্য অমুরোধ করিলেন। গদাধর পণ্ডিত আকুমার ব্রন্মচারী,—বিষয়ে বিরক্ত। পুগুরীককে দেখিয়া তাঁহার ভক্তি হওয়া দূরে থাকুক, অশ্রদ্ধারই উদয় হইল। পুগুরীক রাজপুত্রের স্থায় চন্দ্রাতপের তলে, বহুসূলা খট্টায় উচ্চ গদীর উপরে বসিয়া রহিয়াছেন, সৃক্ষা বস্ত্র পরিয়াছেন, তাঁহার চারি পাশে কত প্রকার বিলাসের দ্রব্য ! তুই জন লোক সর্ববদা ময়ুর-পাখা দ্বারা বাতাস করিতেছেন। গদাধর মনে করিলেন,— এইরূপ বিলাসী লোক কি আবার ভক্ত হইতে পারেন! মুকুন্দ গদাধরের মনের কথা বুঝিতে পারিয়া শ্রীমন্তাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের মহিমাসূচক একটি শ্লোক পাঠ করিলেন, অমান পুগুরীক বিতানিধি অম্ভূত অপ্রাকৃত প্রেমের আবেশে মুর্চিছত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দেহে সান্ত্বিক-বিকার-সকল প্রকাশিত হইল। গদাধর বিভানিধির অন্তুত চরিত্র দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন ও তিনি যে এই মহাপুরুষের চরণে অপরাধ করিয়াছেন, ৩ঙ্জন্ম তাঁহার শ্রীচরণাশ্রম করিয়া অপরাধ ক্ষালন করিবার জন্ম কুড্সঙ্কল্প হইলেন। শ্রীগদাধর পঞ্চিত শ্রীবিত্যানিধির নিকট দাক্ষা গ্রহণ করিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়া মহাপ্রভুর অনুমতি প্রার্থনা করিলে মহাপ্রভু অবিলম্বে শ্রীবিচ্ঠা-নিধির শ্রীচরণাশ্রম করিবার জন্ম শ্রীগদাধরকে আদেশ করিলেন। বাহ্য আকৃতি ও ক্রিয়া-মূদ্রা দেখিয়া মহাভাগবত বা মহা-পুরুষের চরিত্র বুঝা যায় না। মহপ্রভু শ্রীবিভানিধির চরিত্রের

দ্বারা এই শিক্ষা দান করিলেন।

# ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

#### শ্রীবাস-মন্দিরে সংকীর্ত্তন-রাস

শ্রীনবদ্বীপে শ্রীবাস-ভবন শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের সংকীর্ত্তন-প্রচারের প্রধান কেন্দ্র হইল। এজগুই শ্রীবাস-অঙ্গন মহাপ্রভুর 'সঙ্কীর্ত্তন-রাসস্থলী' বলিয়া কথিত হয়। শ্রীবাস-গৃহে এক বৎসর ব্যাপিয়া এই সঙ্কীর্ত্তন-রাস হইয়াছিল। বলিতে কি, এই স্থান হইতেই ভুবনমন্ত্রল সংকীর্ত্তন সমগ্র বিশ্বে বিস্তৃত হইল।

শ্রীবাস পণ্ডিতের শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি স্থদ্চ বিশ্বাস দেখিয়া একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাসকে বলিলেন,—"শ্রীবাস, তুমি আমার একান্ত গুপ্ত সম্পত্তি শ্রীনিত্যানন্দকে যথন বিশেষভাবে চিনিঙে পারিয়াছ, তথন ভোমাকে আমি একটি বর দিতেছি,—

> বিড়াল-কুকুর-আদি তোমার বাডীর। সবার আমাতে ভক্তি হইবেক স্থির॥

> > —टेठः **छाः यः ৮**।२२

যাঁহারা শ্রীভগবানের সেবায় অকপট অনুরাগী, এইরূপ ব্যক্তিগণকে ডাকিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রতি-রাত্তে শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কোন-কোন-দিন আচার্য্য শ্রীচন্দ্রশেখরের ভবনেও এইরূপ কীর্ত্তন হইত।

শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদৈত, শ্রীহরিদাস, শ্রীগদাধর, শ্রীশ্রীবাস, শ্রীবিত্যানিধি, শ্রীমুরারিগুপ্ত, শ্রীহিরণ্য, শ্রীগঙ্গাদাস, শ্রীবনমালী, শ্রীবিজয়, শ্রীনন্দনাচার্য্য, শ্রীজগদানন্দ, শ্রীবৃদ্ধিমন্ত খান্, শ্রীনারায়ণ, শ্রীকাশীশ্বর, শ্রীবাস্থদেব, শ্রীরাম, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোবিন্দানন্দ, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীজগদীশ, শ্রীশ্রীধর পণ্ডিত, শ্রীশ্রীমান্, শ্রীসদাশিব, শ্রীবক্রেশ্বর, শ্রীশ্রীগর্ভ, শ্রীশুক্লাম্বর্র, শ্রীব্রন্দানন্দ, শ্রীপুরুষোত্তম, শ্রীসঞ্জয় প্রভৃতি একপ্রাণ ভক্তগণ মহাপ্রভুর সহিত প্রতি-রাত্রে শ্রীবাস-মন্দিরে সংকার্ত্রন-নৃত্য করিতেন।

অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য—শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্ম স্থভীত্র ব্যাকুলতা যখন চিত্তরাজ্যকে অধিকার করে, তখনই হৃদয় হইতে জিহ্বায় শ্রীকুফনামের প্লুতধ্বনি বহির্গত হয়। যাহারা নঃস্তিক, যাহার৷ দেহসর্ববন্ধ, ইহলোকসর্বন্ধ, তাহার৷ ইহা উপলব্ধি করিতে পারে না। বন্ধ্যা যেরূপ পুত্রন্মেহ উপলব্ধি করিতে পারে না, ইহসর্বস্ববাদিগণও ভদ্রপ কৃষ্ণপ্রীতির কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। ইহাদিগকেই 'পাষভী' বলা হয়। এই পাষ্ডী ব্যক্তিগণ মহাপ্রভুব সংকীর্ত্তন-নৃত্যকে নানা চক্ষে দেখিত ও নানাভাবে সমালোচনা করিত। কতকগুলি লোক বলিত যে, ভক্তগণ অনর্থক চীৎকার করিয়া মরিতেছে : কেহ বা বলিত ইহারা মগুপান করিয়া অত্যস্ত মাতাল হইয়া প্রলাপ বাকতেছে; কেহবা বলিত, ইহারা মধুমতীসিন্ধি-বিভায়-পারদর্শী, সেই মন্ত্রের প্রভাবে গোপনে নীতি-বিরুদ্ধ-কার্য্য করিতেছে ! যাহার যেরূপ চিত্র, সে সেইরূপ ভাবেই মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণের সম্বন্ধে নানারূপ কথা বলিত।

পাষণ্ডিসম্প্রদায় শ্রীবাসের গৃহে প্রবেশের অধিকার না \*পাইয়া মহাপ্রভুওভক্তগণের সম্বন্ধে নানা-প্রকার কুৎসা রটনা ও নানাভাবে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। নিমাই পণ্ডিত পূর্বের ভাল ছিল, এখন সঙ্গদোষে অপদার্থ হইয়া পড়িয়াছে, মত্যপান ব্যভিচার প্রভৃতি দোষে তুই ইইয়াছে,—এরূপ নানা কথা বলিতে লাগিল। কেহ বা বলিল,—ইহাদের জন্মই দেশে তুর্ভিক্ষ ও অনার্ত্তি হইতেছে এবং দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে! কেহ বা বলিল,—ইহায়া ব্রাহ্মণের ধর্মা ভূলিয়া মূর্য ও ভাবুকের ধর্মা গ্রহণ করিয়াছে, লোকের জ্বাতি নফ্ট করিয়া দিতেছে, বর্ণাশ্রম-ধর্মে ব্যভিচার আময়ন করিতেছেন! কেহ বা বলিল,—শ্রীবাস পণ্ডিতই যত অনর্থের মূল। ইহার ঘর, ঘার ভাজিয়া নদার স্রোতে ফেলিয়া দিয়া ইহাকে গ্রাম হইতে তাড়াইতে না পারিলে গ্রামের মঙ্গল নাই। ইহার গৃহে যেরূপ কীর্ত্তন বাড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতে অচিরেই অহিন্দু শাসনকর্ত্তা গ্রামের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিবে।

শ্রীচৈতত্যের ভক্তগণ বহিন্মুখ ব্যক্তিগণের এই সকল কথায় কর্ণপাত না করিয়া মহাপ্রভুর সঙ্গে হরিকার্ত্তনে প্রমন্ত্ থাকিতেন।

প্রেমকল্লতর মহাপ্রভু বাহ্মজ্ঞানহীন হইয়া অনুক্ষণ নৃত্য-কীর্ত্তন করিতেন। তাঁহার আর্ত্তি দেখিয়া সকলের হৃদয় বিদার্ণ হইত। একাদশীর দিন প্রভূষ হইতে কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়া সারা-রাত্র কীর্ত্তন হইত। মহাপ্রভূর ক্রন্দন ও ভূমিতে বিলুপ্তন দেখিয়া পাষাণও বিগলিত হইত। এই সংকার্ত্তন-রাস দর্শন করিবার জন্য—এই ভুবনমঙ্গল শ্রীহরিধ্বনি শ্রাবণের জন্য অলক্ষ্যে কোটি বৈষ্ণব ও দেবতার্ক্দ উপস্থিত থাকিতেন। শ্রীচৈতন্য-লীলার

ব্যাস ঠাকুর শ্রীরন্দাবন এই সংকীর্ত্তন-রাসের বর্ণন-প্রসক্ষে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

> হইল পাপিষ্ঠ-জন্ম, তথন না হইল। হেন মহা-মহোৎসব দেখিতে না পাইল।

> > —हेटः जाः मः मात्रक

বহিশ্বুশ ব্যক্তিগণ গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশাধিকার না পাইয়া শ্রীবাস পণ্ডিতকে অপমান করিবার অনেক প্রকার চেফ্টা করিত। একদিন 'গোপাল-চাপাল'-নামে এক ব্রাহ্মণ-সন্তান দেবীপূজার উপহারসহ মহাভাগু রুদ্ধ-গোরের বাহিরে রাখিয়া গিয়াছিল। সেই বৈষ্ণবাপরাধে কিছুদিনের মধ্যেই তাহার গলৎকুষ্ঠ-রোগ হইল। অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হইয়া সে মহাপ্রভুর রুপা ভিক্ষা করিলেও তাহার অপরাধের গুরুত্ব বুঝিয়া মহাপ্রভু তৎকালে তাহাকে ক্ষমা করিলেন না। মহাপ্রভু সন্ধাস গ্রহণ করিবার পর নীলাচল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যখন কুলিয়ায় অবস্থান করিতেছিলেন, তখন গোপাল-চাপাল মহাপ্রভুর শরণাপন্ম হইলে মহাপ্রভু তাহাকে শ্রীবাস পণ্ডিতের সম্ভোষ বিধান করিতে উপদেশ ফরিলেন। শ্রীবাসের কুপায় গোপালের অপরাধ ভঞ্জন হইল।

আর এক রাত্রিতে শ্রীবাসের বাড়ীর যে গৃহে শ্রীগৌরাঙ্গস্থন্দর কীর্ত্তন করিতেছিলেন, সেই গৃহের এক কোণে শ্রীবাসের শাশুড়ী লুকাইয়া ছিলেন। অন্তর্যামী শ্রীগৌরস্থন্দর তাহা জানিতে পারিলেন। তিনি বলিলেন,—"কোন বহিশ্মুখ ব্যক্তি নিশ্চয়ই কোপাও লুকাইয়া রহিয়াছে, নতুবা আজ্ব কীর্ত্তনে আমার আনন্দ হইতেছে না কেন ?" শ্রীবাস বহু অনুসন্ধানের পর গৃহের কোণে লুকায়িত নিজ-শাশুড়ীকে চুলে ধরিয়া বাহির করিবার আদেশ দিলেন। ইহার ঘারা পণ্ডিতবর ভক্তরাজ্ব শ্রীবাস জানাইলেন যে, ভগবানের সেবাই সকল মর্য্যাদার শিরোমণি। শ্রীগৌরস্থন্দরের ইন্দ্রিয়তর্পণের অর্থাৎ সংকীর্ত্তনের প্রতিকূল বস্তুর পারমাথিক সক্ষ সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। তবে লৌকিক বা সামাজিক শিফীচার লঙ্কন করা সাধারণের পক্ষে কর্ত্তব্য নহে।

# ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

# "সাতপ্রহরিয়া ভাব" বা "মহাপ্রকাশ"

একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাদের গৃহে শ্রীবিষ্ণু-বিগ্রহের খাটের উপর বিদিয়া অদ্ভুত ঐশ্বর্যা প্রকাশ করিলেন। শ্রীমহাপ্রভু একে একে বিষ্ণুর সকল অবভারের রূপসমূহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই অদ্ভুত ভাব সপ্তপ্রহর পর্যান্ত প্রকাশিত থাকায় ভক্তগণ ভাহাকে 'সাতপ্রহরিয়া ভাব' বা 'মহাপ্রকাশ' বলেন। ভক্তগণ 'পুরুষসূক্তে'র\* মন্ত্রসকল পাঠ করিয়া গঙ্গাজ্বলে মহাপ্রভুর

<sup>\*</sup> পুরুষস্ক্ত-- গগ বেদের প্রসিদ্ধ মন্ত্র।

অভিষেক ও বিবিধ উপচারে পূজা করিয়া ভোগ দিলেন। এই অভিষেক 'রাজরাজেশ্বর-অভিষেক'-নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

মহাপ্রভু শ্রীধরকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং সকলের নিকট শ্রীধরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। লোকে শ্রীধরকে থোড়-মোচা-বিক্রেতা দরিদ্র-ব্যক্তিমাত্র মনে করিয়া তাঁহার মহিমা জানিত না। পকান্তরে বহিশ্ম্প পাষ্ট্রা ব্যক্তিগণ শ্রীধরকে কত কিছু বলিত,—

> মহা চাষা বেটা, ভাতে পেট নাহি ভরে। কুধায় ব্যাকুল হঞা রাত্তি জাগি' মরে॥

> > — চৈ: ভা: ম: ১I১৪-

শ্রীধর উপস্থিত হইলে মহাপ্রভু শ্রীধরের হরিসেবার কথা সকলকে জানাইলেন, শ্রীধরও মহাপ্রভুকে স্তব করিলেন। মহাপ্রভু শ্রীধরকে বলিলেন,—"ভোমাকে আমি অফসিদ্ধির বর দিতেছি।" শ্রীধর বলিলেন,—"প্রভো, আমাকে বঞ্চনা করিতেছেন কেন ? সসাগরা পৃথিবীর অধিপতির নিকট কি কেহ এক মৃষ্টি ধূলি প্রার্থনা করে ? আমি এ-সমস্ত কিছুই চাহি না, অফসিদ্ধি ত' ছার, জ্ঞানি-যোগি-ঋষিগণ যে মুক্তির আকাজ্জনা করেন, ভাহাও শ্রীভগবানের সেবার নিকট অতি তুচ্ছ। যে ত্রাহ্মণ প্রত্যাহ আমার থোড়-কলা-মোচা কাড়িয়া ল'ন, সেই ত্রাহ্মণ জন্মে-জন্ম আমার প্রভু হউন—ইহাই আমার প্রার্থনা, আমি আর কিছুই চাই না। এজন্য ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীধরের সম্বন্ধে বলিয়াছেন.—

কি করিবে বিছা, ধন, রূপ, যশ, কুলে ।
অহস্কার বাড়ি' সব পড়য়ে নির্মালে ॥
কলা-মূলা বেচিয়া শ্রীধর পাইল যাহা ।
কোটিকল্পে কোটীশ্বর না দেখিবে তাহা ॥
অহস্কার-দ্রোহমাত্র বিষয়েতে আছে ।
অধঃপাত-ফল তা'র না জানয়ে পাছে ॥

— চৈ: ভা: ম: ৯৷২৩৪-২৩৬

মহাপ্রভু মুরারিগুপ্তকে কুপা করিলেন এবং সকলের নিকট
মুরারির মহিমা প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, একবারও যে বাক্তি
মুরারির নিন্দা করিবে, কোটি গঙ্গাস্নানেও তাহার নিস্তার হইবে
না, গঙ্গা-হরিনামই তাহাকে সংহার করিবে। \*

ঠাকুর শ্রীহরিদাসকে ডাকিয়া মহাপ্রভু বলিলেন,—

"এই মোর দেহ হইতে ভূমি মোর বড়।
ভোমার যে জাতি, সেই জাতি মোর দচ ॥"

—হৈ: ভাঃ মঃ ১০।৩৬

পাপিষ্ঠ বিধর্ণিরগণ তোমার প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছে, আমি তাহা আমার নিজের শরীরে গ্রহণ করিয়াছি; এই দেখ, আমার শরীরে তাহার চিক্ত রহিয়াছে!" মহাপ্রভু তথন হরিদাসকে বর প্রদান করিয়া বাললেন যে, তাহার কথনও কোন অপরাধ হইবে না, তিনি ভক্তির স্বাভাবিক অধিকারী। ঠাকুর শ্রীহরিদাসের চরিত্র-ছারা শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

<sup>\*</sup> देहः छाः यः ১०।७० मःशा सहेवा ।

> একত্রিংশ পরিচ্ছেদ "খড ও জাঠিয়া বেটা"

মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশের দিন সকল ভক্তই তাঁহার নিকট আসিবার অধিকার পাইয়াছিলেন এবং মহাপ্রভুত্ত একে একে সমবেত ভক্তগণকে কুপা করিতেছিলেন। মহাপ্রভুর কীর্ত্তনীয়া মুকুন্দ তখন পর্দ্ধার বাহিরে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি মহাপ্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। মুকুন্দ মহাপ্রভুব কীর্ত্তন ইয়া থাকেন, আজ সেই মুকুন্দের প্রতি মহাপ্রভুর এইরূপ অসন্তোষ কেন, কেহই বুঝিতে পারিলেন না। শ্রীবাস মুকুন্দকে কুপা করিবার জন্ম মহাপ্রভুকে জানাইলে মহাপ্রভু বলিলেন,— "আমি উহাকে কুপা করিতে পারি না, মুকুন্দ সমন্বয়বাদী— 'খড় ও জাঠিয়া বেটা'। শব্যাহারা সকলের ধর্ম্মতেই 'হাঁ জী,

<sup>\*</sup> थड़-छून, खाठि-यष्टि वा नाठि।

হাঁ জী' করিয়া সকল দলে মিশে, আজার বিশুদ্ধ ধর্ম্ম যে অব্যভিচারিণী ভগবন্তক্তি, ভাহাকেও অন্যান্য মতের ন্যায়ই একটি মতবিশেষ মনে করে যখন যে সভায় যায়ু তাহাদেরই অমুরূপ কথা বলে, সেইরূপ সমন্বয়বাদিগণ আমার পায়ে এক হাত ও গলায় আর এক হাত দিয়া থাকে। কোন সময় তাহারা লোক-দেখান দৈন্য করিয়া দল্ডে তণ ধারণ করে, আবার কোন সময় লাঠি লইয়া আমাকে মারিতে আসে। যথেচ্ছাচারিতা কখনই উদারতা নখে। ভক্তি ও অভক্তি, মুড়ি ও মিছরিকে একাকার করিলে কেহ কখনও ভগবানের কুপা পায় না। যাহারা ভক্তির সহিত অপর সাধনকেও সমান জ্ঞান করিয়া থাকে, তাহারা আমার গায়ে লাঠি মারে।\* তাহারা যদিও সময় সময় ভক্তির ভাণ দেখাইয়া পূজা, কীর্ত্তন, পাঠ প্রভৃতির অভিনয় করিয়া থাকে তথাপি তাহাদের ঐরূপ কপটতায় আমি সম্রুট হই না। তাহাদের ঐ সকল স্তব-স্তুতি আমার অঙ্গে বজ্ঞাঘাততুল্য বোধ হয়। মুকুন্দ ভক্ত-সমাজে হরিকীর্ত্তন করে, ভক্তির কথা বলে, আবার মায়াবাদীর নিকট যোগবাশিষ্ঠের মায়াবাদ স্বীকার করিয়া থাকে।"

মুকুন্দ ঘরের বাহিরে থাকিয়াই মহাপ্রভুর এই সকল কথা শুনিভেছিলেন ও মনে মনে বিচার করিতেছিলেন যে, যথন শুদ্ধা-ভক্তিদেবীর চরণে অপরাধ-বশতঃ তিনি মহাপ্রভুর কুপাবৃঞ্চিত হইলেন, তথন তাঁহার পক্ষে অপরাধময় দেহ ত্যাগ করাই সমীচীন।

<sup>\*</sup> कि: et: मः ১-।১৮৩-১৮८, ১৮৮-১৯২

এক তিংশ-

মুকুন্দ দেহত্যাগের পূর্বের একবার মহাপ্রভুকে একটি শেষ
কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং শ্রীবাস পণ্ডিতের
দারা মহাপ্রভুর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি
কি কোনদিনই মহাপ্রভুর দর্শন পাইবেন না ? মুকুন্দ অনুতাপানলে দক্ষ হইয়া অনর্গল অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।
মুকুন্দের হুঃখ দেখিয়া ভক্তগণও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

শ্রীবাস পণ্ডিতের প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভু তাঁহাকে জানাইলেন যে, কোটি-জন্ম পরে মুকুন্দ মহাপ্রভুর দর্শন পাইবেন। মুকুন্দ মহাপ্রভুর এই বাণী শুনিয়া 'পাইব' 'পাইব' বলিয়া পরমানন্দে মহা নৃত্য করিতে লাগিলেন। যত বিলম্বেই হউক না কেন, কোনও-দিন-না কোনও-দিন ত' মহা প্রভুর দর্শন লাভ ঘটিবে, এই আশাবন্ধই মুকুন্দের হৃদয়কে উল্লসিত করিয়া তুলিল। মায়াবাদিগণ চিদ্বিলাস স্বাকার করে না, এজন্ম তাহাদের আত্মার (জাবাত্মার) নিতাবৃত্তির বিনাশ ঘটিয়া থাকে। অতএব তাহারা কোনদিনই লীলাপুরুষোত্তমের নিত্য-সেবার অধিকারী হয় না—এই অবস্থার অধীন হইতে হইল না জানিয়াই মুকুন্দ আনন্দে এত উল্লসিত হইলেন।

মুকুন্দের এইরূপ উল্লাদের কথা শুনিয়া মহাপ্রভু ভক্তগণকে আজ্ঞা করিলেন,—"মুকুন্দকে আমার নিকট এখনই লইয়া আইস।" এই কথা শুনিয়া মুকুন্দ যেন হাতে চাঁদ পাইলেন। মুকুন্দ মহাপ্রভুর নিকটে উপস্থিত হইলে মহাপ্রভু বলিলেন,—"মুকুন্দ, তোমার অপরাধ নম্ভ হইয়াছে, এখন তুমি আমার কুপা গ্রহণ

কর। তুমি যখন কোটি-জন্ম পরেও ভক্তি লাভ করিবে -এই বাক্যকে অব্যর্থ জানিয়া উল্লসিত হইয়াছ, তখন তোমার হৃদয়ে ঐকান্তিকী ভক্তি বিরাজিতা আছে, ইহা আমি বুঝিতে পারিয়াছ। তোমার দ্বারা লোকশিক্ষার জন্ম আমি এইরূপ আদর্শ দেখাইলাম। তথাকথিত সমন্বয়বাদিগণ ভক্তির চরণে অপরাধী। তাহারা প্রচ্ছন্ন নাস্তিক.—এই শিক্ষাই তোমার আদর্শের দ্বারা প্রচার করিলাম। বস্তুতঃ ভূমি আমার নিত্য-দাস: স্থৃতরাং তোমার হৃদয়ে কখনও চিজ্জ্ড্-সমন্বয়বাদের অনর্থ প্রবেশ করিতে পারে না।

মহাপ্রভুর বাক্যে মুকুন্দ অত্যন্ত সঙ্গুচিত হইয়া অধিকতর দৈন্য-ভরে বালতে লাগিলেন,—"আমি সেবা-রহিত মন্দভাগ্য ব্যক্তি। এইজন্মই কার্মনোবাকে৷ ভক্তির অসমোদ্ধির স্বীকার করি নাই: ভক্তি স্থখময় বস্তু। ভক্তিহীন হইয়া তোমাকে দেখিবার অভিনয় করিলেই বা কি স্থুথ পাইব ? তুর্য্যোধন শ্রীক্লের বিরাট্ রূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তথাপি ভক্তির অভাবে কোন স্থুখ লাভ করিতে পারেন নাই এবং ঐ বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াও সবংশে নিহত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যথন ক্রিম্নী-হরণে গমন করেন তখন শিশুপালের পক্ষীয় বহু নৃপ্তি গরুড়বাহন শীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন ; কিন্তু তথাপি তাঁহাদের মঙ্গল হয় নাই। হিরণ্যাক ও হিরণ্যকশিপু শ্রীবরাহদেব ও শ্রীনৃসিংহদেবের দর্শন লাভ করিয়াও ভক্তির অভাবে তাঁহাদের সেবাধিকার লাভ করেন নাই: যজ্ঞপত্নী, পুরনারী, মালাকার প্রভৃতি সামান্য ব্যক্তিগণও ভক্তি-

যোগ-প্রভাবে শ্রীভগবানের সেবাধিকার লাভ করিয়াছেন। শ্রীভগবানের সেবা-লাভই তাঁহার প্রকৃত দর্শন-লাভ।"

মুকুন্দের শুদ্ধা ভক্তির প্রতি অনুরাগ দেখিয়া মহাপ্রভু বিশেষ আনন্দিত হইলেন ও মুকুন্দকে বর প্রদান করিয়া বলিলের যে, মুকুন্দের কণ্ঠস্বরে তিনি সর্ববাগ্রে প্রেমভক্তি দান করিয়াছেন। যেখানে যেখানে প্রভুর অবভার হইবে, সেখানে সেখানেই মুকুন্দ মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-গায়ক হইবেন।

এই লীলার দ্বারা মহাপ্রভ একটি বিশেষ শিক্ষা দিয়াছেন। অনেক সময়ই ভগবন্ধক্তির অমুশীলনকে সঙ্কার্ণ সাম্প্রদায়িকতা মনে করিয়া লোক-প্রীতি-অর্জ্জনের জন্ম সকল দলের সকল কথায় ''হঁ। হাঁ' বালিবার যে প্রবৃত্তি লোক-সমাজে দেখা যায়, তাহা উদারতা নহে: উহা কপটতা ও পরমেশ্বরে ঐকান্তিকী প্রীতির অভাব-জ্ঞাপক। ভগবানে অনুরাগি-জনের চরিত্রে ভগবানের সেবা অর্থাৎ তাঁহার তৃপ্তি-বিধানের প্রতিই একান্ত নিষ্ঠা থাকিবে,— তাহা কল্লিত নিষ্ঠা নহে — গোঁডামি নহে। গোঁডামিতে তত্ত্বান্ধতা আছে ও শ্রীহরির প্রতি প্রীতি নাই; আর অব্যভিচারিণী ভক্তিতে ভত্ত ও সিদ্ধান্তে পারদর্শিতা এবং যাহাতে যাহাতে ভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হয়, তদ্ব্যতীত অন্য বিষয়ের প্রতি সর্ববতোভাবে তীব্র নিরপেক্ষতা আছে। লোক-প্রীতি বা নিজেক্সিয়-প্রীতির যূপকার্চ্চে স্বয়ং ভগবান শ্রীকুষ্ণের ইন্দ্রিয়-প্রীতিকে বলি দেওয়া কথনই উদারতা নহে,—উহা উচ্ছুখলতা ও হীনতম নাস্তিকতা-মাত্র।

### দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

#### জগাই-মাধাই-উদ্ধার

শ্রীমন্মহাপ্রভু নবদ্বীপের নগরে-নগরে, ঘরে-ঘরে শ্রীকৃষ্ণনাম প্রচারের জন্ম ঠাকুর শ্রীহরিদাস ও শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভূকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। একদিন নিত্যানন্দ-প্রভু গৃহে গৃহে নাম প্রচার করিয়া নিশাকালে মহাপ্রভুর বাড়ীর দিকে ফিরিতেছিলেন, এমন সময় 'জগাই' 'মাধাই' নামে তুই জন মাতাল ব্রাহ্মণ-সন্তানের সহিত ঐীনিত্যানন্দের সাক্ষাৎকার হইল। ইহারা না করিয়াছে, জগতে এমন কোন পাপ অভাবধি সৃষ্ট হয় নাই। সকল সময়েই মাতালগণের সহিত অবস্থান করায় তাহারা কেবলমাত্র 'বৈষ্ণব-নিন্দা' করিবার স্থযোগ পায় নাই। পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দ ও ঠাকুর শ্রীহরিদাস জগাই-মাধাইকে কৃপা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু যেন ভাহাদিগকে কুপা করিবার জন্মই সেই নিশাতে নবদীপে বেড়াইতেছিলেন। জগাই-মাধাই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে দেখিতে পাইল। মাধাই 'অবধৃত' নাম শুনিয়াই ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর শিরে 'মুট্কী'\* নিক্ষেপ করিল। জগাই ইহা দেখিয়া মাধাইকে বাধা দিল। এমন সময় মহাপ্রভু সাঙ্গোপান্ধ লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং ক্রোধে

<sup>\*</sup> ভাঙ্গ। হাড়ী।

স্থাপনি-চক্রকে আহ্বান করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু মহাপ্রভুকে বলিলেন,—"জগাই আমাকে রক্ষা করিয়াছে, আপনি তাহাকে ক্ষমা করন।" শ্রীমন্মহাপ্রভু জগাইর প্রতি প্রসন্ন হইলেন। ইহাতে মাধাইর চিত্তেরও পরিবর্ত্তন হইল। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু মাধাইকে ক্ষমা করিলেন। তাহারা উভয়েই অত্যন্ত অনুভপ্ত হইল। জীবনে আর কথনও কোন অন্যায় কার্য্য করিবে না, কেবলমাত্র নিক্ষপট হরিসেবাতেই জীবন যাপন করিবে,—এইরপ প্রতিজ্ঞা করিল। ইহা দেখিয়া তাঁহাদের প্রতি মহাপ্রভু এবং ভক্তগণেরও কপা হইল। শ্রীগোর নিত্যানন্দের কপায় ত্রইজন দস্ত্যও তাঁহাদের পাপ-প্রবৃত্তি চিরতরে বিসর্জ্জন করিয়া 'মহাভাগবত' হইলেন। ইহাদিগের পূর্ব্ব-চরিত্র স্মরণ করিয়া কেহ যেন ইহাদিগকে ভবিয়তে অনাদর না করেন, মহাপ্রভু ভক্তগণকে এইরূপ আদেশ দিলেন।

ব্রাহ্মণ-কুলান-প্রধান নদীয়া-নগরে মুসলমানকুলে অবতীর্ণ ঠাকুর শ্রীহরিদাসের দারা নাম-প্রচারের আদর্শ এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দারা জাগাই-মাধাইর উদ্ধার-লালা প্রকাশ করিয়া মহাপ্রভু জানাইলেন,— বৈষ্ণবাচার্য্য প্রাকৃত জাতি-কুলের অন্তর্গত নহেন, তিনি অতিমর্ত্ত্য বস্তু—জগদ্গুরু। তিনি আরও জানাইলেন,— যাঁহারা হরিনাম প্রচার করিবেন, হরিকথা কীর্ত্তন করিবেন, তাঁহারা হরিকথা ও হরিনাম-বিতরণের বিনিময়ে কোন প্রকার অর্থ-দ্রব্যাদি গ্রহণ করিবেন না। শ্রীহরিকথা ও শ্রীহরিনাম—সাক্ষাৎ শ্রীহরি। হরিকে বিক্রেয় করিবার চেষ্টার স্থায় অপরাধ আর নাই। এই

>>----

লীলায় মহাপ্রভুর আরও একটি শিক্ষা এই যে,—সর্বপ্রকার অপরাধের ক্ষমা আছে, কিন্তু বৈষ্ণবাপরাধ ক্ষমা করিবার সামর্থ্য স্বয়ং শ্রীভগবানেরও নাই। যে বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ হইয়াছে, ভাঁহার নিকট অকপটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে। বৈষ্ণবাপরাধ-নিমুক্তি ব্যক্তিকেই শ্রীগোরস্থন্দর কুপা করেন।

মহাপ্রভু যে ক্রোধভরে স্থদর্শন-চক্রকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহারও রহস্থ আছে। ভক্তদ্বেষীর প্রতি ক্রোধ-প্রদর্শনই ক্রোধ-রুত্তির সদ্ব্যবহার; যেমন,—হনুমান্ রাবণের প্রতি ক্রোধ প্রদর্শন করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের সেবা করিয়াছিলেন।

যে বাক্তি বা বস্তুর প্রতি যাহার আদক্তি, সেই ব্যক্তি বা বস্তুর লজ্ফনকারীর প্রতি ক্রোধই স্বাভাবিক ধর্ম। ভগবানের ভক্তের প্রতি আদক্তি। প্রতি আদক্তি। প্রতি আদক্তি। প্রতি আদক্তি। প্রতি বাদকে লজ্জ্বন করিলে যদি ভক্তের ও ভক্তকে লজ্জ্বন করিলে যদি ভগবানের লজ্জ্বনকারীর প্রতি ক্রোধ উদিত না হয়, নিরপেক্ষতা-মাত্র থাকে, তবে প্রেমের অভাবই প্রমাণিত হয়। প্রেমিক ভক্ত—ভগবান্, ভক্ত ও ভক্তিদ্বেষীর প্রতি ক্রোধ করেন। তাহার ক্রোধরণ প্রাক্বত লোকের ক্রোধের ন্যায় জগজ্জ্ঞাল-কর নহে। তাহা স্কুমঙ্গল প্রসূ।

জগাই-মাধাই শ্রী শ্রীগোর-নিত্যানন্দের রূপা লাভ করিয়া পূর্বের নানাপ্রকার তুক্ষর্ম্মের জন্ম অমুতাপানলে দগ্ধ হইতে থাকিলেন ও সাধুসক্ষে তীত্রভাবে হারভজন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা পূর্বের যাবতীয় সঙ্গ ও স্মৃতি সর্ববতোভাবে পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহারা প্রত্যহ প্রত্যুষে গঙ্গামান ও তুইলক্ষ কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতেন এবং পূর্বের তৃষ্ণর্মের জন্ম অনুতপ্ত হইয়া শ্রীগোরনাম করিতে করিতে ক্রন্দন করিতেন। মাধাই নিত্যানন্দ-প্রভুর চরণ ধরিয়া পুনঃ পুনঃ ক্ষমা ভিক্ষা করিতেন। শ্রীনিত্যানন্দের আদেশে মাধাই প্রতিদিন 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে গঙ্গাঘাটের সেবা, ঘাটে সমাগত ব্যক্তিগণকে দণ্ডবৎ প্রণাম এবং তাঁহাদের নিকট পূর্বেকৃত অপরাধের জন্ম ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কঠোর তপস্থা-প্রভাবে মাধাইর 'ব্রেক্ষাচারী' খ্যাতি হইল। মাধাই স্বহস্তে কোদালী লইয়া গঙ্গার ঘাট পরিষ্কার করিতেন। এই ঘাট 'মাধাইর ঘাট' নামে প্রসিদ্ধ হইল। শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার পথে শ্রীমায়াপুরে এই 'মাধাইর ঘাট' এখনও দেখা যায়।

## ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ গ্রীগোরাঙ্গের বিভিন্ন লীলা

শ্রীনবদ্বীপে শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী নামে এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। লোকে তাঁহাকে ভিথারী বলিয়াই মনে করিত; কিন্তু তাঁহার বৈষ্ণবতা বুঝিতে পারিত না। মহাপ্রভু তাঁহার ঝুলি হইতে ক্ষুদকণা-সংযুক্ত চাউল কাড়িয়া থাইতেন। শ্রীভগবান্ অর্থের বশ নহেন,—সেবার বশ। দাস্তিক ধনবানের কোন নৈবেছা ভগবান্ গ্রহণ করেন না; কিন্তু অকিঞ্চনের অভি সামান্য বস্তুও নিজে যাচিয়া গ্রহণ করেন।

একদিন নিশাকালে মহাপ্রভু সংকীর্ত্তন-নৃত্য সমাপ্ত করিয়াছেন, এমন সময় এক ব্রাহ্মণী আসিয়া মহাপ্রভুর চরণ হইতে পুনঃ পুনঃ ধূলি লইতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া মহাপ্রভু অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং সেই মুহূর্ত্তে সবেগে ছুটিয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। নিত্যানন্দ ও হরিদাস মহাপ্রভুকে ধরিয়া গঙ্গা হইতে উঠাইলেন। সেই রাত্রিতে মহাপ্রভু বিজয় আচার্য্যের গৃহে রহিলেন। প্রাতঃ-কালে ভক্তগণ মহাপ্রভুকে ঘরে লইয়া আসিলেন।

তখনও শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা প্রকাশ করেন নাই, তাঁহার গার্হস্য-লীলাকালেই এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। যাঁহারা গৃহী বা সন্ন্যাসী গুরু-গোস্বামীর বেশে স্ত্রীলোকের দ্বারা পদসেবা, পদস্পর্শ প্রভৃতি কার্য্য করাইয়া থাকেন বা উহাতে প্রশ্রেম দান করেন, তাঁহাদিগকে সাবধান করিবার জন্মই ভগবান্ শ্রীগোরস্থন্দর এই আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন। গৃহস্থ ব্যক্তিও চরণধূলি-দান প্রভৃতির ছলে পরস্ত্রী স্পর্শ করিবেন না। ছোট হরিদাসের দগু-লীলা-দারা মহাপ্রভু সন্ম্যাসিগণের আচার শিক্ষা দিয়াছিলেন।

শ্রীবাসের গৃহের নিকটবর্ত্তী কোন মুসলমান দর্জ্জি শ্রীবাসের জামা সেলাই করিতেন। দর্জ্জি শ্রেদ্ধার সহিত মহাপ্রভুর নৃত্য দেখিয়া মুগ্ন হইলে মহাপ্রভু সেই ভাগাবান্ দর্জ্জিকে নিজ-রূপ প্রদর্শন করিলেন। সেই দর্জ্জি তখনহইতে "আমি কি দেখিমু! আমি কি দেখিনু !!"—এইরূপ বলিতে বলিতে প্রেমে পাগল হইয় আনন্দভরে নাচিতে লাগিলেন।

একদিন মহাপ্রভু ভক্তগণের নিকট শ্রীনামের মাহাত্মা বর্ণন করিতেছিলেন। তাহা শুনিয়া কোন ছাত্র বলিয়া উঠিল,—''নামের আবার এত মহিমা কি! ইহা কেবল নামকে বড় করিবার জন্ম অতিস্তৃতি ! এক নামেই সর্বাসিদ্ধি হইবে, আর কিছুতেই হইবে না,—এই প্রকার সাম্প্রদায়িকতা ও গোঁড়ামি পণ্ডিত-সমাজে চলিবে না।" নামের অতুলনীয় মাহাত্মাকে অভিস্তৃতি মনে করা— 'নামাপরাধ', ইহাই সৎশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। তাই শাস্ত্রের সম্মান-রক্ষাকারী মহাপ্রভু সেই নামাপরাধী ছাত্রের মুখ দর্শন করিতে সকলকে নিষেধ করিয়া ভক্তগণের সহিত তৎক্ষণাৎ সচেল \* গঙ্গাসান করিলেন।

একদিন মহাপ্রভু বাড়ী হইতে অনেক দুরে আসিয়া সংকীর্ত্তন করিতেছিলেন সেই সময় অত্যন্ত মেঘাডম্বর হইল, প্রভু মেঘকে দুর হইবার জন্য আজ্ঞা করিলেন। মেঘ তৎক্ষণাৎ সরিয়া গেল। এইজন্ম ঐ গঙ্গাচড়া-ভূমিকে লোকে 'মেঘের চর' বলিত। একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু বলদেবের আবেশে যমুনাকর্ষণ-লীলা প্রকাশ করিয়। 'মধু আন', 'মধু আন' বলিতে লাগিলেন। সেই সময় শ্রীচক্রশেখর আচার্যা, শ্রীবনমালা আচার্য্য প্রভৃতি ভক্তগণ প্রভুর হন্তে স্বর্ণ-মুষল দর্শন করিয়াছিলেন।

<sup>\*</sup>চেল-বর্ধ, সচেল অর্থে-পরিহিত বস্ত্রের সহিত।

## চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

#### আগ্র-মহোৎসব

একদিন শ্রীমনাহাপ্রভু তাঁহার ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া নগর-সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমায়াপুর হইতে বহু দূরে আসিয়া পডিয়াছিলেন। মধ্যাহ্নকালে ভক্তগণ শ্রাস্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছেন দেখিয়া ভক্তবংসল শ্রীগৌরস্তন্দর ভক্তের সেবার জন্য একটা ঐশ্বর্যা প্রকাশ করিলেন।

সপাসদ মহাপ্রভু যে-স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই স্থানের এক ভক্তের অঙ্গনেই মহাপ্রভু বিশ্রাম করিলেন ও তথায় একটি আত্র-বীজ রোপণ করিলেন। কি আশ্চর্যা! দেখিতে দেখিতে এক মুহূর্ত্তে তথায় একটি আত্রক্ষ উৎপন্ন হইয়া বাড়িতে লাগিল ও সেই রক্ষে অসংখ্য পক আত্র ফলিতে লাগিল। মহাপ্রভু অবিলম্বে সেই রক্ষ হইতে তুইশত আত্র-ফল সংগ্রহ করাইয়া লইলেন, উহাদিগকে জলে গৌত করিয়া ক্ষেত্রর ভোগে লাগাইলেন ও তৎপরে ভক্তগণ সেই আত্র-প্রসাদ সম্মান করিলেন। এরপ অপূর্বব আত্র কেহ কথনও দেখেন নাই। আত্রের অষ্ঠি ও বন্ধল নাই, স্থানর পীত ও রক্ত বর্ণ। এক একটি আত্র ভোজন করিলেই এক এক জনের উদর-পূর্ত্তি ও পরিতৃষ্টি হয়।

বৈষ্ণবৰ্গণ আত্রফল ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইয়াছেন দেখিয়া মহাপ্রভু অভ্যন্ত উল্লসিত হইলেন। মহাপ্রভু এই স্থানে এইরূপ ঐশ্বর্যা প্রকাশ করিলেন যে, সেই ভক্তের অঙ্গনে বাবমাসই ঐরূপ আত্র ফলিতে থাকিল এবং মহাপ্রভুত্ত নগরকীর্ত্তনের পর প্রভাহ এই স্থানে আসিয়া ভক্তগণের সহিত এইরূপ আত্র-মহোৎসব করিতে লাগিলেন।

যে-স্থানে মহাপ্রভুর এই আত্র-মহোৎসব হইয়াছিল, সেই স্থান 'আত্রঘট্ট' বা 'আমঘাটা' নামে প্রাসিদ্ধ হইয়াছে। নবদ্বীপ-ঘাট হইতে কৃষ্ণনগর যাইতে যে ই, বি, আর্ লাইট্ রেলওয়ে আছে, তথায় মহেশগঞ্জ উেশনের পরেই এই আমঘাটা-ফেশনের এই আমঘাটা-ফেশনের সন্নিকটেই স্থবর্ণবিহার, ইহাও মহাপ্রভুর পাদ্দপদ্মান্ধিত সংকীর্ত্তন-স্থান। এই স্থবর্ণবিহারে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ্বলার পাত্ররাজ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্থতী গোস্বামী প্রভুপাদের কুপায় শ্রীস্থবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ প্রাতষ্ঠিত হইয়াছে।

এই স্থবর্ণবিহার অতি প্রাচীনকালে গোড়দেশের রাজধানী ছিল। যথন বৌদ্ধধর্ম খুব প্রসার লাভ করে, তখনই এই স্থানের নাম স্থবর্ণবিহার হয়। এই স্থান হইতে মালদহ-জেলার নিকটবর্ত্তী কর্ণস্থবর্ণ ও ঢাকা জেলার স্থবর্ণগ্রাম (সোণার গাঁ) ত্রিকোণাবিছত ভূখণ্ড গৌড়ের প্রাদেশিক রাজধানী বলিয়া মাধ্যমিক যুগে বর্ণিত হইয়াছে। স্থবর্ণবিহারে কিছুদিন পালরাজগণ বাস করেন। বর্ত্তমানকালে উহা মৃত্তিকাভ্যস্তরে অবস্থিত। ইহা শ্রীমায়াপুরের পূর্বব-দক্ষিণ-কোণে জলঙ্গা নদীর অপর পারে অবস্থিত। আতোপুর

বা অন্তর্নীপের মাঠ হইতে ঐ স্থানের উচ্চভূমি অত্যাপি দৃষ্ট হয়। শীনিবাস প্রভূকে শ্রীঈশান ঠাকুর আতোপুরের মাঠ হইতে স্থবর্ণ-বিহার দেখাইয়াছিলেন। সভ্যযুগে শ্রীস্থবর্ণসেন নামে এক বিশেষ প্রতিষ্ঠাশালী নৃপতি ছিলেন। তিনি অতি বৃদ্ধকাল পর্যান্ত সা**আজ্য-সিংহাসন ভোগ করিয়াছিলেন। পূর্ববজন্মার্জ্জি**ত কোন বিশেষ স্তকৃতির ফলে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীনারদ স্তবর্ণসেনের প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হন। মহারাজ স্তবর্ণসেন বিষয়ী হইলেও অভিথি ও বৈষ্ণব-সেবাপরায়ণ ছিলেন। তিনি নারদকে অতীব আদরের সহিত পূজা করিলেন। শ্রীনারদ মুনি মহারাজকে কুপা-পূর্ববক যে-সকল তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে রাজার মনে বৈরাগ্যের উদয় হইল। তিনি নারদের কুপায় জানিতে পারিলেন যে-স্থানে তিনি বাস করিতেছেন, সেই স্থান শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলের অন্তর্গত। কলিকালে এই স্থানে স্থবর্ণবর্ণ শ্রীগৌরহরি সপার্বদ অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার অভূতপূর্বনা লীলা প্রকাশ করিবেন। শ্রীনারদ মুনি 'গৌর'-নামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া বীণা-যন্ত্রে গৌরনাম কার্ত্তন করিতে করিতে প্রেমে বিহ্বল হইয়া বলিতে লাগিলেন,— "কবে সেই ধন্য কলি আগমন করিবে, যে-দিন গৌরহরি সপার্ধদ অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বময় প্রেমের বস্থা ছুটাইবেন !" শ্রীনারদ অম্ভত্ত চলিয়া গেলেন। শ্রীনারদ-মুখনিঃস্হত গৌরনাম শ্রবণ করিয়া রাজার বিষয়-বাসনার বীজ নির্গুল হইল। তিনি প্রেমে 'গৌরাক্স' বলিয়া নাচিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ে দৈন্সের উদ্রেক হইল। একদিন মহারাজ স্থবর্ণসেন নিদ্রাযোগে দেখিতে পাইলেন, শ্রীগৌরগদাধর

সূপার্যদ মহারাজের **অঞ্চনে 'হরে কৃষ্ণ'** বলিয়া নৃত্য করিতেছেন, আর সকলকে আলিন্সন-দারা কৃতার্থ করিতেছেন। মহারাজ আরও দেখিলেন, গৌরহরি যেন একটি সাক্ষাৎ স্থবর্ণের পুত্রলি ; উপ-নিষদোক্ত "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্সবর্ণং কন্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্ম-যোনিম্" (মুগুকোপনিষৎ ৩৩)। রুক্সবর্ণ—সোনার রং, অনপিতচর —যাহা পূর্নের প্রদত্ত হয় নাই। রুক্সবর্ণ পুরুষ অনপিতচর প্রেম-প্রদানের জন্ম সেই পসরা লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ইহা দেখিতে দেখিতে নৃপতির নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। নিদ্রাভঙ্গে অত্যন্ত বিরহ-কাতর হইয়া তিনি 'গৌর' 'গৌর' বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে দৈববাণী হইল,—"হে মহারাজ, আপনি আশস্ত হউন, গৌরহরি যখন কলিকালে শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলে অবভীর্ণ **হইবেন, তখন আপনি বুদ্ধিমস্ত খান্ নামে পরিচিত হইয়া** তাঁহার পার্ষদ-মধ্যে পরিগণিত হইবেন এবং তাঁহার শ্রীচরণ-সেবার অধিকার পাইবেন।"

# পঞ্চতিংশ পরিচ্ছেদ বুদ্ধিমন্ত খান্

শ্রীচৈতগ্যচরিতামতে শ্রীল ক্ষণাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

> শ্রীচৈতন্মের অতি প্রিয় বৃদ্ধিমন্ত খান্। আজন্ম আজ্ঞাকারী তিঁহো সেবক-প্রধান॥

—देहः हः चाः ১०।१८

বুদ্দিমন্ত খান্ মহাপ্রভুব প্রতিবেশী ও একান্ত অনুগত ধনবান্ ব্রাহ্মণ ভক্ত। মহাপ্রভু যখন নবদীপে অধ্যাপকের লীলা প্রকাশ করিতেছিলেন, সেই সময় একদিন বায়ুব্যাধিচ্ছলে অপূর্বব প্রেমভক্তির বিকারসমূহ দর্শন করেন; ইহা পাঠকগণ পূর্বেই পাঠ করিয়াছেন। সেই সময় বুদ্দিমন্ত খান্ অত্যন্ত বৎসলরসমুগ্ধ হইয়া নিমাই পণ্ডিতের বায়ুব্যাধির চিকিৎসা করাইয়াছিলেন।

শ্রীনিমাই পণ্ডিত যথন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে বিবাহ করেন, তথন বুদ্ধিমন্ত খান্ই বরপক্ষের যাবতীয় বায়ভার বহন করিয়া-ছিলেন। বুদ্ধিমন্ত খান্ অতি উৎসাহভরে বলিয়াছিলেন,—

> এ-বিবাহ পণ্ডিতের করাইব হেন। রাজকুমারের মত লোকে দেখে যেন॥

> > — टेठः छाः षाः ১**८।**१२

পৃথিবীর লোক, অধিক কি, সমসাময়িক নবদ্বীপের অধিবাসিগণ নিজের পুত্র-কন্মার বিবাহে, সৌখিন ধনাঢাগণ কুকুর-বিড়ালের বিবাহে কত অর্থ ব্যয় করিয়া নিজেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করিয়া থাকিত; কিন্তু বুদ্ধিমন্ত খান্ সত্য-সত্যই এইরূপ স্থবৃদ্ধি ছিলেন যে, তিনি একমাত্র নিত্যসেবা শ্রীগোর-নারায়ণের বিবাহে তাঁহার সমস্ত ধন নিয়োগ করিয়াছিলেন; ইহাই বৈঞ্চব-মহাজনের ভাষায় — 'কনকের দারা মাধবের সেবা'।

নবদ্বাপ-লীলায় বুদ্ধিমন্ত খান্ অর্থের দ্বারা লক্ষ্মীপতি শ্রীগোর-হরির সেবা করিয়াছেন। যখন চক্রশেখর-গৃহে মহাপ্রভু পারমার্থিক নাট্যমঞ্চের উদ্বোধন করেন, তখন বুদ্ধিমন্ত খান্ সেই অভিনয়ের যাবতীয় বস্ত্র ও ভূষণাদি সংগ্রহ করাইয়াছিলেন।

## ষট্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে নাট্যাভিনয়

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মেসো শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য শ্রীহট্টে আবিভূ ত হইয়াছিলেন। ইনিও শ্রীজগন্ধাথ মিশ্রের ন্যায় শ্রীনবদ্ধীপ-মায়াপুরে আসিয়া বাস করেন। ইনি নবনিধির অন্যতম বলিয়। 'আচার্যারত্ন'-নামে থ্যাত হইয়াছিলেন। ইহার গৃহে সময় সময় মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন-বিলাস হইত। শ্রীচন্দ্রশেখরের গৃহে মহাপ্রভু



গ্রীচন্দ্রশেষর ভবনে গ্রীচৈতভামঠের প্রাচীন গ্রীমন্দির



বর্ত্তমান জীমন্দির

ব্রজ্ঞলীলা-নাট্যাভিনয়ের প্রথম প্রবর্ত্তন বা পত্তন করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ স্থান 'ব্রজ্ঞপত্তন' নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থানে শ্রীশ্রীগোড়ীয়-মিশনের আকর মঠরাজ শ্রীচৈতক্সমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন।

একদিন মহাপ্রভু ভক্তগণের নিকট ব্রজলীলাভিনয় করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া শ্রীনবদ্বীপের ধনাত্য ভক্তবর শ্রীবৃদ্ধিমপ্ত খান্কে অভিনয়ের যাবতীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিতে থলিলেন। শ্রীগদাধর—শ্রীরুক্ষিণী, শ্রীব্রহ্মানন্দ —শ্রীরুক্ষিণীর সথী, শ্রীনিত্যানন্দ—শ্রীযোগমায়া, ঠাকুর শ্রীহরিদাস—কোভোয়াল, শ্রীবাস শ্রীনারদ ও শ্রীশ্রীরাম পণ্ডিত—স্নাতকের বেশ গ্রহণ করিয়া অভিনয় করিবেন, মহাপ্রভু ইহা নির্দেশ করিয়া দিলেন; আর মহাপ্রভু স্বয়ং লক্ষ্মীর বেশ গ্রহণ করিয়া নৃত্য করিবেন ও যাঁহার। প্রকৃত জিতেন্দ্রিয়, তাঁহাদেরই সেই নৃত্য-দর্শনে অধিকার হইবে, —ইহা জানাইয়া দিলেন।

প্রক্রতি-পর্নপ। নৃত্য হইবে আমার।
দেখিতে যে জিতেক্সিয়, তা'র অধিকার॥
সেই সে যাইবে আজি বাড়ার ভিতরে।
যেই জন ইক্সিয় ধরিতে শক্তি ধরে॥
—— চৈঃ ভাঃ মঃ ১৮/১৮-১৯

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্বাত্রেট শ্রীঅবৈভাচার্য্য লোক-শিক্ষার নিমিত্ত দৈহাভরে বলিলেন,—"এই নৃত্য-দর্শনে আমার অধিকার হইবে না। কারণ, আমি অজিতেন্দ্রিয়।" শ্রীবাস-পশ্তিত বলিলেন,—"আমারও সেই কথা।" ইহাদের বাক্য শ্রবণ

পরিচেদ

করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—''ভোমর। ইহাতে যোগদান না করিলে কাঁহাদিগকে লইয়া আমার অভিনয় হইবে ?" সকল বৈষ্ণবের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন— "কাহারও কোন চিন্তা নাই। তোমরা সকলেই মহাযোগেশ্বর হইতে পারিবে, কেহই আমাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইবে না, আমি এই আশ্বাস প্রদান করিতেছি।"

শ্রীগোরস্থন্দরের এই ব্রজলীলাভিনয় দর্শন করিবার জন্ম নবদ্বীপবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শ্রদ্ধাবান সকলেই চক্রশেখর-ভবনে উপস্থিত হইলেন। শ্রীশচামাতার সহিত শ্রীবিফুপ্রিয়াদেবাঁ ও বৈষ্ণব-বর্গের পরিবার ত্রজলীলাভিনয় দর্শন করিবার জন্ম শ্রীচন্দ্রশেখরের ভবনে সমবেত হইলেন। মহাপ্রভুর ইচ্ছানুসারে শ্রীঅধৈ গচার্যা মহা-বিদূষকের স্থায় নানা ভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন। "রামকৃষ্ণ বল, হরি গোপাল গোবিন্দ"—এই বলিয়া মুকুন্দ কীর্ত্তনের শুভারম্ভ করিলেন। ঠাকুর শ্রীহরিদাস বৈকৃপ্তের কোতোয়ালের বেশে হস্তে দশু-ধারণ-পূর্ববক সকলকে সভর্ক করিয়া দিলেন,—''সাধু সাবধান! আজ জগতের জীবাত লক্ষ্মীর বেশে নৃত্য করিবেন। তোমরা সকলে কুষ্ণভজন কর, কুষ্ণের সেবা কর, আর কুষ্ণনাম কীর্ত্তন কর।" শ্রীহরিদাসকে দেখিয়া অন্যান্য অভিনয়কারী ব্যক্তিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে ? এই স্থানেই বা কেন আসিয়াছ ?" শ্রীহরিদাস বলিলেন,—"আমি বৈকুঠের কোভোয়াল। আমি চিরকাল কুষ্ণনাম কীর্ত্তন করিয়া জগৎকে জাগাইয়া থাকি। আমার প্রভু বৈকুণ্ঠ হইতে এই ভূলোকে প্রেমভক্তি বিভরণ

করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আজ তোমরা সাবধানে সেই প্রেম-ভক্তি লুটিয়া লও।" ইহা বলিতে বলিতে ঠাকুর শ্রীহরিদাস মুরারিগুপ্তের সহিত পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে শ্রীবাস-পণ্ডিত শ্রীনারদের বেশ ধারণ করিয়া রক্ষমঞ্চে প্রবেশ করিলেন; রামাই-পণ্ডিত হস্তে আসন ও কমগুলু লইয়া শ্রীবাসের অনুগমন করিলেন। শ্রীঅছৈতাচার্য্য অভিনয় করিয়া শ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে? কি জন্ম এখানে আসিয়াছ?" শ্রীবাস বলিলেন,—"তুমি কে? কি জন্ম এখানে আসিয়াছ?" শ্রীবাস বলিলেন,—"আমার নাম নারদ। আমি কৃষ্ণের গায়ন, আমি অনস্ত বেন্ধান্ত ভ্রমণ করিয়া থাকি, আমি কৃষ্ণকে দেখিবার জন্ম বৈকুঠে গিয়াছিলাম। শুনিলাম, তিনি নদীয়া-নগরে গিয়াছেন, এজন্ম আমি এখানে আসিয়াছি।"

শ্রীমহাপ্রভু গৃহাস্তরে রুক্মিণীর বেশে সাজিতে সাজিতে রুক্মিণীর ভাবে মগ্ন হইলেন। শ্রীগৌরস্থন্দরের অশুজল মসী (কালি), হস্তের অঙ্গুলি লেখনী (কলম) ও পৃথিবীর পৃষ্ঠ পত্র (কাগজ) রূপে পরিনত হইল। শ্রীরুক্মিণীর ভাবে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণকৈ পত্র \* লিখিতে লাগিলেন,—

যাহার চরণধূলি সর্ব-অঙ্গে স্নান। উমাপতি চাহে, চাহে যতেক প্রধান॥

শ্রীমন্তাগবত ১০ম স্কন্ধ ৫২ অধ্যারে ৭টি লোকে শ্রীকৃষিণী শ্রীকৃষ্ণের নিকট যে পত্র
লিখিরা জনৈক ব্রাহ্মণের দারা শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, শ্লেইরূপ শ্রীকৃষ্ণমেবাবিরহক্তাত্রা শ্রীকৃষ্ণির ভাবে মহাপ্রভূ মগ্ন হইলেন।

হেন ধৃলি- প্রসাদ না কর যদি মোরে।
মরিব করিয়া ব্রত, বলিলুঁ তোমারে॥
যত জন্মে পাঙ তোর অম্লা চরণ।
তাবৎ মরিব, শুন কমল-লোচন॥

— চৈ: ভা: ম: ১৮।৯৪-৯৬

প্রথম প্রহরে এই অভিনয় হইল, দিতীয় প্রহরে শ্রীগদাধর ও শ্রীব্রহ্মানন্দের অভিনয়কালে যথন বৈষ্ণবগণের উক্তি-প্রত্যুক্তি হইতেছিল, তথন শ্রীগৌরস্থন্দর আছাশক্তির বেশে রক্ষমঞ্চে প্রবেশ করিলেন। শ্রীনিভ্যানন্দ শ্রীযোগমায়ার বেশে প্রেমরসে ভাসিতে ভাসিতে বাঁকিয়া বাঁাকয়া হাঁটিতে লাগিলেন। শ্রীনিভ্যানন্দের শ্রীযোগমায়ার বেশ দেখিয়াই লোকে শ্রীগৌর-স্থানরকে চিনিতে পারিলেন; নতুবা শ্রীগৌরস্থন্দরের বেশ দেখিয়া কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিতেছিলেন না। মহাপ্রভুকে কেহ বা লক্ষ্মী, কেহ সীতা, কেহ বা মহামায়া প্রভৃতি নিজ্ঞ-নিজ ভাব-ভাসুরূপ দর্শন করিতে লাগিলেন। যাঁহারা আজন্ম শ্রীমহাপ্রভুকে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাও তাঁহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন না। অধিক কি, শ্রীশচীমাতাও শ্রীগৌরস্থন্দরের অভিনয়ে বিশ্বিভা হইয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—"ইনি কি শ্বয়ং শ্রীলক্ষ্মীদেবী বৈকুণ্ঠ হইতে আসিয়াছেন ?"

যে রূপ দর্শন করিয়া মহাযোগেশ্বর মহাদেব পর্যান্ত মোহিত হন, সেই রূপ-দর্শনে যে বৈষ্ণবগণের মোহ হইল না, ইহা শ্রীগোরস্থন্দরের কুপারই একমাত্র নিদর্শন। শ্রীমম্মহাপ্রভুর কুপায় সেই শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে দর্শন করিয়া সকলের হৃদয়ে মাতৃভাবের উদয় হইল। শ্রীগৌরস্থন্দর জগজ্জননীর ভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন, আর তাঁহার অনুচরগণ সময়োচিত গান গাহিতে লাগিলেন। এই শীলার দ্ধারা মহাপ্রভু বিষ্ণুশক্তির যথায়থ স্বরূপ সকলকে শিক্ষা দিলেন। বিষ্ণুর একই শক্তি 'যোগমায়া' ও 'মহামায়া নামে প্রকাশিতা। যোগমায়াই—উন্মুখমোহিনী স্বরূপশক্তির আর মহামায়া—বিমুখমোহিনী ছায়াশক্তি। ভগবদ্ভক্তগণ একই শক্তির ঘিবিধ প্রকাশ যথায়থ অবগত হইয়া একমাত্র স্বরূপশক্তির আশ্রেম গ্রহণ করেন।

শ্রীমহাপ্রভুর আতাশক্তিবেশে নৃত্যকালে শ্রীনিভাননদ মূর্চিছত হইয়া পড়িয়াছেন দেখিয়া ভক্তগণ প্রেমাবেশে উচ্চঃম্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীগৌরস্থন্দর শ্রীগোপীনাথ-বিগ্রহকে কোলে করিয়া মহা-লক্ষ্মীর ভাবে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ভক্তগণও তাঁহাকে স্তব করিতে করিতে তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিলেন। এইরূপ অভিনয়-আনন্দোৎসবে যেন অতি শীব্রই রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল! বৈষ্ণবর্দ্দ ও পতিব্রতাগণ বিষাদে ধৈয়্য ধারণ করিতে পারিলেন না। মহাপ্রভু একাধারে লক্ষ্মী, পার্বহতী, দয়া ও মহা-নারায়ণীর ভাবে সকলকে স্থন্থ-পান করাইতে লাগিলেন। ইহাতে ভক্তগণের ত্বঃখ দূরীভূত হইল ও সকলেই প্রেমরসে মত্ত হইলেন।

এইরপে বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানী ও সংকীর্ত্তনধর্ম্মের আদি আবির্ভাব-ভূমি শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপে সর্ববপ্রথম স্বয়ং সংকীর্ত্তন- প্রবর্ত্তক শ্রীগোরস্থন্দরের ইচ্ছায় পারমার্থিক রক্স-মঞ্চের উদ্বোধন হইল। বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস-লেখকগণ শ্রীগোরস্থন্দরের এই কুপার অনুসন্ধান করিলে ধ্যাতিধয়া হইতে পারিবেন। \*

## সপ্তত্তিংশ পরিচ্ছেদ দারি-সন্ন্যাসীর গ্রহে

একদিন শ্রীগৌর ও শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীমায়াপুর হইতে শান্তিপুরে
শ্রীঅবৈতাচার্য্যের নিকট যাইতেছিলেন। মধ্যপথে ললিতপুরনামে এক গ্রামে আসিয়া পৌ ছিলেন। গঙ্গার পূর্ববপারে হাটডাঙ্গার পরে এই গ্রাম অবস্থিত। ললিতপুরে এক গৃহি-বাউল
বা দারি-সয়্যাসী ‡ বাস করিত। শ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ ঐ
সয়্যাসীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। সয়্যাসী 'ধন ও বংশর্দ্ধি এবং
উত্তম বিবাহ হউক্'—এই বলিয়া মহাপ্রভুকে আশীর্বাদ

<sup>\*</sup> ১০৪৭ বঙ্গান্দের বৈশাখ মাসের 'ভারতবর্ধ' পত্তে "চারি শতাধিক বৎসর পূর্ব্বের নাট্যাভিনর" শীর্ষক প্রবন্ধে অধ্যাপক শ্রীমণীস্ত্র মোহন বহু এম্-এ মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন, —ইহাই বাঙ্গালার প্রাচীনতম অভিনরের নিদর্শন।

<sup>‡</sup> বে-সকল তামনিক তাদ্রিক সন্ন্যাসী (?) সন্ন্যাসীর বেশ পরিধান করিরাও গৃহছের (?) স্থায় পরত্রী লইরা বাদ করে, তাহারাই দারি-সন্ন্যাসী।

করিল। ইছাতে মহাপ্রভু বলিলেন,—"সন্ন্যাসিবর! ইছা ত' আশীর্বাদ নহে, 'কৃষ্ণের কৃপা হউক্'—ইছারই নাম আশীর্বাদ। 'বিষ্ণুভক্তি লাভ হউক্'— এই আশীর্বাদই অক্ষয় ও অব্যয়। অভএব এইরূপ আশীর্বাদ করা তোমার উচিত নহে।"

ইহা শুনিয়া সন্ধাসী হাসিয়া বলিল,—"পূর্বেব যাহা শুনিয়া-চিলাম, আজ তাহার সাক্ষাৎ প্রমাণ পাইলাম। আজকাল লোককে ভাল বলিলে ঠেকা লইয়া মারিতে আসে! কোথায় আমি ছেলেটীকে মনের সন্তোষে উত্তম আশীর্বাদ করিলাম, আর সে তাহাতে দোষ ধরিল! পৃথিবীতে জন্মিয়া যাহার স্থন্দরী কামিনী-সন্তোগ ও ধন-দৌলত লাভ না হইল, তাহার জীবনই রুথা! তোমার শরীরে যদি 'বিষ্ণুভক্তি' হয়, আর তোমার অর্থ না থাকে, তাহা হইলে তুমি কি খাইয়া বাঁচিবে ?"

শ্রীগোরস্থন্দর বলিলেন,—"লোক নিজ-নিজ কর্মান্স্সারে ফলভোগ করিয়া থাকে। ধন-জনের জন্য কামনা করিয়াও ত'লোকে তাহা পায় না। শরীরকে ভাল করিবার বহু চেম্টা করিলেও শরীরে অলক্ষিতভাবে রোগ প্রবেশ করে। এ সকল কথা সকলে বুঝে না। বিষয়-স্থাথ লোকের রুচি দেখিয়া বেদ নানাপ্রকার কাম্যকর্ম্মের প্ররোচনা দিয়া থাকেন। শ্রীগঙ্গাস্মান ও শ্রীহরিনাম করিলে ধন-পুক্র পাওয়া যাইবে, এই লোভেই যদি বিষয়া লোক শ্রীগঙ্গাস্মান ও শ্রীহরিনাম করিতে উত্যত হইয়া সাধুসঙ্গে শ্রীগঙ্গা ও শ্রীহরিনাম করিতে উত্যত হইয়া সাধুসঙ্গে শ্রীগঙ্গা ও শ্রীহরিনামের প্রকৃত মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, তবে তাহাদের মঙ্গল হইবে—এই উদ্দেশ্যেই বেদে কর্ম্মের নানা ফলশ্রুতি বর্ণিত

আছে। বস্তুতঃ কৃষণভক্তি ব্যতীত আর কোন উৎকৃষ্ট বর নাই।"\*
মহাপ্রভুর এই সকল কথা শুনিয়া দারি-সয়্নাসী তাঁহাকে
বিকৃতমস্তিক বালক ও নিজকে বহুতীর্থ-পর্য্যটক পরম জ্ঞানী বলিয়া
কল্পনা করিল!

অনধিকারী ব্যক্তির নিকট মহাপ্রভুর ঐ সকল কথার আদর হইবে না বুঝিয়া শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু দারি-সন্ন্যাসীকে মৌথিক সম্মান দিয়া তাহাকে নিরস্ত করিলেন এবং সন্ন্যাসীর গৃহে তুগ্ধ-ফলাদি ভোজন করিলেন। দারি-সন্ন্যাসী শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে ইন্সিতে কিছু মছ্যপানের জন্ম অনুরোধ করিল। শ্রীমহাপ্রভু ইহা শুনিবামাত্র 'বিষ্ণু বিষ্ণু' স্মরণ করিয়া আচমন করিলেন এবং অতি সত্তর শ্রীনিত্যানন্দের সহিত ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন ও গঙ্গা সম্ভরণ করিয়া শান্তিপুরে শ্রীঅবৈতাচার্য্যের গৃহে আসিলেন।

ঠাকুর শ্রীল বুন্দাবন লিখিয়াছেন,—

দ্রৈণ-মন্তপেরে প্রভূ অমুগ্রহ করে। নিন্দক-বেদান্তী যদি, তথাপি সংহারে॥

—হৈ: ভা: মঃ ১৯।৯৫

"এক লীলায় করেন প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত"—শ্রীল কবিরাজ গোস্থামি-প্রভুর এই কথা মহাপ্রভুর চরিত্রে সর্ববদাই দেখা যায়। দারি-সন্ম্যাসীর গৃহে আসিয়া শ্রীগোর-নিত্যানন্দ প্রকৃত আশীর্ব্বাদ কি, তাহা জানাইলেন; আরও জানাইলেন,—ভগবান্ কখনও কখনও স্তৈণ, মত্যপায়ী প্রভৃতি পাপী ব্যক্তিগণকেও স্বেচ্ছায় রূপ।

<sup>\*</sup> চেঃ ভাঃ মঃ ১৯।৬০-৬৯

করিতে পারেন,—যদি তাহারা ঐ সকল পাপ চিরতরে পরিত্যাগ করে। কিন্তু যাঁহারা ভগবানের নিত্য নাম-রূপ-গুণ-পরিকর ও লীলাকে স্বীকার করেন না, সেই সকল নিন্দক, জ্ঞানী যভই ত্যাগী ও পণ্ডিত হউন না কেন, তাঁহাদের প্রতি ভগবানের কৃপা হয় না। এই স্থলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আর একটি শিক্ষা এই যে, যাহারা মছাপান ও পরস্ত্রী-সঙ্গ প্রভৃতি পাপ-কার্য্য করে, তাহাদের সঙ্গ করা কর্ত্তব্য নহে। মগুপানের নাম শুনিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু বিষ্ণু-স্মরণ-পূর্ববক গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছিলেন। ভগবন্তক্তের চরিত্র কখনও পাপযুক্ত থাকিতে পারে না। তাঁহারা কোনপ্রকার মাদক-দ্রব্য বা নেশার বশীভূত নহেন।

শ্ৰীশ্ৰীগৌর-নিত্যানন্দ শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু—ভক্তি ও জ্ঞানের মধ্যে কোন্টি শ্রেষ্ঠ, তাহা শ্রীঅধৈত-প্রভুকে জিজ্ঞাস। করায় শ্রীঅধৈতাচার্য্য মহাপ্রভুর প্রসাদ লাভের জন্ম জ্ঞানকে বড় বলিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু আচার্য্যের পুর্ন্তে মুফ্ট্যাঘাত করিতে করিতে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া নিজের তম্ব প্রকাশ করিলেন। তখন অধৈত-প্রভু আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে বলিলেন,—"তুমি আমাকে পূর্বের সম্মান দিতে বলিয়া তোমার কুপা-দণ্ড-লাভের জন্মই আমি এই প্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলাম, আমি জন্মে-জন্মে যেম ভোমার থাকিতে পারি।"

### অফাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

#### দেবানন্দ পণ্ডিত

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু নগর জ্রমণ করিতে করিতে সার্বভাষি ভট্টাচার্য্যের পিতা মহেশ্বর বিশারদের গৃহের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে দেবানন্দ পণ্ডিত নামে মোক্ষকামী এক পরম স্থশাস্ত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। দেবানন্দ আজন্ম সংসারে বিরক্ত, তপস্বী ও জ্ঞানী ছিলেন। তিনি শ্রীমদ্ ভাগবতের মহা-অধ্যাপক বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। ভাগবত পাঠ করিয়াও তাঁহার হৃদয়ে ভক্তিছিল না—তাঁহার হৃদয়ে মুক্তির বাসনা প্রবল ছিল। দৈবাৎ একদিন মহাপ্রভু সেই পথে গমনকালে দেবানন্দের ভাগবত-ব্যাখ্যা শুনিতে পাইলেন। ঐ ব্যাখ্যা শুনিরা শ্রীমন্মহাপ্রভু অত্যস্ত কুষ্ক হইয়া বলিতে লাগিলেন,—

\* \*,—বেটা কি অর্থ বাখানে !
ভাগবত-অর্থ কোন জন্মেও না জানে ॥

\*

\*

মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্বশাস্ত্রে গায়। ইহা না বৃঝিয়ে বিচ্ছা-তপ-প্রতিষ্ঠায়॥

ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বর-বৃদ্ধি যা'র। সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ ভক্তিসার॥

—हेटः छाः यः २०भ वः

মহাপ্রভুর এই লীলাতে ভাগবত-পাঠের অধিকারী নির্ণীত হইয়াছে। জাগতিক পাণ্ডিতা বা উচ্চবংশে জন্ম, কিংবা জাগতিক পূণ্য-পবিত্রতা থাকিলেই শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত বুঝা যায় না। ভগবানে একান্ত সেবা-বৃত্তি-দারাই শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ উপলব্ধি হয়। শুদ্ধ বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীবাসের চরণে দেবানন্দ পণ্ডিতের অপরাধ হইয়াছিল। একদিন ভাগবত-পাঠকালে দেবানন্দ শ্রীবাস পণ্ডিতকে সাধারণ ব্যক্তি মনে করিয়া তাঁহার শিশ্বগণের দারা শ্রীবাসের অসম্মান করেন। তিনি গ্রন্থ-ভাগবত ও ভক্ত-ভাগবতকে পৃথক পৃথক বস্তু মনে করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণবের ঠঁ।ই যা'র হয় অপরাধ। কৃষ্ণকূপ। হইলেও তা'র প্রেমবাধ।

—टेठः ভाः भः २२।৮

# ঊনচত্তারিংশ পরিচ্ছেদ শ্রীশচীমাতা ও বৈষ্ণবাপরাধ

প্রকৃত সাধুর নিন্দার ন্যায় অপরাধ আর কিছুই নাই। অনেক প্রকারে সাধুর নিন্দা হয়। সাধু বা বৈষ্ণবকে প্রাকৃত-বুদ্ধিতে দর্শন করিলে সাধুর নিন্দা হইয়া থাকে। বৈষ্ণবের সম্বন্ধে মিথ্যা অপবাদ, বৈষ্ণবের ভক্তি-উদয়ের পূর্বের দোষ, পূর্বন-দোষের ক্ষরাবশিষ্ট দোষ, দৈবোৎপন্ধ দোষ, তাঁহার শরীরগত দোষ বা প্রকৃতিগত দোষ, যেমন—তাঁহার জাতি-বর্ণ প্রভৃতি এবং কদাকার বা কর্কশ-স্বভাবাদি লইয়া হরিনাম-ভজন-পরায়ণ ব্যক্তিকে নিন্দা করিলে 'বৈষ্ণবাপরাধ' হয়। বৈষ্ণবাপরাধ থাকিলে শ্রীহরিনামের কৃপা পাওয়া যায় না. কৃষ্ণ-কৃপা হইলেও প্রেম-লাভ হয় না।

শ্রীগৌরস্থন্দরও নিজ-জননীকে লক্ষ্য করিয়া সমগ্র আত্মফল-কামী জগৎকে এইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন। একদিন শ্রীগৌরস্থন্দর শ্রীবাস-মন্দিরে শ্রীবিষ্ণু-গৃহের খাটের উপর উঠিয়া নিজের স্বরূপ বর্ণন করিতে লাগিলেন ও সকলকে বর প্রদান করিলেন। শ্রীবাস-পণ্ডিত শ্রীশচীমাতাকে প্রেম প্রদান করিবার জন্ম শ্রীগৌরস্থন্দরকে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে মহাপ্রভু বলিলেন,—"শ্রীৰাস, তুমি এ কথা মুখে আনিও না। আমি মাতা-ঠাকুরাণীকে প্রেমভক্তি প্রদান করিতে পারি না ; কারণ, বৈষ্ণবের নিকট তাঁহার অপরাধ আছে।" ইহা শুনিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত বলিলেন—"প্রভো! তোমার এ কথা শুনিয়া আমাদের দেহ-ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয়। তোমার ন্যায় পুত্রকে যিনি গর্ভে ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার কি প্রেমযোগে অধিকার নাই! শচীমাতা সকলের জীবনস্বরূপ। ভূমি বঞ্চনা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে ভক্তি দান কর। পুত্রের নিকট আবার মাতার কি অপরাধ থাকিতে পারে ? আর যদি অজ্ঞাতসারে কোন অপরাধ হইয়াই থাকে, তবে তাহা খণ্ডন করিয়া তাঁহাকে কুপা কর।"

ইহা শুনিয়া মহাপ্রভু বলিলেন,—"আমি অপরাধ-খণ্ডনের উপায়মাত্র বলিতে পারি, বৈষ্ণবাপরাধ ক্ষমা করিবার ক্ষমভা আমার

নাই। যে বৈষ্ণবের স্থানে অপরাধ হয়, তিনি রূপা করিয়া ক্ষমা করিলেই সেই অপরাধের মোচন হইতে পারে নতুবা নহে। অম্বরীষের নিকট তুর্ববাসার অপরাধ হইয়াছিল, তাহা স্বয়ং ব্রহ্মা, িবিষ্ণু, মহেশ্বরও ক্ষমা করিতে পারেন নাই। অম্বরীষ যখন ক্ষমা করিলেন, তখনই তুর্ব্বাসা অপরাধ হইতে মুক্তি পাইলেন। শ্রীঅদৈতাচার্য্যের নিকট মাতা-ঠাকুরাণীর অপরাধ হইয়াছে। তিনি ক্ষমা করিলে মাতার প্রেম-লাভের যোগাতা হইবে। মাতা-ঠাকুরাণী যদি আচার্য্যের চরণধূলি মস্তকে গ্রহণ করেন, ভবেই আমার আজ্ঞায় তাঁহার প্রেমভক্তি লাভ হইবে।"

শ্রীগোরস্থন্দরের এই কথা শ্রবণ করিয়া তথনই সকলে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের নিকট গমন করিয়া এই সকল কথা বর্ণন করিলেন। আচার্য্য এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীবিষ্ণুর স্মরণ করিতে করিতে বলিলেন,—"তোমরা কি আমাকে বধ করিতে চাহ ? যাঁহার গর্ভসিদ্ধতে আমার প্রভু শ্রীগৌরচক্র উদিত হইয়াছেন, তিনি আমার মাতা, আমি তাঁহার পুত্র; আমি তাঁহারই চরণ-ধূলির অধিকারী। তিনি স্বয়ং বিষ্ণুভক্তিস্বরূপিণী। শ্রীদেবকী ও শ্রীযশোমতী যে বস্তু, শ্রীশচীমাতাও সেই বস্তু।"

শ্রীশচীমাতার এইরূপ স্বরূপ বর্ণন করিতে করিতে শ্রীঅদ্বৈতা-চার্য্য প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন, তাঁহার বাহুসংজ্ঞা লোপ হইল। ইহাই উত্তম স্থযোগ ও অবসর বুঝিয়া শ্রীশচীমাতা সেই সময় আচার্য্যের চরণধূলি শিরে গ্রহণ করিলেন ও প্রেমে বিহনল হইয়। পড়িলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া বৈষ্ণবগণ উচ্চ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। মহাপ্রভু বিষ্ণুখট্টার উপর বসিয়া প্রসন্নচিত্তে হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"এতক্ষণে মাতা-ঠাকুরাণীর বৈষ্ণবাপরাধ খণ্ডন হইল ও তাঁহার বিষ্ণুভক্তি লাভ হইল।"

এই লীলার দারা মহাপ্রভু যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা আমরা শ্রীচৈতন্ম-লীলার ব্যাদের ভাষায় উদ্ধার করিতেছি,—

জননীর লক্ষ্যে শিক্ষাগুরু ভগবান্।
করায়েন বৈঞ্চবাপরাধ-সাবধান॥
শূলপাণি-সম যদি বৈশ্ববেরে নিন্দে।
ভথাপিহ নাশ পায়,—কহে শাস্তবন্দে॥
ইহা না মানিয়া যে হ্মজন-নিন্দা করে।
জন্মে জন্মে সে পাপিষ্ঠ দৈব-দোবে মরে ॥
অভ্যের কি দায়. গৌর-সিংহের জননী।
ভাঁচারেও 'বৈঞ্বাপরাধ করি' গণি॥

শ্রীশচীমাতা শ্রীঅহৈতাচার্য্য প্রভুর বস্তুতঃ কোন নিন্দা করেন নাই; কেবলমাত্র অপ্রাকৃত বাৎসল্যরসময়ী শ্রীশচীদেবী নিজ্প-পুত্র বিশ্বরূপ পূর্বেব শ্রীঅহৈতাচার্য্যের সঙ্গ লাভ করিয়া সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া সন্মাস গ্রহণ করিয়াছেন এবং শ্রীগৌরস্থন্দরও অহৈতাচার্য্যের সঙ্গে সর্ববিক্ষণ কীর্ত্তনাদিতে প্রমন্ত থাকিয়া সংসার-স্থথে উদাসীন হইয়াছেন, এইরূপ আলোচনামাত্র করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীগৌরস্থন্দর ইহার দারাও শ্রীশচীদেবীর অপরাধাভাসের অভিনয় ঘটিয়াছিল, ইহা লোকশিক্ষার্থ প্রদর্শন করিলেন।

### চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

### ত্থ্যপায়ী বন্ধচারী

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসের গৃহে প্রতি-নিশায় সংকীর্ত্তন করেন শুনিয়া একজন ব্রহ্মচারীর সেই সংকীর্ত্তন-নৃত্য দেখিবার সাধ হইল। ব্রহ্মচারী আকুমার ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন-পূর্বক কেবল দ্র্য়পান ও ফল ভক্ষণ করিয়া কঠোর তপস্থা করিতেন। তাঁহার জীবনে কোন পাপ-স্পর্শ হয় নাই। তিনি 'দুগ্মপারা ব্রহ্মচারী' বিলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী শ্রীবাস পণ্ডিতের নিকট বিশেষ অনুনয়-বিনয় করিয়া মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন-নৃত্য-দর্শনের জন্ম শ্রীবাসের গৃহে স্থান ভিক্ষা করিলেন। শ্রীবাস, ব্রহ্মচারীর একান্ত অনুরোধে এবং তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ, তপস্থা ও নিষ্পাপ-জীবন স্মরণ করিয়া ব্রহ্মচারীজীকে গৃহে প্রবেশের অধিকার দিয়া গুপ্ত-ভাবে অবস্থান করিবার কথা বিলিলেন।

এদিকে মহাপ্রভু ভক্তগণের সহিত হরি-সংকার্ত্তন আরম্ভ করিয়া কিছুক্ষণ পরেই বলিতে লাগিলেন,—"আজ যেন আমার হৃদয়ে আনন্দের স্ফূর্ত্তি হইতেছে না, মনে হয়, এখানে কোন বহিরক্ষ লোক প্রবেশ করিয়াছে।" শ্রীবাস পণ্ডিত বলিলেন,— "এখানে কোন অসৎ লোক প্রবেশ করে নাই, একজ্ঞন নিষ্পাপ আকুমার-ব্রক্ষচারী, তুগ্ধপায়ী, তপস্বী ব্রাক্ষণ বিশেষ শ্রান্ধার সহিত

আপনার সংকীর্ত্তন ও নৃত্য শ্রবণ ও দর্শন করিতে আসিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া মহাপ্রভু অত্যন্ত কুদ্ধ হইয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে বহিষ্ণুত করিয়া দিবার আদেশ করিলেন.—

> হুই ভুজ তুলি' প্রভু অঙ্গুলী দেখায়। পয়:পানে কভু মোরে কেহ নাহি পায়॥ চণ্ডালেও মোহার শরণ যদি লয়। সেহ মোর, মুঞি তা'র, জানিহ নিশ্চয়॥ সম্যাসীও মোর যদি না লয় শরণ। সেহ মোর নহে, সত্য বলিলু বচন ॥ গজেল-বানব-গোপে কি তপ করিল। বল দেখি, তা'র) মোরে কেমতে পাইল। অস্থরেও তপ করে, কি হয় তাহার। বিনামোর শরণ লইলে নাহি পার ॥

> > — চৈ: ভা: ম: ২৩।৪২-৪৬

ভয়ে ও লঙ্জায় ব্রহ্মচারী শ্রীবাসের গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া গেলেন : কিন্তু তিনি মহাপ্রভুর উপর ক্রন্ধ হইবার পরিবর্ত্তে মনে মনে ভাবিলেন,—"আমার আজ পরম সৌভাগ্য! আমি যে অপরাধ করিয়াছিলাম, তাহারই দণ্ড পাইলাম; কিন্তু আমি আজ সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ দর্শন করিলাম।"

অত্যান্য বহিন্মুখ ব্যক্তিগণের ত্যায় ব্রহ্মচারীর মহাপ্রভুর বা তাঁখার ভক্তগণকে নিন্দা করিবার প্রবৃত্তি হয় নাই। তাই তিনি অচিরে মহাপ্রভুর কুপা পাইলেন। পরে মহাপ্রভু ব্রহ্মচারীকে নিজ-সমীপে আহ্বান করিয়া তাঁহার মস্তকে স্বীয় পাদপদ্ম স্থাপন-পূর্ববক উপদেশ প্রদান করিলেন,—

> প্রভু বলে,-তপঃ করি' না করিছ বল। বিষ্ণুভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ জানহ কেবল ॥

> > —हेहः खाः मः २०१८ ।

অনেকে নিজের ব্রহ্মচর্য্য, আভিজাত্য, তপস্থার অভিমানে গর্বিত হইয়া মনে করেন, ভগবন্ধক্তগণ কেনই বা তাঁহাদিগকে হরি-সংকীর্ত্তন প্রভৃতিতে অধিকার বা ভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দিবেন না ? কিন্তু লোক-শিক্ষক মহাপ্রভু ঐ লীলাঘারা এইরূপ বিচারের অসারতা শিক্ষা দিলেন। আরও জানাইলেন যে, কেবল নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য, সন্ন্যাস বা নিষ্পাপ জীবনের ঘারাই মহাপ্রভুর কুপা বা ভগবস্তুক্তি লাভ হয় না। স্থনীতি বা হুনীতি কোনটিই ভগবন্ধক্তির সোপান বা অঙ্গ নহে। ভগবন্ধক্তি কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-ভক্তের অহৈতৃকী কূপার দারাই লাভ হয়।

## একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

#### চাঁদকাজী

মহাপ্রভু শ্রীহরিনাম-প্রচারের প্রারম্ভে শ্রীবাস-অঙ্গনের নিকট-বন্ত্রী নগরবাসীদিগকে প্রথমে হস্তে করতালির সহিত 'হরিনাম' করিতে আজ্ঞা দেন। ক্রেমশঃ নবদ্বীপের ঘারে-ঘারে মৃদক্ষ-করতালাদি-বাছোর সহিত সংকীর্ত্তনের প্রচার আরম্ভ হইল। বক্তিয়ার খিলিজীর আগমনের পর হইতে নবদীপের ফৌজদার চাঁদকাজীর সময় প্র্যান্ত 'হিন্দুয়ানী' অত্যন্ত থকা হইয়া পড়িয়াছিল। হিন্দুগণ ভয়ে কখনও ভগবানের নাম প্রকাশ্যে উচ্চারণ করিতে সাহসী হুইতেন না : কিন্তু শ্রীচৈতন্মের আবির্ভাবের পর তাঁহার নির্দ্দেশামু-সারে যখন নবদ্বীপের ঘরে-ঘরে মুদক্ষ-করতালের সহিত উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন হইতে থাকিল, তখন নবদীপের তদানীস্তন শাসন-কৰ্ত্তা চাঁদকাজী ইহা জানিতে পাইয়া একদিন সন্ধ্যাকালে শ্রীমায়াপুরের শ্রীবাস-অঙ্গনের নিকটবর্তী জনৈক কীর্ত্তনকারী নগরবাসীর গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মৃদক্ষ ভাক্ষিয়া দিলেন। ভবিষ্যুতে কোন নগরবাসী এইরূপ কীর্ত্তনাদি করিলে তাঁহাকে বিশেষভাবে দণ্ডিত এবং তাঁহাকে জাতিভ্রফ করা হইবে,—এইরূপ ভয়ও তিনি দেখাইয়া গেলেন। যেখানে চাঁদকাজী নগরবাসীর খোল ভালিয়াছিলেন, সেই স্থান তথন হইতে 'খোলভাঙ্গার **ডাঙ্গা**' নামে প্রসিদ্ধ হইয়া অত্যাপি শ্রীমায়াপুরে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।

নগরবাসী ক্ষুদ্ধ সজ্জনগণ এই সমস্ত ঘটনা মহাপ্রভুর নিকট নিবেদন করিলে মহাপ্রভু অত্যন্ত কুদ্ধ হইলেন এবং সকলকে আরও প্রবলভাবে সংকীর্ত্তন করিতে আদেশ দিলেন। নগরিয়া-গণের অন্তরে কাজীর ভয় রহিয়াছে জানিয়া মহাপ্রভু সেইদিনই সন্ধ্যাকালে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু, শ্রীঅদৈত-প্রভু ও শ্রীহরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া এবং সমস্ত নগরবাসীকে একত্রিত করিয়া তিনটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিরাট্ কীর্ত্তনমগুলী গঠন করিলেন: পরে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা করিয়া নবদ্বাপ-নগর ভ্রমণ করিতে করিতে কাজীর গৃহের দারে উপনীত হইলেন। কাজী ভয়ে তাঁহার গৃহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া রহিলেন। মহাপ্রভু কাজীকে বাহিরে ডাকাইয়া আনাইয়া ইস্লাম-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। কাজী মহাপ্রভুর মুখে ধর্ম্ম-সিদ্ধান্ত শুনিয়া নিরুত্তর হইলেন। কাজী বলিলেন,— যে-দিন তিনি মৃদক্ষ ভাক্ষিয়া নবদ্বীপবাসীদিগকে কীর্ত্তন করিতে নিষেধ করিয়াছেন, সেই রাত্রেই মান্যুষের মত শরীর ও সিংহের মত মস্তকবিশিষ্ট এক মহাভয়ঙ্কর-মূর্ত্তি তাঁহার বুকের উপরে একলক্ষে আরোহণ করিয়া দস্ত কড়মড করিতে করিতে তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া বলিভেছিলেন,—"তুমি কার্ত্তনের খোল ভাঙ্গিয়াছ, আমি তোমার বক্ষ বিদারণ করিব,—ভোমাকে সবংশে বধ করিব।" কাজী ইহা বলিয়া মহাপ্রভুকে নিজের বক্ষে নখের আঁচড়

দেখাইলেন। কাজী আরও বলিলেন,—সেই দিন ভাঁহার এক পেয়াদা—যাহাকে তিনি কীর্ত্তনে বাধা দিবার জ্বন্ম পাঠাইয়াছিলেন তাঁহার ( কাজীর ) নিকট আসিয়া বলিয়াছে যে, কোণা হইতে হঠাৎ অগ্নি-উল্কা আসিয়া তাঁহার মুখে লাগিয়া তাঁহার সমস্ত দাড়ি পুড়াইয়া মুখ দশ্ধ করিয়া দিয়াছে। সেই পেয়াদা তাঁহাকে আরও জানাইয়াছে,—"আমি হিন্দুদিগকে বলিলাম্ তোমরা কেহ কেহ কুফলাস, রামদাস, হরিদাস—এইরূপ নাম-পরিচয়ে 'হরি হরি' বলিয়া থাক ; 'হার হার' শব্দে 'চুরি করি, চুরি করি',—এই অর্থ হয় : তাহাতে বোধ হয়, অপরের গৃহের ধন-সম্পত্তি প্রভৃতি চুরি করিবার অভিপ্রায়েই তোমরা 'হরি হরি' উচ্চারণ কর। যে-দিন আমি তাঁহাদের সহিত এরূপ পরিহাস করিয়াছি, সেই দিন হইতেই আমার জিহব। অনিচ্ছা-সত্ত্বেও 'হরি হরি' বলিতেছে।" কাজী আরও জানাইলেন,—ইহার পর একদিন কতকগুলি ( পাষণ্ডী ) হিন্দু তাঁহার নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিয়া বলিয়াছে,— "নিমাই হিন্দুধর্মা নউ করিতেছে; পূর্বের মঙ্গলচণ্ডী, বিষংরি পূজায় রাত্রি জাগরণ করা ধর্ম্মকর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত, কিন্তু নিমাই পণ্ডিত গয়া হইতে আসিয়া সমস্ত বিপরীত ধর্ম্ম-মত প্রবর্ত্তন করিয়াছে! মুদক্ষ-করতালের সহিত সময়ে-অসময়ে উচ্চ-কীর্ত্তনে তাহাদের কাণে তালা লাগিতেছে, রাত্রে নিদ্রার ব্যাঘাত ও নগরে শান্তিভঙ্গ হইতেছে! নিমাই নিজের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া এখন আবার সর্বত্ত আপনাকে 'গৌরহরি' বলিয়া প্রচার করিতেছে! ইহাতে হিন্দুধর্ম নফ্ট হইয়া গেল, নবদ্বীপ উৎসন্ন

হইল! ইহার ফলে কেবল কতকগুলি নীচ ব্যক্তির আস্পর্দ্ধা বাড়িয়া যাইতেছে। হিন্দুর ধর্ম্মে 'ঈশ্বরের নাম' মনে মনে লইবারই ব্যবস্থা আছে : কিন্তু এই নিমাই বিপরীত মত প্রচলন ক্রিয়া সমস্ত নবদ্বীপের শান্তিভঙ্গ করিতেছে! অতএব আপনি যখন আমাদের গ্রামের শাসনকর্ত্তা, তখন ইহার একটা ব্যবস্থা করুন। নিমাইকে ডাকাইয়া অবিলম্বে তাহাকে গ্রাম হইতে বাহির করিয়া দিন।"

মহাপ্রভু কাজীর মুখে শ্রীহরিনাম-উচ্চারণ শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন যে, যথন তিনি 'হরি', 'কুষ্ণ', 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার সমস্ত অশুভ বিদূরিত হইয়াছে। কাজীও মহাপ্রভুর চরণ স্পর্শ করিয়া তাঁহার চরণে ভক্তি যাজ্ঞা করিলেন। যাহাতে নবদীপে আর সঙ্কীর্ত্তন বাধাপ্রাপ্ত না হয়, মহাপ্রভু কাজীর নিকট এই অমুরোধ জ্ঞাপন করিলে কাজী প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন,— "আমার বংশের কেহই কোনদিন কীর্ন্তনে বাধা দিতে পারিবে না : আমি আমার বংশে এই 'তালাক' \* দিয়া যাইব।" অভাপি শ্রীমায়াপুর-নবদ্বাপে কাজীর বংশধরগণ শ্রীচৈতন্মঠের শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রেমা-কালে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে যোগদান করেন, ভাহাতে তাঁহারা কিছমাত্র আপত্তি করেন না।

শ্রীধাম-মায়াপুরে গমন করিলে এই চাঁদকাজীর প্রাচীন সমাধি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীগোডীয়-মিশনের গভর্ণিংবডি (পরিচালক-সমিতি) এই চাঁদকাজীর সমাধি-পাট রক্ষা করিতেছেন।

<sup>\*</sup> দিব্য বা শপথ।

### দ্বিচত্তারিংশ পরিচ্ছেদ

### শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশ্বরূপ-প্রদর্শন

একদিন শ্রীঅবৈতাচার্য্য শ্রীবাস-অঙ্গনে গোপীভাবে নৃত্য ও কীর্ত্রন করিতেছিলেন। কিছুতেই নৃত্য সম্বরণ করিতেছেন না দেখিয়া ভক্তগণ সকলে মিলিয়া আচার্য্যকে স্থির করাইলেন। শ্রীশ্রীবাস ও শ্রীরামাই স্নানার্থ গমন করিলে শ্রীঅবৈতাচার্য্য প্রেমভরে শ্রীবাস-অঙ্গনে পুনঃ পুনঃ গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। আচার্য্যের এই আর্ত্তির কথা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট তাঁহার গৃহে পোঁছিল। শ্রীগোরস্থন্দর শ্রীবাস-মন্দিরে আগমন-পূর্বক শ্রীঅবৈতাচার্য্যকে লইয়া শ্রীবিষ্ণু-মন্দিরের ঘার বন্ধ করিলেন এবং আচার্য্যের কি অভিলাষ আছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীসবৈতাচার্য্য বলিলেন,—"প্রভো! তুমি শ্রীকৃষ্ণাবভারে শ্রীঅর্জ্জুনকে যে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলে, তাহা আমাকে দেখাও।"

শ্রীমন্তগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায়ে এই বিশ্বরূপের বর্ণনা আছে। বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিবার প্রাক্কালে শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—

পশু মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাক্বতানি চ॥
পশুাদিত্যান্ বস্থন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতন্তথা।
বহুন্তদৃষ্টপূর্কাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত॥

ইবৈকস্থা জগৎক্ষৎস্নং পশ্চাত সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চাত্তদ্দেষ্টু মিচ্ছিসি ॥
ন তু মাং শক্যাসে দ্রষ্ট্র মনেনৈব স্বচক্ষ্মা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্চামে যোগমৈশ্বরম্॥

-- গীতা ১১/৫-৮

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—"হে অর্জ্বন! তুমি আমার যোগৈশ্বর্যা দেখ। আমার শত-শত ও সহস্র-সহস্র নানাবিধ দিব্য রূপ ও নানা বর্ণের আকৃতি প্রত্যক্ষ কর। হে ভারত! আদিত্যসমূহ, বস্তুসমূহ, রুদ্রসমূহ, অশিনীকুমারদ্বয়, মরুৎসমূহ ও অনেক অদ্যান্তির আশ্চর্য্য রূপ দেখ। সচরাচর জগৎ ও যাহা কিছু দেখিতে চাও, সমস্তই আমার এই ঐশ্বর্য্যময় স্বরূপের মধ্যে অবস্থিত। অতএব হে অর্জ্বন! সে সমুদর্মই তুমি আমার শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের একদেশে দর্শন কর। তুমি আমার নিত্য-পার্ষদ। তোমার স্বাভাবিক যে নিরুপাধিক প্রেম-চক্ষু, তাহার দারা কৃষ্ণ-স্বরূপ দর্শন হয়। এই কৃষ্ণস্বরূপই আমার নিত্য-স্বরূপ, আর আমার যোগৈশ্ব্যময় বিরাট্ রূপটী প্রাকৃত ও অনিত্য; কারণ, তাহা বিশ্বের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। অতএব তোমাকে আমি দেবতাগণের উপযোগী ঐশ্ব্যময় দিব্য চক্ষু দান করিতেছি, তদ্বারা আমার ঐশ্ব্যময়-স্বরূপ দর্শন কর।"

নিত্যসিদ্ধ নিজ-পার্যদ অর্জ্জনকে যেরপে দেবতাগণের উপযোগী চক্ষ্ দান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ঐশ্ব্যময় রূপ দর্শন করাইয়া-ছিলেন এবং তাঁহার নিজ্য-দ্বিভূজ-রূপ সঙ্গোপন করিয়াছিলেন, শ্রীগোরস্থানরও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের নিক্ট তাহাই করিলেন। নগর-ভ্রমণ করিতে করিতে, অন্তর্থামা শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীবাস-মন্দিরের বিষ্ণুগৃহের রুদ্ধ দারে আসিয়া নিজের আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীগৌরস্থন্দর দারোম্মোচন করিয়া শ্রীনিত্যা-নন্দকে গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন।

জড়জগতের যাবতীয় চিন্তান্তোতের প্রকাণ্ড মূর্ক্তিই বিশ্বরূপ;
তাহা নিত্য নহে, তাহা বিষ্ণুর অবতারের নিত্য নাম, রূপ, গুণ,
পার্যদ ও লীলার সহিত সমান নহে। অজ্জুন এই বিচারই প্রদর্শন
করিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বরূপের উপসংহার করিবার জন্ম প্রার্থনা
জানাইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্বকীয় বিভুজরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

শ্রীঅবৈতাচার্য্য-প্রভুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট বিশ্বের প্রকাণ্ড প্রাকৃত মূর্ত্তি দর্শন করিবার অভিলাবের অভিনয় ও মহাপ্রভুর তাহা প্রদর্শনের মধ্যে একটি গৃঢ় রহস্থ আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক যুগেই শ্রীঅবৈতাচার্য্যের শিষ্য ও অনুগতের পরিচয় প্রদান করিয়া কতকগুলি লোক শ্রীমন্মহাপ্রভুকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিল না। তাহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শ্রীঅবৈতাচার্য্য-প্রভুর সেবক বলিবার জন্ম উদ্গ্রীব হইয়াছিল। বিশ্বরূপ-লালা প্রদর্শন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু দেখাইলেন যে, বিশ্বের উপাদান-কারণের অধীশ্বর শ্রীঅবৈতাচার্য্য-প্রভুরও প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভু । বিশ্বের প্রকাণ্ড মূর্ত্তি গৌরকৃষ্ণস্বরূপের একদেশে অবস্থিত।

এক মহাপ্রভু, আর প্রভু ছই জন। ছই প্রভু দেবে মহাপ্রভুর চরণ॥

<sup>—</sup>देहः हः जाः १।১८

### ত্রিচত্তারিংশ পরিচ্ছেদ

#### 'তুঃখী,' না 'সুখী' ?

শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষায় শুনিতে পাই,—

দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্। কুলীন, পণ্ডিত, ধনীর বড় অভিমান॥

—देहः हः वः शक्र

—এই কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ববত্রই তাঁহার আচরণের মধ্যে প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন,—"যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত—হীন, ছার।" সত্য সত্যই শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস্গাহিয়াছেন,—

শ্রীবাসের দাস-দাসী যাঁহারে দেখিল।
শাস্ত্র পড়িয়াও কেহ তাঁহা না জানিল॥
মুরারি গুপ্তের দাসে যে প্রসাদ পাইল।
কেহ মাথা মুড়াইয়া তাহা না দেখিল॥
যাবৎ কাল গীতা-ভাগবত সবে পড়ে।
কেহ বা পড়ায়, কারো ধর্ম নাহি নড়ে॥
কেহ কেহ পরিগ্রহ কিছু নাহি লয়।
বুথা আকুমার ধর্মে শরীর শোষয়॥
বড় কীত্তি হইলে চৈত্তা নাহি পায়।
ভক্তি-বশ সবে প্রভু—চারি বেদে গায়॥

--- (5: @1: A: > 01299-29b, 298-296, 260

শ্রীবাসের বাড়ীর দাসী, মুরারি গুপ্তের বাড়ীর চাকর যে অনুগ্রাহ লাভ করিয়াছেন, মস্তক মুগুন করিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়া, আকুমার ব্রহ্মচর্য্য পালন-পূর্বেক শরীর শোষণ করিয়া, অপরের দানাদি গ্রহণে বাতস্পৃহা প্রদর্শন করিয়া, গীতার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়াও অনেক তপস্বী, কুলীন, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, ধনবান্ ব্যক্তি তাহা প্রাপ্ত হন নাই। লোকের নিকট কীর্ত্তিমান্ হইলেই শ্রীচৈতগ্যদেবের রূপা লাভ করা যায় না। একমাত্র অহৈতুকী ভক্তিতেই শ্রীচৈতগ্যচন্দ্র বশীভূত হন, ইহারই জ্বন্ত সাক্ষ্য আমরা শ্রীবাসের বাড়ীর এক দাসীর চরিত্রে দেখিতে পাই।

শ্রীবাস পণ্ডিত সন্ন্যাসী ছিলেন না, তথা-কথিত আকুমার বক্ষচারীও ছিলেন না, তিনি ছিলেন,—সহজ সরল, ঐকান্তিক হরিসেবাপরায়ণ গৃহস্থ। তিনি ভক্তিদ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে এইরূপ বশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার গৃহে প্রভুর নিত্য সংকীর্ত্তন-বিলাস হইত। সংকীর্ত্তনের পর যথন মহাপ্রভু ভক্তগণ-পরিবেপ্তিত হইয়া শ্রীবাস-অঙ্গনে উপবেশন করিতেন, তথন কোন কোন দিন ভক্তগণ মহাপ্রভুকে ঘরেই স্নান করাইয়া দিতেন। যতক্ষণ মহাপ্রভুর স্নানের জন্ম গঙ্গা হইতে বহু কলসী জল বহন করিয়া লইয়া যাইত। সেই দাসীর নাম ছিল—'তুঃখী'। 'তুঃখী' গঙ্গাজলপূর্ণ কলসী চতুর্দ্দিকে সারি করিয়া রাখিয়াছেন দেখিয়া একদিন মহাপ্রভু পণ্ডিত শ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রভ্যহই কে গঙ্গা হইতে এই সকল জল আনম্বন করিয়া থাকে ?" পণ্ডিত বলিলেন,—"প্রভোই

**'**ছঃখী' এই সেবাটি করিয়া থাকে।" মহাপ্রভু বলিলেন,—''আজ হইতে তোমরা আর কেহই তাঁহাকে 'দুঃখী' বলিও না সকলে তাঁহাকে 'স্থথী' বলিয়া ডাকিও। এইরূপ ভক্তিমতীর কিছুভেই 'ছঃখী' নাম থাকা যোগ্য নহে। যিনি বৈঞ্চবের গুহের পরিচারিকা, বৈষ্ণব-সেবাই গাঁছার ব্রভ, পৃথিবীতে তাঁছার স্থায় স্তথী আর কে ?"

শ্রীবাসের পরিচারিকার প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই আশীর্ববাদ-বাণী শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ পরমানন্দিত হইলেন এবং সেইদিন হইতেই ভাঁহাকে 'সুথী' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিতও আর সেই মহা-ভাগ্যবতী গৌর-সেবিকার প্রতি দাসী-বুদ্ধি না করিয়া নিত্য-গৌরসেবিকারূপে দর্শন করিতে লাগিলেন।

পাঠক। এই স্থানে শ্রীবাসের দাসীর ভাগ্যের সহিত শ্রীবাসের শাশুড়ীর ভাগ্যের তুলনা করুন। দাসী হইয়াও অকপটতা ও অহৈতৃকী সেবাবৃত্তির বলে একজন পরমস্তথী হইলেন, আর শ্রীবাসের শাশুডীর অভিমান করিয়াও আর একজন শ্রীবাসের গৃহ হইতে বিতাভিত ও মহা-তুঃখী হইলেন। ত্রগ্নপায়ী ব্রহ্মচারীর স্থায় দাসী কি কোন কঠোর তপস্থা করিয়াছিলেন ? না, ভাঁহার কোন ধন, কুল, বিছা, পাণ্ডিতা, তপস্থা ছিল ? তাই শ্রীচৈতন্ম-লালার ব্যাস বলিয়াছেন,—

> "প্রেমযোগে সেবা কবিলেই রুম্ব পাই। মাথা মুড়াইলে যমদণ্ড না এড়াই॥ मानी इहै' य अमाम इःशीत इहैन। বুথা অভিমানী সব তাহা না দেখিল।"

## চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ শ্রীবাস-পুত্রের পরলোক-প্রাপ্তি

শ্রীবাস-পণ্ডিত শুদ্ধভক্তগণের আদর্শস্বরূপ। কিরূপভাবে বৈষ্ণব-গৃহস্থ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সংকীর্ত্তন-বিলাসের জন্য সর্ববদা সচেষ্ট থাকিবেন, সেই সর্বেগান্তম আদর্শ শ্রীবাস-পণ্ডিত গৃহস্থ-লীলার অভিনয় করিয়া জীবজ্ঞগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন।

শাস্ত্রে 'গৃহস্থ' ও 'গৃহত্রত'—এই তুইটি শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা হরিসেবাপরায়ণ গৃহস্থ, তাঁহাদের আত্মা, দেহ, গৃহ, পুত্র, পরিজন সমস্তই কৃষ্ণসেবার উপকরণ, তাঁহাদের সংসার কৃষ্ণের সংসার। আর যাহারা গৃহত্রত বা গৃহসেধী, তাহাদের ভোগের সংসার —মায়ার সংসার। তাহারা দেহ-গেহাদিতে আসক্ত হইয়া পুণ্য ও পাপের ভোক্তরূপে সুখ ও তুঃখের নাগরদোলায় ঘূর্ণিত হয়।

গৃহস্থের পক্ষে ভগবদর্চন কর্ত্তব্য; কিন্তু প্রোঢ়াধিকারে শ্রীগুরুগোরাঙ্গের সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে আত্মনিয়োগ ও পরিজনবর্গকেও সেই পথের অনুকূল উপকরণরূপে পরিণত করাই আদর্শ বিলয়া গৃহীত হয়। বিশ্বে যে শ্রীচৈতন্তের সংকীর্ত্তন-ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, তাহা বৈষ্ণব-গৃহস্থের লীলাভিনয়কারী শ্রীবাদের ভজনময় গৃহ হইতেই প্রকটিত হইয়াছিল। শ্রীবাদ শ্রীগোরস্থন্দরের সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে সর্ববন্ধ আহুতি দিয়াছিলেন। তাঁহার অথিল চেষ্টা সেই

সংকীর্ত্তন-যজ্ঞেরই ইন্ধন-স্বরূপ হইয়াছে। অতএব শ্রীবাসের গৃ্হ ভোগের আগার নহে, তাহা ভূলোকে গোলোকের অবতার।

একদিন শ্রীবাস-মন্দিরে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসাদি ভক্তগণসহ সংকীর্ত্তন-বিলাসে প্রমন্ত ছিলেন। অকস্মাৎ ব্যাধিযোগে শ্রীবাসের পুত্র শ্রীবাসের গৃহেই পরলোক-গমন করিলেন। পুরনারীগণ শোকে বিহবল হইয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রন্দনের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া পণ্ডিত শ্রীবাস অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, ভাঁহার পুজের পরলোক-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। যিনি ভগবস্তক্ত, তিনি ইহাতে অধৈৰ্য্য হইবেন কেন ? তাই 'পরম-গম্ভীর মহাতত্বজ্ঞানী' ভক্তরাজ শ্রীবাস নারীগণকে এইরূপে প্রবোধ দিতে লাগিলেন,—"ভোমরা শান্ত হও, ক্রন্দন করিও না। বাঁহার নাম একবার মাত্র শ্রবণ করিলে মহাপাতকীও শ্রীকৃষ্ণধামে গমন করেন, সেই প্রভু সপার্ষদ সাক্ষান্তাবে এই স্থানে নৃত্য করিতেছেন, এই সময় যাঁহার পরলোক-গমন হইয়াছে, তাঁহার জন্ম কি শোক করিতে হয় ? যদি কোন কালে এই শিশুর মত ভাগ্য পাই, তবে আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করিব। যদি বল ভোমরা সংসারধর্ম্মে আসক্ত বলিয়া শোক সম্বরণ করিতে পারিতেছ না, তবে বলি, ক্রন্দনের অনেক সময় আছে। এখন তোমাদের ক্রন্দনে যেন মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন-নৃত্য-স্থথের কোনও রূপে বাধা না হয়। যদি ভোমাদের কলরব শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু কোনরূপে বাহুদশা লাভ করেন, তবে নিশ্চয় জানিও আমি গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া আত্মহত্যা করিব।"

শ্রীবাস পণ্ডিতের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুরনারীগণ সকলে স্থির হইলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত পুনরায় মহাপ্রভুর সহিত সংকীর্তনে যোগদান করিয়া নিরুদ্বেগে ও প্রমানন্দে সংকীর্ত্তন লাগিলেন। কিছুকাল পরে ভক্তগণ পরম্পরায় শুনিতে পাইলেন যে, পণ্ডিতের পুত্র পরলোক-গমন করিয়াছেন, তথাপি কেছ কিছুই প্রকাশ করিলেন না। কিছক্ষণ পরে সর্বনজ্ঞ মহাপ্রভু স্বয়ংই বলিলেন,—"আজ যেন আমার চিত্ত কিরূপ করিতেছে! মনে হয়, পণ্ডিতের গৃহে কোন ডুঃখ উপস্থিত হইয়াছে।" 🖺 বাস পণ্ডিত বলিলেন,—"প্রভো! যে-স্থানে তুমি সানন্দে নৃত্য করিতেছ, সে-স্থানে আবার কি তুঃখ হইতে পারে ?"

অন্যান্য ভক্তগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট শ্রীবাস পণ্ডিতের পুত্রের পরলোক-প্রাপ্তির বৃত্তান্ত বলিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কভক্ষণ পণ্ডিভের পুত্রের পরলোক-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে ?" ভক্তগণ বলিলেন,—"আড়াই প্রহর হইবে। কিন্তু পণ্ডিত আপনার সংকার্ত্তনানন্দ-ভঙ্গের ভয়ে এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই।" এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু বলিতে লাগিলেন,— "আমি এইরূপ ভক্তের সঙ্গ কিরূপে পরিত্যাগ করিব!"

> পুত্রশোক না জানিল যে মোহার প্রেমে। হেন সব দঙ্গ মুক্তি ছাডিব কেমনে॥

> > --- TE: 1: 20162

—ইহা বলিতে বলিতে মহাপ্রভু রোদন করিতে লাগিলেন। শ্রীমনাহাপ্রভুর এই ইঙ্গিভগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ সকলেই চিস্তাকুল হইলেন,—"না জানি, মহাপ্রভু গৃহস্থ-লীলা পরিত্যাগ করিয়া অচিরেই সন্ন্যাস-লীলা প্রকাশ করেন !"

পরলোকগত শিশুর সৎকারের জন্ম সকলে ব্যস্ত হইলেন; কিন্তু মহাপ্রভু মৃতশিশুকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"তুমি শ্রীবাদের ঘর পরিত্যাগ করিয়া কি জন্ম অন্যত্র যাইতেছ ?''

কি আশ্চর্য্য ! মহাপ্রভুর কুপা-প্রভাবে মৃতশিশুর মুখেও তত্ত্ব-কথা বহিৰ্গত হইল ! শিশু বলিতে লাগিল,—"প্ৰভো ! আপনি যাহার প্রতি যেরূপ বিধান করেন, উহার অন্যথা করিবার সাধ্য কাহার আছে গ আমাকে বর্ত্তমানে যে-স্থানে ঘাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, আমি তথায়ই গমন করিতেছি। যতদিন পণ্ডিতের গুহে অবস্থান করিবার সৌভাগ্য ছিল, ততদিন সে-স্থানে বাস করিলাম. এখন আবার অন্য স্থানে যাইতেছি। স্থার্মদ আপনার শ্রীচরণে কোটি কোটি নমস্কার। আপনি আমার শত অপরাধ নিজগুণে মাৰ্জনা করুন।"

ইহা বলিয়া শিশু নীরব হইল। মৃতপুলের মুখে এইরূপ অপূর্বব তত্ত্ব-কথা শ্রেবণ করিয়া শ্রীবাস-গোষ্ঠী পুত্রশোক বিস্মৃত হইলেন। শ্রীবাস পরিধারবর্গের সহিত মহাপ্রভুর চরণ ধরিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে প্রভুর চরণে অহৈতৃকী প্রেমভক্তি যাজ্ঞা করিলেন।

পাঠক, শ্রীবাদের এই আদর্শের দারা মহাপ্রভু আমাদিগকে যে মহতী শিক্ষা দান করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। সাধারণ গৃহত্তত মনুষ্য ও হরিভজনপরায়ণ গৃহন্থের আকার বাহ্যদৃষ্টিতে দেখিতে এক হইলেও উভয়ের অস্তর্নিষ্ঠা সম্পূর্ণ পৃথক্। বৈশ্ববগৃহন্থ ক্ষের সংসার করেন, তিনি মায়ার সংসার করেন না।
ক্ষের সংসার অর্থ ই—নাম-সংকীর্ত্তনের সংসার। সেই সংসারের
প্রভুই—শ্রীকৃষ্ণ-নাম। শুদ্ধ বৈশ্বব কখনও নিজকে 'প্রভু' অভিনান করেন না। শ্রীকৃষ্ণ-নামকে 'সংসারের প্রভু' বলিয়া উপলব্ধি
হইলে শোক-মোহাদি-ধর্ম্ম আক্রমণ করিতে পারে না, তখন সমস্তই
ক্ষের সেবায় অনুকূল-ব্যাপারক্রপে দৃষ্ট হয়। শ্রীবাসাদি ল্রাভ্চতুষ্টয় শরণাগত আদর্শ বৈশ্বব-গৃহস্তের কিরূপ চিত্তর্তি হওয়া
উচিত, তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা বিপদে বা শোকে
মুক্তমান না হইয়া মহাপ্রভুকে জানাইয়াছেন,—

"ওতে প্রাণেশ্বর, এ-হেন বিপদ,
প্রতিদিন যেন হয়।
বাহাতে ভোমার, চরণ-যুগলে,
আসক্তি বাড়িতে রয়॥
বিপদ-সম্পদে, সেই দিন ভাল,
বে-দিন ভোমারে স্মরি।
ভোমার স্মরণ-রহিত যে-দিন,
সে-দিন বিপদ হরি॥"

## পঞ্চত্তারিংশ পরিচ্ছেদ মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের সূচনা

একদিন শ্রীগোরস্থন্দর নিজের ঘরে বসিয়া কৃষ্ণবিরহ-বিধুরা গোপীর ভাবে বিরহ-ব্যাকুল-হৃদয়ে 'গোপী, গোপী' নাম উচ্চারণ করিতেছিলেন, এমন সময় একজন পাষণ্ড-প্রকৃতির ছাত্র মহাপ্রভুর নিকট আসিয়। বলিল,—''আপনি কৃষ্ণনাম না করিয়া 'গোপী, গোপী',—এইরূপ স্ত্রালোকের নাম উচ্চারণ করিতেছেন কেন? 'গোপী' নাম করিলে কি পুণ্য হইবে ?"—এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু গোপীভাবে কৃষ্ণের প্রতি ক্রোধ ও দোষারোপ করিতে লাগিলেন, সূর্ভাগা ছাত্র তাহা বুঝিতে পারিল না। গোপীভাবে বিভাবিত মহাপ্রভু পড়ুয়াকে ,কৃষ্ণপক্ষপাতী কোনও ব্যক্তিজ্ঞানে 'ঠেঙ্গা' লইয়া মারিবার জন্ম ক্রোধভরে তৎপশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। ছাত্রটি পলায়ন করিল। ইহা শুনিয়া নবদ্বীপের যাবতীয় ব্রাক্ষণ ও ছাত্র-সমাজ ক্ষেপিয়া উঠিল ও শ্রীগোরস্থন্দরকে প্রহার করিবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল।

মহাপ্রভু ইহা জানিতে পারিয়া হেঁয়ালিচ্ছলে বলিলেন,—
করিল পিপ্পলিখণ্ড কফ নিবারিতে।
উলটিয়া আরও কফ বাড়িল দেহেতে॥

—टिंड खाः मः २७।**२२**>

কোথায় নদীয়াবাসীর নিভ্যমঙ্গলের জন্ম শ্রীহরিনাম প্রচার করিলাম, আজ কি না, তাহাদিগের জন্ম ব্যবস্থিত ঔষধই তাহাদের অপরাধর্মির কারণ হইল।

শ্রীগৌরস্থন্দর একদিন নিত্যানন্দকে গোপনে ডাকিয়া লইয়া
নিজের সন্ন্যাস-গ্রহণের সঙ্কল্ল ও উহার কারণ-নির্দ্দেশ-পূর্ববক
বলিলেন যে, তিনি জগতের উদ্ধারের জন্ম পৃথিবীতে অবতীর্ণ
হইয়াছেন, কিন্তু নবদ্বাপবাসী তাঁহার চরণে অপরাধ করিতেছে,
তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তাহাদের দ্বারে ভিক্ষুক ইইলে সন্ন্যাসিবুদ্ধিতেও হয় ত' তাহারা শ্রদ্ধার চক্ষে দর্শন ও মহাপ্রভুর উপদেশ
শ্রবণ করিয়া মঙ্গল লাভ করিতে পারিবে।

মহাপ্রভু মুকুন্দের গৃহে গমন করিয়া তাঁহাকে 'কৃষ্ণমঙ্গল' গান করিতে বলিলেন এবং পরে তাঁহার নিকটও সন্ন্যাস-গ্রহণের অভিপ্রার জ্ঞাপন করিলেন। তৎপরে তিনি শ্রীগদাধরের গৃহে গমন করিয়া তাঁহার নিকটও সন্ম্যাস-গ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করিলেন। গদাধর নানাভাবে নিষেধ করিয়া বলিলেন,—"নিমাই! সন্ম্যাসী হইলেই কি কৃষ্ণ পাওয়া যায়? গৃহস্থ ব্যক্তি কি বৈষণ্ণব হইতে পারেন না? তুমি অনাথিনী মাতাকে কিরূপে পরিত্যাগ করিবে? প্রথমেই ত' তোমাকে জননী-বধের ভাগী হইতে হইবে!"\*

এইরূপে মহাপ্রভু আরও কএকজন অস্তরক্ষ ভক্তের নিকট তাঁহার সন্ম্যাসের কথা ব্যক্ত করিলেন। সকলেরই মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল! মহাপ্রভু সন্ম্যাসী হইবেন শুনিয়া ভক্তগণ ক্রন্দন

<sup>\*</sup> कि: जा: य: २७।১१२-১१४

করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে নানাভাবে বুঝাইলেন। লোকপরম্পরায় শচীমাতার কর্নেও এই দারুণ সংবাদ পৌঁছিল। শচীমাতা বিলাপ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নিমাইকে কত বুঝাইলেন,

> না যাইয়, না যাইয় বাপ; মায়েরে ছাড়িয়া। পাপ জাউ আছে তোর শ্রীমুখ চাহিয়া॥

> > — চৈঃ ভাঃ মঃ ২৭।২২

শ্রীশচীমাতার বিলাপ শুনিয়া পাষাণও দ্রবীভূত হইল; কিন্তু বজ্র হইতেও কঠোর, আবার কুস্থম হইতেও কোমল যাঁহার হৃদয়, সেই লোকশিক্ষক মহাপ্রভূকে তাঁহার স্থান্ট সঙ্কল্প হইতে কেহই বিচলিত করিতে পারিলেন না। তিনি মাতাকে অনেক প্রবোধ দিয়া বলিলেন,—

আনের (১) তনয় আনে রজত স্থবর্ণ।
খাইলে বিনাশ পায়—নহে পরধর্ম (২)॥

\*

\*

আমি আনি দিব ক্লফ-প্রেম হেন ধন।
সকল সম্পদময় ক্লের চরণ॥

—दिः मः मः ১৪৮ शः त्रीः मः

কলিকালে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনামরূপে ও শ্রীমৃর্ত্তিরূপে অবতার্ণ হন।
শ্রীগোরস্থনর শ্রীশচীমাতাকে বলিলেন,—"শীঘ্রই আমার ছুইটি
অবতার হইবে অর্থাৎ আমার শ্রীনাম ও শ্রীমৃত্তি পৃথিবীতে
প্রকাশিত হইবে।"\*

- (১) আনের—অপরের, (২) পরধর্ম—সর্বক্রেপ্তধর্ম বা ভগবৎদেবাধর্ম
- \* চৈঃ ভাঃ মঃ ২৭।৪৭-৪৯

মহাপ্রভুর এই ভবিশ্বদ্বাণী অবিলম্বেই সফল হইয়াছে। তাঁহার সম্যাসের পরেই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী বিরহ-ব্যথিতা হইয়া হৃদয় হইতে শ্রীগোরস্থন্দরের শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং সেই সময় হইতে সকলে শ্রীগোর-নাম কার্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

মাতা, পিতা ও ভার্য্যার দেবা ছাড়িয়া ভগবানের দেবা বা ভগবদ্ধক্তি প্রচারের জন্ম জীবন উৎসর্গ করাকে অনেকে অন্মায় মনে করেন; বস্তুতঃ যাঁহারা হরিসেবার মর্ম্ম বুঝেন না, তাঁহারাই ঐরপ বিচার করেন। শ্রীহরিসেবা-দারাই মাতা, পিতা, পত্নী, পুত্র, দেশ, সমাজ ও বিশের যথার্থ উপকার করা হয়। গাছের মূলে জল দিলেই শাখা, পত্র, পুপ্প, ফল—সকলই সঞ্জীবিত ও সংবদ্ধিত হয়। এইরপ সন্ন্যাসের উজ্জ্বল আদর্শ ভগবদবতার শ্রীকপিলদেব ও মুক্তকুলশিরোমণি শ্রীশুকদেবেও দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীকপিলদেব স্বামিহীনা জননী দেবছুতিকে, শ্রীশুকদেব স্বীয় পিতা শ্রীব্যাসদেবকে গৃহে রাখিয়া যেরপ শ্রীহরিকীর্ত্তনে সর্বব্দ্ব ডালি দিয়াছিলেন, তত্রূপে শ্রীনিমাইও—

শচী-হেন জননা ছাড়িয়া একাকিনী। চলিলেন নিরপেক্ষ হই' স্থাসিমণি॥ পরমার্থে এই ত্যাগ—ত্যাগ কভু নহে। এ সকল কথা বুঝে কোন মহাশয়ে॥

— চৈঃ ভাঃ মঃ ৩।১০৩-১০৪

এক সময়ে একজন ব্রাহ্মণ শ্রীবাস পণ্ডিতের রুদ্ধ-দ্বার গৃছে মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন-নৃত্যে যোগদান করিতে না পারিয়া অন্যদিন মহাপ্রভুকে গঙ্গার ঘাটে পাইয়া মনের ত্রুংথে অভিশাপ প্রদান-পূর্ববক বলিয়াছিলেন,—"তোমার সংসার-স্থথ বিনষ্ট হউক।" মহাপ্রভু উক্ত ব্রাহ্মণের এই অভিশাপ শ্রবণ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন। 🗯 এই ঘটনার পরে শ্রীগৌরস্থন্দর সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা প্রদর্শন করিয়া জানাইয়াছিলেন, জগতের লোকের অমঙ্গলসূচক অভিশাপও ক্লফ্ড-সেবার আনুকুল্যে গৃহীত হইলে তাহা আত্মার নিত্যমঙ্গল-সাধক হয়। বস্তুতঃ শ্রীভগবান্ শ্রীগৌরস্থন্দর কোন অভিশাপের পাত্র হইতে পারেন না। তাঁহার ঐ লীলা জীব-শিক্ষার জন্ম।

## ষট্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ ঐানিমাইর সর্বাস

শ্রীগোরস্থন্দর শ্রীনিত্যানন্দের নিকট তাঁহার সন্ন্যাসের নির্দ্দিষ্ট তারিথ ও কাটোয়া-নগরে ! শ্রীকেশবভারতী নামক সন্ন্যাসীর নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণের অভিপ্রায় জানাইয়া শ্রীশচীমাতা, শ্রীগদাধর, শ্রীবন্ধানন্দ, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য ও শ্রীমুকুন্দ—মাত্র এই পাঁচ

<sup>\*</sup> टेट्ट हः आ: ५१७२-७०

<sup>‡</sup> हे, चाहे, जात्र बााएवल वात्रशत ह्या लाहेटन वर्फमान ब्लमाय काटोाया नामक রেল-ষ্টেসন। এই স্থানটা এখন গঙ্গার তীরে অবস্থিত।

জনের নিকট ইহা প্রকাশ করিতে বলিলেন। সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্ববিদন মহাপ্রভু সকল ভক্তকে লইয়া সমস্ত দিন সংকীর্ত্তন করিলেন, সন্ধ্যায় গঙ্গার দর্শন ও নমস্কার করিতে গেলেন, গৃহে ফিরিয়া ভক্তগণ-বেষ্টিত হইয়া বসিলেন। সকলকে নিজের গলার প্রসাদী মালা প্রদান করিয়া বলিলেন,—

যদি আমা-প্রতি স্নেহ থাকে স্বাকার।
তবে ক্লা বাতিরিক্ত না গাইবে আর ॥
কি শ্রনে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে।
অহনিশ চিন্ত ক্লা, বলহ বদনে ॥

—हिः छाः मः २४।२१-२४

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীধর একটি লাউ হাতে করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট আসিয়াছিলেন এবং আর একজন ভাগবোন্ ব্যক্তি কিছু পরেই কিছু তুগ্ধ উপহার দিয়া গিয়াছিলেন। মহাপ্রভু শচীমাতাকে দিয়া তুগ্ধ-লাউ পাক করাইলেন এবং তাহা ভোজন করিয়া বিশ্রাম করিলেন। শ্রীগদাধর ও শ্রীহরিদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট শর্মন করিয়া থাকিলেন। শ্রীশচীমাতা জানিতেন—আজ নিমাই গৃহ ত্যাগ করিবে। তাঁহার চক্ষে নিদ্রা নাই,— তুই চক্ষু হইতে অনুক্ষণ অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। রাত্রি প্রভাত হইতে আর চারি দণ্ড বাকী আছে জানিয়া মহাপ্রভু গৃহত্যাগের উদ্যোগ করিলেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত শ্রীগোরস্থন্দরের অনুগমন করিতে চাহিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু একাকী গমনের ইচ্ছা জানাইলেন। শ্রীশচীদেবী নিমাইর গমনের উদ্যোগ বুঝিতে পারিয়া দ্বারে বিসয়া রহিলেন;

নিমাই জননীকে তখন অনেক প্রবোধ দান করিয়া ও তাঁহার চরণ-ধূলি মস্তকে লইয়া যাত্র। করিলেন। শ্রীশটামাতা শোকের আধিকো জড়প্রায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ প্রাতে মহাপ্রভুকে প্রণাম করিবার জন্ম আসিয়া দেখিলেন যে, শ্রীশচীমাতা বহিদ্বারে বসিয়া আছেন। শ্রীবাস কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শচীমাতা কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না, কেবল অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন; পরে অতি কষ্টে কোনপ্রকারে বলিলেন,—"ভক্তগণই ভগবানের বস্তুর অধিকারা; স্বতরাং নিমাইর যে-কিছু জিনিষ আছে, তাহা ভক্তগণ লইয়া যাইতে পারেন। আমি যথা ইচ্ছা, তথা চলিয়া যাইব।" ভক্তগণ মহা-প্রভুর গৃহত্যাগ বুঝিতে পারিয়া অচেতনপ্রায় হইয়া ভূমিতে বসিয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ ক্রন্দন করিয়া সকলেই শ্চীমাতাকে বেষ্টন-পূর্ববক উপবেশন করিলেন। সমগ্র নদায়ায় মহাপ্রভুর গৃহত্যাগের বার্ত্তা প্রচারিত হইল: তাহা শুনিয়া পূর্বের নিন্দক পার্যাগুগণও ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং নিমাইকে পূর্বের চিনিতে না পারায় বিশেষ পরিভাপ করিতে লাগিল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার নবদীপ-লালার চবিবশ বৎসরের শেষে
মাঘ মাসের শুক্রপক্ষে উত্তরায়ণ-সময়ে সংক্রমণ-দিনে রাত্রিশেষে
নবদীপ হইতে নিদয়ার ঘাটে আসিলেন। শুনা যায়,—নদীয়ার
নির্দিয় নিমাইর সন্ন্যাস-লালার স্মৃতিতে এই ঘাটের নাম 'নিদয়ার
ঘাট' হইয়াছে। এই ঘাটটি যেন নির্দিয় বা নিদয় হইয়া সন্ন্যাসগ্রহণে কৃতসক্ষন্ন নিমাইকে কাটোয়ায় যাইবার পথ দিয়াছিল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু নিদয়ার ঘাটে গঙ্গা সন্তরণ-পূর্ববক কাটোয়া-গ্রামে শ্রীকেশবভারতীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার নিকট কৃপা যাজ্ঞা করিতে লাগিলেন। শ্রীমুকুন্দাদি ভক্তগণ কার্ত্তন করিতে থাকিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু আবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন, শ্রীচন্দ্রশেখর সয়্যাস-বিধির অনুষ্ঠানসমূহ করিতেলাগিলেন। নাপিত নিমাইর কেশ-মুগুন করিতে বসিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রমুখ ভক্তগণ অন্যলি অশ্রু-বিসজ্জন করিতে লাগিলেন।

এই প্রকারে দিবা প্রায় অবসান হইল। কোনপ্রকারে কোরকার্য্য সমাপ্ত হইলে লোকশিক্ষাগুরু শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকেশব ভারতার কর্নে সন্ন্যাস-মন্ত্রটি বলিয়া ইহাই তাহার সন্ন্যাস-মন্ত্র কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছাক্রমে শ্রীকেশব ভারতা সেই মন্ত্রই মহাপ্রভুর কর্নে দিলেন। সর্ববগুরু শ্রীমন্মহাপ্রভু বস্তুতঃ শ্রীকেশবভারতাকেই মন্ত্র প্রদান করিয়া শিশ্ব করিলেন। কিন্তু জগতে সদ্গুরু-গ্রহণের একান্ত আবশ্যকতা জানাইবার জগ্য শ্রীকেশবভারতার নিকট হইতে কর্নে মন্ত্র শ্রবণ করিবার লালা প্রদর্শন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু গৈরিক বসন পরিধান করিলেন, তাহাতে তাহার অপূর্ব্ব শোভা হইল। শ্রীকৃষ্ণকার্ত্তন প্রচার করিয়া জগতের চৈতন্য বিধান করিতেছেন বলিয়া ভগবদিচ্ছায় শ্রীকেশবভারতা শ্রীনিমাইর সন্ন্যাস-নাম রাখিলেন—'শ্রীকৃষ্ণতৈতন্য'। চতুর্দ্ধিকে 'জয় জয়' ধ্বনি উঠিল।

## সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ পরিব্রাজকরূপে শ্রীগৌরহরি

শ্রীকেশবভারতার নিকট সন্মাস গ্রহণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই রাত্রি কাটোয়ায় যাপন করিলেন এবং শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্যাকে শ্রীনবদ্বীপে পাঠাইয়া দিয়া তিনি ক্রমাগত পশ্চিমাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অগ্রে শ্রীকেশবভারতী, পশ্চাতে শ্রীগোবিন্দ এবং সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীগদাধর ও শ্রীমুকুন্দ। চলিতে চলিতে মহাপ্রভু অবন্তীদেশের ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুর গীতি গান\* করিতে করিতে রাচদেশে প্রবেশ করিলেন ও তিন দিন ধরিয়া রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের চাতুরীতে শ্রীমন্মহাপ্রভু শাস্তিপুরের নিকট—পশ্চিম পারে আসিয়া পড়িলেন। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু স্থানীয় গোপবালকগণকে গোপনে বলিয়া রাথিয়াছিলেন যে, যদি মহাপ্রভু তাহাদের নিকট শ্রীবৃন্দাবনের পথ জিজ্ঞাসা করেন. তবে যেন তাহারা তাঁহাকে গঙ্গাতীরের পথ দেখাইয়া দেয়। নিত্যানন্দের কথামত তাহার। তাহাই করিল। মহাপ্রভুও গঙ্গাকে যমুনা মনে করিয়া স্তব করিলেন। মহাপ্রাভু কেবল কৌপীন-মাত্র সম্বল করিয়। চলিয়াছিলেন, আর দিতীয় কোন বস্তু ছিল না। এমন সময় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য নৌকায় চড়িয়া নূতন কৌপীন ও বহিৰ্বাস লইয়া অকস্মাৎ তথায় উপস্থিত হইলেন এবং মহাপ্ৰভুকে

<sup>\* @</sup>t: >>|20|69

সেই কৌপীন-বহিৰ্কবাস পরাইয়া নৌকাযোগে শান্তিপুরে লইয়া আসিলেন।

শ্রীঅবৈত-গৃহিণা শ্রীসীতাদেবী বহুবিধ ভোজ্যসামগ্রী রন্ধন করিলেন, শ্রীঅবৈত-প্রভু তাহা শ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে ভোগ দিলেন। শ্রীমৃকুন্দ দত্ত ও অহিন্দুকুলে আবিভূতি বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ ঠাকুর শ্রীহরিদাসকে শ্রীমন্মহাপ্রভু আপনার সহিত একসঙ্গে বসিয়া প্রসাদ-সেবা করিবার জন্ম আহ্রান করিলেন। তাঁহারা মহাপ্রভুর অবশেষ ভোজন করিবেন—এই ইচ্ছায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর ভোজনের পর শ্রীঅবৈতাচার্য্য মহাপ্রভুর পাদসন্বাহন করিবার জন্ম চেক্টা করিলে মহাপ্রভু বিললেন,—

বহুত নাচাইলে তুমি, ছাড় নাচান। মুকুন-হরিদাস লইয়া করহ ভোজন॥ \*

তখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ শ্রীঅদৈতাচার্য্য শ্রীমুকুন্দ ও শ্রীহরিদাসকে সঙ্গে লইয়া প্রসাদ সম্মান করিলেন।

মহাপ্রভুর এই লালায় তুইটি শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়। যায়।
প্রথমতঃ — তিনি স্বয়ং ভগবান হইলেও, শ্রীব্রহ্মা-শ্রীশিবাদি দেবতাগণ নিত্যকাল তাঁহার পাদসেবা করিলেও তিনি লোক-শিক্ষার্থ
শ্রীঅধৈত-প্রভুর পাদসেবা স্বীকার করিলেন না। সাধক-সন্মাসা
বা সাধক-জীবের পাদসম্বাহনাদি সেবা-গ্রহণ অকর্ত্ব্য, বিশেষতঃ
মর্য্যাদা-সংরক্ষণ আচার্য্যের কর্ত্ব্য।

দিতীয় শিক্ষা এই—শ্রীভগবানের প্রকৃত ভক্তে জাতিবুদ্ধি ও শ্রীভগবানের প্রসাদে স্থান-কাল-পাত্র-সম্পর্কে স্পর্শ-দোষ বিচার করিলে ভক্তিরাজ্য হইতে পতন হয়। 🕮 মুকুন্দ দত্ত ঠাকুর লৌকিক ব্রাহ্মণকুলে উদ্ভূত নহেন, আর শ্রীঠাকুর হরিদাস ত' বর্ণাশ্রম-বহিভূতি অহিন্দুকুলেই আবিভূতি; কিন্তু শান্তিপুরের বাক্ষণ-সমাজের শীর্ষস্থনীয় আচার্যা শ্রীঅদ্বৈত তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া নিজ-গৃহে যথেচ্ছভাবে মহাপ্রসাদ সেব। করিলেন। ইহাতে মহাপ্রভুরও সাক্ষাৎ আদেশ ছিল। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, একমাত্র শ্রীক্ষেত্রেই মহাপ্রসাদে স্পর্শ-দোষ বিচার করিতে হয় না : কিন্তু শান্তিপূরে গৃহস্ত-লালার অভিনয়কারী শ্রীঅদৈতাচার্গা-প্রভুর আচরণ ঐরপ উক্তির অসারতা প্রমাণ করিয়াছে। এই লীলা-প্রকাশেরও পূর্বের শ্রীঅবৈতাচার্য্য প্রভু ঠাকুর শ্রীহরিদাসকে নিজ-পিতৃশ্রান্ধের পাত্র প্রদান করিয়াছিলেন।

এই সকল দৃষ্টান্ত ২ইতে কেহ কেহ মনে করেন যে, আধুনিক যুগে যে অস্পৃশ্যতা-বৰ্জ্জন-আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে,মহাপ্ৰভুই উহার প্রবর্ত্তক,—বিশেষতঃ বাঙ্গলাদেশে প্রথম পথ-প্রদর্শক। কিন্তু মহাপ্রভুর চরিত্রের প্রত্যেক ঘটনা নিরপেক্ষভাবে আলোচন। করিলে জান। যায় যে, যাঁহারা প্রকৃত প্রমার্থ আশ্রয় করিয়াছেন, মহাপ্রভু একমাত্র তাঁহাদিগের সম্বন্ধেই জাতিবৃদ্ধি ও কেবল মাত্র মহাপ্রসাদ-সম্বন্ধে স্পার্শ-দোষের জাগতিক বিচার নিষেধ করিয়াছেন। নানাপ্রকার ভোগ বা স্থাবিধাবাদের উদ্দেশ্য-সাধনের জন্ম যে-সকল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, মহাপ্ৰভু সেই

সকলের প্রবর্ত্তক বা সমর্থক নহেন। তিনি পরমার্থ-সমাজেরই শিক্ষক ও নিয়ামক।

নবীন সন্ন্যাসী শ্রীগোরহারর অবৈতগৃহে অবস্থান-কালে শান্তি-পুরের সমস্ত লোক তাঁহার শ্রীচরণ-দর্শনার্থ আগমন করিতে থাকিলেন। সন্ধ্যায় সংকার্ত্তন ও নৃত্য আরম্ভ হইল। শ্রীমুকুন্দ কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীঅক্ষে অফটসান্থিক-বিকার-সমূহ যুগপৎ প্রকাশিত হইতে থাকিল। পরদিন প্রভাতে নবদ্বাপের বহু ভক্তের সহিত শ্রীশচীমাতা দোলায় চড়িয়া শান্তিপুরে অবৈত-গৃহে আসিলেন—সন্মাসী পুত্রের সহিত শচীমাতার সাক্ষাৎকার হইল। মহাপ্রভু শ্রীঅবৈত-গৃহে দশ দিবস অবস্থান করিয়া শ্রীশচীমাতাকে সাস্থানা প্রদান, নবদ্বীপবাসা ভক্তগণের সহিত শ্রীহরিকীর্ত্তন এবং শ্রীশচীমাতার হস্তপাচিত দ্রব্য ভিক্ষা করিলেন। সন্ম্যাসিগণের আচরণ শিক্ষা দিবার জন্ম তিনি শ্রীনবদ্বীপবাসিগণকে বলিলেন,—"সন্ম্যাস করিয়া কাহারও আত্মীয়-সজনের সহিত নিজ-জন্মস্থানে থাকা কর্ত্তব্য নহে।"

শ্রীশচীমাতাও পুত্রের এই কথা শুনিয়া নিমাইর যাহাতে স্থুখ, তাহাই হউক', বিচার করিয়া তাঁহাকে নীলাচলে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। মহাপ্রভু নবদ্বীপবাসী সকলকে নিরস্তর কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন, কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণকথার সহিত জীবন যাপনের উপদেশ প্রদানপূর্বক শান্তিপুরের ভক্তগণ ও শ্রীশচীমাতাকে বিদায় দিলেন এবং শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীমুকুন্দ, শ্রীজগদানন্দ ও শ্রীদামোদরের সহিত ছত্রভোগের পথে শ্রীপুরুষোত্তমে যাত্রা করিলেন।

# অফ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

### পুরীর পথে ও জ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে

শ্রীমন্মহাপ্রভু ছত্রভোগ-পথে বৃদ্ধমন্ত্রেশর হইয়া উৎকল-রাজ্ঞার এক সীমায় উপনীত হইলেন; পথে নানাপ্রকার আনন্দ-কীর্ত্তন ও ভিক্ষাদি করিতে করিতে রেমুণা-গ্রামে 'ক্ষীরচোরা শ্রীগোপীনাথ' দর্শন এবং তথায় ভক্তগণের নিকট শ্রীঈশরপুরীর কথিত শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী ও গোপীনাথের প্রসন্থ বর্ণন করিলেন। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী-কীর্ত্তিত "অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ!" \* শ্লোক পাঠ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ- চৈতন্মের কৃষ্ণবিরহ অধিকতর উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি তথায় সেই রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন পুরীর অভিমূথে পুনরায় যাত্রা করিয়া যাজপুর হইয়া কটকে পৌছিলেন। তথায় 'সাক্ষিগোপালে' ‡ শ্রীবিগ্রহ দর্শন এবং শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর মুখে শ্রীগোপালের ইতিহাস শ্রবণ করিলেন। কটক হইতে ভূবনেশর

শ্বায় দানদয়ার্ক্রনাথ হে মথুয়ানাথ কদাবলোক্যসে।
 য়দয়ং ওদলোক্ষাতরং দয়িত ভায়্যতি কিং করোমাহম্।

ওতে দীনদয়ার্ক্তনাথ। ওতে মথুরানাথ। কবে তোমাকে দর্শন করিব। তোমার দর্শনাভাবে আমার কাতর হৃদয় অন্থির ছইয়া পড়িয়াছে। তে দয়িত, আমি এখন কি করিব?

<sup>‡</sup> তথন কটকে 'সাক্ষিগোপাল' শ্ৰীবিগ্ৰহ ছিলেন। পরে পুরী হইতে তিন ক্রোশ দূরে 'গভাবাদী' গ্রামে অবস্থিত হন।



🕮 ভূবনেশ্বের শ্রীমন্দির ; এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণচৈতস্তাদের পদার্পণ করিয়াছিলেন।

গ্রীগোরপদান্ধিত শ্রীদান্দিগোপাল-স্থান

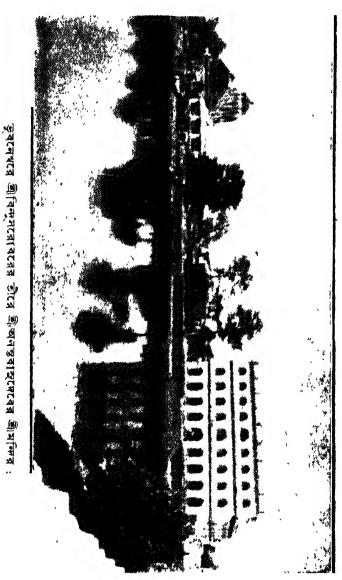

এই স্থানে জ্বীচেতভাদেব আগমন করিয়াছিলেন।

আসিয়া শ্রীক্ষেত্রপাল শিব দর্শন করিলেন। তৎপরে কমলপুরে ভার্গী-নদীর তীরে কপোতেশ্বর-শিব দর্শনচ্ছলে শ্রীকৃষণটৈতন্ত



পুরীর জীমন্দিরের সিংহবার ও তৎসমূপে অরণস্তম্ভ শ্রীনিত্যানন্দের নিকট নিজের দণ্ডটি রাখিয়া গোলেন। ভগবানের পক্ষে সাধক-জীবের উপযোগী দণ্ডাদি ধারণের কোন আবশ্যকতা



নাই,— ইহা জানাইবার জন্ম শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরস্থন্দরের দণ্ডটিকে তিন থণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ভাগী-নদীতে ভাসাইয়া দিলেন।

আঠারনালার নিকট উপস্থিত হইয়া মহাপ্রভু তাঁহার দণ্ড না পাইয়া ক্রোধ প্রকাশ করিলেন এবং সঙ্গিগণকে পশ্চাতে রাখিয়াই একাকী শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরাভিমুখে ছুটিলেন। মহাপ্রভুর এইরূপ বাহ্যে ক্রোধ-প্রদর্শনের গৃঢ় শিক্ষা এই যে, ভগবান বা পরমহংস বৈষ্ণবের পক্ষে আতাদংঃ-বিধানের প্রয়োজনীয়তা নাই বটে, কিন্তু অনর্থযুক্ত (১) সাধকের কায়মনোবাক্য দণ্ডিত করা (২) অবশ্য প্রয়োজন: নতুবা তাহাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।

শ্রীগোরহরি শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া প্রেমাবেশে তাঁহাকে আলিন্সন করিতে ধাবিত হইলেন। পডিছা \* ইহা বুঝিতে না পারিয়া শ্রীগোরহরিকে প্রহার করিতে উত্তত হইল। পুরীর রাজপণ্ডিত শ্রীবাস্তদেব ভট্টাচার্য্য সার্ববভৌম তথন মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন: তিনি দৈবাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে এই অবস্থায় দর্শন করিয়া তাঁহাকে পড়িছার হস্ত হইতে রক্ষা করিলেন। সার্বভোম যুবক সন্ন্যাসীর অদ্ভূত প্রেমবিকার দেখিয়া অত্যন্ত বিশ্মিত হইলেন এবং মহাপ্রভুর বাহুদশা-প্রাপ্তিতে বিলম্ব দেখিয়া তাঁহাকে ধরাধরি

<sup>(</sup>১) शाशास्त्र क्रगरञ्ज वखरञ जामिक जारह, ज्रगतान मर्ककरनेत क्रम बाजाविकी থীতি উদিত হয় নাই।

<sup>(</sup>২) দেহ, মন ও বাক্য-এই তিনটিকে দণ্ডিত অর্থাৎ শাসিত করিয়া হরিভজন করিবার জন্মই দণ্ড-গ্রহণ।

শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে দারোগার স্থায় কর্মচারি-বিশেষ।

করিয়া নিজ-গৃহে লইয়া আসিলেন। লোক-পরম্পরায় মহাপ্রভুর
মহাভাবের কথা শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ সকলেই সার্ব্বভৌমের গৃহে
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সার্ব্বভৌমের ভগ্নীপতি শ্রীগোপীনাথ
আচার্য্য তাঁহার পূর্ব্ব-পরিচিত মুকুন্দকে দেখিয়া তাঁহার নিকট
সমস্ত জিজ্ঞাসা করিয়া মহাপ্রভুর সন্ন্যাস ও পুরী আগমনের যাবতীয়
কথা শ্রবণ করিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রমুখ ভক্তগণ সার্ববভৌমের পুত্র চন্দনেশরের সহিত শ্রীজগন্ধাথ দর্শন করিয়া আসিলেন। এদিকে সার্ববভৌমের গৃহে তৃতায় প্রহরে মহাপ্রভুর বাহ্যদশা হইল। সার্ববভৌমের সহিত শ্রীকৃষ্ণতৈতেশুর পরিচয় হইলে সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য স্বায় মাতৃষ্বসার গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাসস্থান স্থির করিয়া দিলেন।

সার্বভোমের সহিত গোপীনাথের মহাপ্রভূ-সম্বন্ধে আলাপ হইলে গোপীনাথ সার্বভোমের নিকট মহাপ্রভূকে স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া জানাইলেন। ইহাতে সার্বভোম ও তাঁহার ছাত্রগণের সহিত গোপীনাথের অনেক তর্ক-বিতর্ক হইল। পরমেশ্বরের কৃপা ব্যতাত পরমেশ্বরের তত্ত্ব কথনই জানা যায় না, জাগতিক বিভা-বুদ্ধি-পাণ্ডিত্য-দ্বারাও ঈশ্বরের ভক্তি-জ্ঞান হয় না—শ্রীগোপীনাথ এই সকল কথা বলিয়া সার্বভোম ভট্টাচার্য্যকে এক প্রকার নিরস্ত করিলেন।

## উনপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

### গ্রীরুষ্ণ চৈত্য ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্ঘ্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে সাধারণ সন্ন্যাসি-মাত্র বিচার ও তাঁহার যৌবন-বয়স দর্শন করিয়া তাঁহাকে বেদাস্ত শ্রাবণ করিতে উপদেশ করিলেন। মহাপ্রভু তাহাতে সম্মন্ত হইয়া সার্ব্বভৌমের নিকট সাতদিন পর্য্যন্ত ক্রমাগত মৌনভাবে বেদান্ত শ্রবণ করিলেন। সার্বনভৌম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্মকে সাতদিন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ মৌনী দেখিয়া অফ্টম দিনে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মহাপ্রভু বলিলেন,—তিনি শ্রীব্যাসকৃত সূত্রগুলি বেশ বুঝিতে পারিতেছেন, তাহার অর্থ অতীব পরিষ্কার; কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের রচিত ভাষ্য সেই সকল সূত্রের সহজ নির্ম্মল অর্থকে আচ্ছাদন করিয়াছে। শঙ্করভাষ্য প্রকৃত-প্রস্তাবে বেদান্ত-বিরুদ্ধ। অস্থর-গণের মোহনের জন্য ভগবানের আদেশে শিবের অবতার শঙ্করাচার্য্য ঐরপ ভাষ্য কল্পনা করিয়াছেন। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তই বেদান্তের প্রকৃত মত। মায়াবাদিগণ প্রচছন্ন নাস্তিক।\* শ্রীমন্-মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্ঘ্যকে বহু প্রমাণ-বিচার-দারা এই সকল বিষয় প্রদর্শন করিলেন। ভট্টাচার্য্য অনেক বিচার-ভর্কের পর পরাস্ত হইয়া গেলেন।

বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নান্তিক।
 বেদাশ্রয়ে নান্তিক্রবাদ বৌদ্ধকে অধিক।—টেঃ চঃ মঃ ৬।১৬৮

ইহার পর ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর নিকট হইতে শ্রীমন্তাগবতের "আত্মারামান্চ" (ভাঃ ১।৭।১০) শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিতে ইচ্ছা করিলে মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্যকেই প্রথমে ঐ শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। সার্ব্যভৌম তাঁহার তর্কশাস্ত্রের পাঞ্জিতা-বলে উক্ত শ্লোকের নয় প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন; মহাপ্রভু সার্ব্যভৌমের উক্ত ব্যাখ্যার কোনটীই স্পর্শ না করিয়া সতন্ত্রভাবে ঐ শ্লোকের অফ্টাদশ প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন। ভট্টাচার্য্য ইহাতে চমৎকৃত হইলেন। তথন তাঁহার আত্ম্যানি উপস্থিত হইল। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্লীপাদপ্রদান ব্যাক্যা করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুত্ত তথন সার্ব্যভৌমের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে প্রথমে চতুভুজ এবং পরে বিভুজ্জকপ প্রদর্শন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ক্রপায় সার্ব্যভৌমের চিত্তে ভত্ত্যকুর্ত্তি হইল। তিনি অতি অল্লকাল-মধ্যে মহাপ্রভুর স্থাত্তপূর্ণ একশত শ্লোক রচনা করিয়া ফেলিলেন। শ্রীসার্ব্যভৌমের রচিত এই তুইটী শ্লোক ভক্তগণের কণ্ঠহার হইল—

বৈরাগ্য-বিত্যা-নিজভক্তিযোগ-

শিক্ষার্থমেক: পুরুষ: পুরাণঃ।

শ্রীক্লফাচৈতগুশরীরধারী

কুপান্থধির্যন্তমহং প্রপতে॥ \*

— চৈ: চ: ম: ভা**২৫**৪

\* বৈরাগ্য অর্থাৎ কৃঞ্চবিরহ, বিজ্ঞা অর্থাৎ কৃঞ্পাদপলে আসক্তি ও নিজ-ভক্তিবোগ
 অর্থাৎ প্রেম-শিক্ষা দিবার জন্ম শ্রীকৃঞ্চৈতন্ত্ররূপধারী একটি সনাতন পুরুষ—সর্বাদা কৃপাসমুদ্র; তাঁহার প্রতি আমি প্রপন্ন হই।

কালারষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ

প্রাতৃষ্ঠ : কুফুটে তক্তনামা।

আবিভূতিন্তম্ভ পদার্রবিদে

গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভূক:॥ \*

-C5: 5: 4: 61200

সার্ব্বভৌমের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর এইরূপ অলৌকিকী কুপা দেখিয়া শ্রীগোপীনাথ প্রভৃতি সকলেই আর্ননিত হইলেন। ইহার পর একদিন মহাপ্রভু প্রভূাষে শ্রীজগন্নাথদেবের পাকাল-প্রসাদ ‡ লইয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্ঘ্যকে দিতে আসিলেন। ভট্টাচার্ঘ্য তথন 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া মাত্র শয্যা ত্যাগ করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি মহাপ্রভুর কুপায় লৌকিক স্মার্ত্তগণের জাগতিক বিচার হইতে মুক্ত হওয়ায় সেইক্ষণেই-প্রাতঃকৃত্যাদি করিবার পূর্বেবই মহাপ্রভুর প্রদত্ত শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান করিলেন।

সার্ববভোম একদিন মহাপ্রভুর নিকট সর্ববশ্রেষ্ঠ সাধন কি,— এই পরিপ্রশ্ন করায় মহাপ্রভু তাঁহাকে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্তনের উপদেশ দিলেন।

> रुर्त्तर्भाभ रुर्द्धनीय रुद्धनीये क्रिक्स । কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরমূথা।

- কালে নিজ-ভক্তিযোগকে বিনষ্টপ্রায় দেপিয়া য়ে 'শীকৃষ্ণচৈতন্ত্র'-নামক মহাপুরুষ তাহা পুনরার প্রচার করিবার জন্ম আবিভূতি হইয়াছেন, তাঁহার শ্রীণাদপল্নে আমার চিত্তভ্রমর গাচরূপে আদক্ত হউক।
  - ‡ পান্তা-প্রসাদকে পুরীতে পাকাল-প্রসাদ বলা হয়।

আর এক দিবস সার্বভোম শ্রীমন্তাগবতের "তন্তেং নুকম্পাং"\* শ্লোকের শেষাংশে 'মুক্তিপদে' পাঠের পরিবর্ত্তে 'ভক্তিপদে' পাঠ করিয়া মহাপ্রভুকে শুনাইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,— "শ্রীমন্তাগবতের পাঠ পরিবর্ত্তনের কোন প্রয়োজন নাই; 'মুক্তিপদ'- শব্দে 'কৃষ্ণ'কে বুঝায়।" ভট্টাচার্য্যের বৈষ্ণবতা দেখিয়া নীলাচল-বাসিগণ মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ 'কৃষ্ণ' বলিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং কাশীমিশ্র প্রভৃতি উৎকলবাসিগণ মহাপ্রভুর পাদপদ্মে শ্রণাগভ হইলেন।

## প্রধাশতম পরিচ্ছেদ দাক্ষিণাত্যাভিযুখে

শ্রীগোরস্থন্দর মাঘ-মাসের শুক্লপক্ষে সন্ম্যাস গ্রহণ করিয়া ফাল্পন-মাসে নীলাচলে উপনীত হইলেন ও তথায় দোলযাত্রা দর্শন করিয়া চৈত্র-মাসে সার্ব্বভৌমকে উদ্ধার এবং বৈশাখ-মাসে দক্ষিণ যাত্রা করিলেন। একাকীই দক্ষিণ-ভ্রমণে বহির্গত হইবেন,—

তত্ত্বংমুকল্পাং স্থদমীক্ষ্যাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
 ক্ষাশ্বপুভিবিদধন্নমন্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দাবভাক্।

অর্থাৎ যিনি তোমার অনুকম্পা-লান্ডের আশাবন্ধে স্বকর্ম্মের মন্দফল ভোগ করিতে করিতে মন, বাকা ও শরীরের দারা তোমাতে আত্মনিবেদনাত্মিকা প্রণতি বিধান করিয়া জীবন যাপন করেন, তিনি মুক্তিপদে দায়ভাক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপাদপন্মদেবা-লাভের যোগ্যপাত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপ প্রস্তাব করায় শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু বিশেষ অমুরোধ করিয়া কৃষ্ণদাস-নামক একজন সরল ব্রাহ্মণকে মহাপ্রভুর সঙ্গে দিলেন। সার্ব্বভৌম চারিখণ্ড কৌপীন-বহির্ববাস মহাপ্রভুর সঙ্গে দিলেন এবং গোদাবরী-নদীর তীরে শ্রীরামানন্দ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ম মহাপ্রভুকে প্রার্থনা জানাইলেন। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু প্রভৃতি কএকজন ভক্ত আলালনাথ পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর সঙ্গে গিয়াছিলেন। কেবলমাত্র কৃষ্ণদাস-বিপ্রকে সঙ্গে করিয়া মহাপ্রভু অপূর্বন ভাবাবেশে চলিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণবিরহ-বিধুরা গোপীর ভাবে উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে করিতে চলিলেন —

कृषः ! कृषः ! कृषः ! कृषः । कृषः । कृषः । कृषः (इ । क्ष ! कृष (५ ॥ कृष्ण ! कृष्ण । कृष्ण । कृष्ण । कृष्ण । तृष्क भाग । রুক্ষণ কৃষণ। কৃষণ। কৃষণ। কৃষণ। পাহি মাম॥ রাম ! রাঘব । রাম ! রাঘব ! রাম । রাঘব ! রক্ষ মাম । কৃষ্ণ । কেশব। কৃষ্ণ । কেশব। কৃষ্ণ । কেশব। পাহি মাম॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে শ্রীহরিনাম শ্রবণ করিয়া সকলেই 'হরিনাম' উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু শরণাগত ব্যক্তি-মাত্রকেই শক্তিসঞ্চার করিয়া বৈষ্ণব করিলেন। সেই বৈষ্ণব আবার, স্বগ্রামে গমন করিয়া গ্রামবাসিগণকে বৈষ্ণব করিতে লাগিলেন। এইরূপে সমস্ত দক্ষিণ-দেশের লোক বৈষ্ণব হইলেন।

শ্রীচৈতত্যের কুপা-মহিমা নবদীপ অপেক্ষা দাক্ষিণাত্যে অধিকতর-ভাবে প্রকাশিত হইল। এইরূপে মহাপ্রভু কৃশ্মস্থানে \* আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কৃশ্মদেবের দর্শন ও স্তব করিলেন। সেই গ্রামে কৃশ্ম-নামে এক গৃহস্থ-আক্ষাণ বাস করিতেন। তিনি বহু শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত মহাপ্রভুকে ভিক্ষা করাইলেন ও সবংশে প্রভুর চরণামৃত ও উচ্ছিফ্ট গ্রহণ করিলেন। শ্রীগোরহরি আক্ষাণকে কুপা করিলেন এবং আচার্যা হইয়া অর্থাৎ নিজে আচরণ করিয়া প্রত্যেকের নিকট কৃষ্ণকথা প্রচার করিতে তাঁহাকে আদেশ করিলেন,—

যা'রে দেখ, তা'রে কহ 'ক্লফ'-উপদেশ। আমার আজ্ঞায় শুক হঞা তার' এই দেশ॥ কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ। পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥

-- CD: D: X: 91258-259

মহাপ্রভু বাঁহার ঘরে ভিক্ষা করিতেন, তাঁহাকেই এরপ উপদেশ ও শিক্ষা দান করিতেন। 'বাস্থদেব'-নামক একজন গলিত-কুষ্ঠরোগগ্রস্ত বিপ্র কৃর্ম্ম-রান্ধণের গৃহে মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্ম আগমন করিয়া মহাপ্রভুর রূপা যাজ্ঞা করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বাস্থদেবকে দেহরোগ ও ভবরোগ হইতে মুক্ত করিয়া 'জাচার্য্য' করিলেন। শ্রীবাস্থদেবকে উদ্ধার করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'বাস্থদেবামৃতপ্রদ' নাম হইল।

বি-এন্-আর-লাইনে চিকাকোল্রোড্ইইতে » মাইল দরে শীকুর্মাচলম্।

শীমনাহাপ্রভু ক্রমে জিয়ড়নৃসিংহ-ক্ষেত্র

ক্ষ সিংহাচলে গমন করিয়া শ্রীনৃসিংহদেবের স্তব ও বন্দনা করিলেন—

> শ্রীনৃসিংহ, জয় নৃসিংহ, জয় জয় নৃসিংহ। প্রহলাদেশ জয় পদ্মামুখপদ্মভঙ্গ ॥



দর হইতে সিংহাচল পর্বত, ভিন্নড়-নুসিংহদেবের শ্রীমন্দির ও শ্রীটেততাপাদপীঠের শ্রীমন্দিরের দ্যু

এই স্থানে রাত্রিবাস করিয়া পরদিন প্রাত্তে পুনরার প্রেমাবেশে চলিতে চলিতে গোদাবরী-তীরে আগমন করিলেন। গোদাবরী-দর্শনে শ্রীগৌরহরির শ্রীষমুনার স্মৃতি উদ্দীপ্ত হইল।

<sup>\*</sup> वि, এन, आत लाइंटनत लाय छिमन अशालटिशादत्रत शूर्वविद्धी छिमन मिश्शाहलय হুইতে প্রায় চারি মাইল দূরে সিংহাচল পর্বতের উপর শীনুসিংহদেব বিরাজমান। বিশেষ জানিতে হইলে সাগুাহিক 'গৌড়ীয়'পত্ৰ (বঙ্গাৰু ১৩৪৬, ১৬ই অগ্ৰহায়ণ-সংখ্য २८८--२४> %ः ) ऋडेवा ।

#### একপঞ্চাশত্রম পরিচ্ছেদ

#### গ্রীরায়-রামানন্দ-মিলন

দাক্ষিণাত্যের রাজমহেন্দ্রীনগরে 'কোটিলিক্সম্' তীর্থের অপর পারে গোষ্পদ বা 'পুন্ধরম্' তার্থ অবস্থিত। প্রায় ১৫০২ থুফাব্দে উড়িস্থার সমাট্ গজপতি শ্রীপ্রভাপরুদ্রের অধীন বিখ্যাত শাসনকর্ত্তা (Governor) রায় রামানন্দ গোদাবরীর তীরে গোষ্পদতীর্থের ঘাটে শোভাযাত্রা করিয়া স্নান করিতে আসিতেছিলেন।

এদিকে শ্রীমন্মহাপ্রভু গোদাবরী পার হইয়া রাজমহেন্দ্রী হইতে গোম্পদতীর্থে আগমন করিয়াছেন। বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ ও বাছাভাণ্ডের সহিত শিবিকারোহী এক ব্যক্তিকে শোভাযাত্রা করিয়া আসিতে দেখিয়া তাঁহাকেই মহাপ্রভু 'রামানন্দ রায়' বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। শ্রীরামানন্দও এক অপূর্বে সয়্যাসী দেখিয়া সাফাঙ্ক দশুবৎ করিলেন। মহাপ্রভু রাময়য়য়কে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন, উভয়ের মধ্যে প্রেমের তরঙ্গ ছুটিল। শ্রীরামানন্দ শ্রীমহাপ্রভুকে তথায় পাঁচ সাতদিন কুপা-পূর্বক অবস্থান করিয়া শ্রীহরিকথা কার্ত্তন করিবার জন্য বিশেষ প্রার্থনা জানাইলেন। মহাপ্রভু সেই গ্রামে কোন এক বৈদিক বৈক্ষব ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থান ও ভিক্ষা করিলেন। সন্ধ্যাকালে রামানন্দ রায় অত্যন্ত দীনবেশে আসিয়া মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। মহাপ্রভু তথন রামরায়কে

বলিলেন,— "জীবের সাধন ও সাধ্য-বিষয়ে শান্ত্র-প্রমাণ বলুন।" শ্রীরামানন্দ উত্তর করিলেন,—"বিষ্ণুভক্তিই জীবের প্রয়োজন, ভগবানের সেবার মূল উদ্দেশ্যে বর্ণা**শ্রমধর্ম** পালন করিলেই বিষ্ণু প্ৰীত হন।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু কহিলেন,—"ইহা অত্যন্ত বাহিরের কথা, আরও উন্নততর কথা বলুন।" রায় বলিলেন্--"কুষ্ণে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ অর্থাৎ **কর্ম্মামশ্রা ভক্তির অনুষ্ঠান** করিতে করিতেই বিষ্ণুভক্তি লাভ হয়।" মহাপ্রভু বলিলেন,—"এহে। বাহু, আগে কহ আর।" তথন রামানন্দ রায় কহিলেন,—"বর্ণাশ্রমধর্ম ত্যাগ করিয়া ভগবানে শরণাগতি যাহা গীতার চরমোপদেশ— তাহাই সর্বভোষ্ঠ সাধন।" মহাপ্রভু বলিলেন,—"এহো বাহু, আগে কহ আর।" ততুত্তরে তথন রামরায় বলিলেন,—"**জ্ঞানমিশ্রা**। ভক্তি আরও শ্রেষ্ঠ।" মহাপ্রভু বলিলেন,—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর।" এবার রামরায় বলিলেন,—<del>"জ্ঞানশূলা ভক্তিই</del> সর্ববশ্রেষ্ঠ। ভগবান্ বিষ্ণুর প্রীতির জন্ম বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালন, কর্ম-মিশ্রা ভক্তি, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের শরণ গ্রহণ ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি—এই সকলের মধ্যেই ন্যুনাধিক মিশ্রভাব আছে, কিন্তু জ্ঞানশৃন্থা কেবলা ভক্তিতেই কোনপ্রকার মিশ্রভাব নাই।" এজন্য জ্ঞানশৃন্যভক্তির কথা শুনিয়া মহাপ্রভু বলিলেন,—"এহো হয়, আগে কহ আর ;—হাঁ, কেবলা ভক্তি বাহিরের জিনিষ নয়. তাহা আমি স্বীকার করি, কিন্তু তাহারও আগের কথা বল।" তখন রামরায় বলিলেন,—"কেবলা ভক্তি হইতেও প্রেমভক্তি শ্রেষ্ঠ।"

মহাপ্রভু ত্থনও বলিলেন,—'**'এহে। হয়,** আগে কহ আর।'' ইহার উত্তরে রামরায় ক্রমে-ক্রমে দাস্তপ্রেম, সখ্যপ্রেম, বাৎসল্য-প্রেম ও কান্তপ্রেমের কথা বলিলেন। কান্তপ্রেম অর্থাৎ অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণকে অপ্রাকৃত শ্রীগোপীগণ যে স্বাভাবিক প্রীতি করিয়া থাকেন, তদ্বারাই শ্রীক্নফের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্থুখ হয়। শান্তরসে একমাত্র কৃষ্ণনিষ্ঠা-গুণ আছে, দাস্তরসে ত' তাহা আছেই, অধিকন্তু কুম্ণের প্রতি মমভা বা 'আমার'-বুদ্ধি আছে। আর সখ্য-রসে শান্ত ও দাস্তরসের তুই গুণ ব্যতীত আবার বিশ্রস্ত-ভাব অর্থাৎ অত্যন্ত বিশ্বস্ততা ও আত্মীয়ভাব বিগ্নমান। বাৎসলা-রসে শান্ত, দাস্থ্য, সংখ্যর গুণসমূহ ব্যতীত স্নেহাধিক্যের পরিমাণ অপরিমেয়। মধুর রসে ঐ চারি রসের গুণসমূহের সহিত নিঃসঙ্কোচে সর্ববাঙ্গদারা কুষ্ণের সেবা করিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি রহিয়াছে। এ জগতে যে রসটা আমাদের নিকট যুত্টা হেয় বলিয়া অনুভূত হয়. গোলোকে সেই রসই ততটা উপাদেয়; কেন না, এ জগৎ গোলোকের বিক্বত প্রতিবিদ্ধ—সমস্তই বিপরীত। যেমন দর্পণে যখন আমাদের ছবি দেখি, তখন আমাদের দক্ষিণ হস্তটি—বাম হস্ত ও বাম হস্তটি—দক্ষিণ হস্ত, এরূপ বিপরীত দেখিয়া থাকি। এই অনিত্য জগতের দর্পণে প্রতিফলিত হইলে গোলোকের রস-সমূহের এইরূপ বিকৃত্ছায়া দর্শন হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কান্তরসকে সর্ববশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিলে শ্রীরামরায় আবার কৃষ্ণকাস্তাগণের মধ্যে সর্ববশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকার প্রেমের কথা বর্ণন করিলেন। পরে শ্রীরামানন্দ রায় ক্রমে ক্রমে

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, শ্রীরাধার স্বরূপ, রসতত্ত্বের স্বরূপ ও প্রেমতত্ত্ বর্ণনা করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর জিজ্ঞাসা-ক্রমে শ্রীরামরায় বিপ্রলম্ভরসের প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তরূপ 🗱 অধিরূঢ়-মহাভাবময় নিজ-কৃত একটি গীত বলিলেন,—

> "পহিলেহি রাগ নয়নভঙ্গে ভেল। অম্বদিন বাচল, অবধি না গেল॥"

শ্রীরামরায় অবশেষে সেই শ্রীশ্রীরাধাক্তফের প্রেমসেবা-প্রাপ্তির উপায়—একমাত্র অজস্থীর আনুগ্তা, ইহা জানাইলেন। শাস্তু, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর প্রেম—ইহাদের মধ্যে প্রত্যেক প্রেম-সেবাতেই সেই সেই প্রেমের মূল সেবকগণের অনুগত ১ইতে হুইবে। যেমন, কাহারও শান্তরস স্বভাবসিদ্ধ। তিনি ব্রজের গো. বেত্র, বিষাণ, বেণু, যমুনা প্রভৃতি শান্তরসের মূল সেবকগণের

থাঁহারা এই জগতের চিন্তাম্রোতের অতীত রাজে। গিয়াছেন, বাঁহাদের য়দয় সকাক্ষণ অব্বপট-কুক্ষ্দেবা-লাল্সায বিভাবিত, তাঁহারা শীরাধার প্রেমের মধ্যে যে কি প্রম-বিচিত্রতা আছে, তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন। শ্রীল ক্লপগোসামী প্রভূ 'শ্রীভত্তি-রদাম্তদিক' ও 'শীউজ্জল-নীলমণি' প্রভৃতি গ্রন্থে দেই সকল স্তুর্লভ তত্ত্ব প্রমমুক্ত বাক্তি-গণের জন্ম বলিয়াছেন। এই সকল কথা সাধারণে বুঝিতে পারিবে না; এজন্ম এই সকল শব্দের ব্যাখ্যা এখানে নিষ্প্রয়েজন। বাঁহারা বিশেষ শ্রন্ধাবান, তাঁহারা শ্রিগৌড়ায়-সম্প্রদায় হইতে প্রকাশিত শ্রীচৈতভাচরিতামতের মধালীলা অষ্টম পরিচেছদের 'অমৃতপ্রবাহভাগ'ও 'অকুভায়' দেখিতে পারেন। শ্রীগুরুপদাশ্রয় করিয়া ভঙ্গনের উন্নততম সোপানে অধিষ্ঠিত না হইলে এই সকল কথা বোধগমা হয় না। অনেক মনীয়ী ও দাহিত্যিক এই প্রেমবিলাদ-বিবর্জের ব্যাখ্যা বুঝিতে সমর্গ হন নাই। ভগবন্তজন ও সাধারণ সাহিত্য-সেব। বা সাধারণ ধর্মাত্মন্তান-- সম্পর্ণ পথক ব্যাপার।

অমুগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিবেন। দাস্তরসের রসিকগণ রক্তক, পত্রক, চিত্রকের অনুগত হইয়া, সখ্যরসের রসিকগণ স্থদাম, শ্রীদাম, স্তোককৃষ্ণের অনুগত হইয়া, বাৎসূল্যরসের রসিক-গণ নন্দ-যশোদার অনুগত হইয়া, কান্তরসের রসিকগণ ব্রজ-গোপীগণের অনুগত হইয়া শ্রীকুঞ্চের সেবা করিবেন।

জীব আপনাকে 'ভগবান' কল্পনা করিলে যেরূপ ভীষণ অপরাধ হয়, তজ্ঞপ আপনাকে ভগবানের মূল সেবক—যথা শ্রীমতী, নন্দ, যশোদা প্রভৃতি কল্পনা করিলেও ততোহধিক অপরাধ হইয়া থাকে। ইহাকেই 'অহংগ্রহোপাসনা' বা 'মায়াবাদ বলে। বাস্তব বৈশুবধৰ্ম্মে বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় কোনপ্রকার কল্পনা বা আরোপের কথা নাই। পরম-মুক্ত স্থনির্ম্মল চেতনের বৃত্তিতে যাঁহার যে স্বভাব বা সিদ্ধ রস আছে. তাহাই স্বয়ং প্রকাশিত হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার নিজের কথাই শ্রীরামরায়ের মুখে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি কএকটা প্রশ্নচছলে আরও যে-সকল অমূল্য উপদেশ জগতে প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইল। এই কয়টী কথা শ্রীচৈতগুদেবের শিক্ষার সার.—

> প্রভু কহে,—"কোন বিগ্যা বিগ্যা-মধ্যে সার ?" রায় কহে,—"ক্লফভক্তি বিনা বিলা নাহি আর ॥" "কীত্তিগণ-মধ্যে জীবের কোন বড কীত্তি ?" "ক্লফভক্ত বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি॥" "তুঃখ-মধ্যে কোন তুঃখ হয় গুরুতর ?" ''রুফভক্ত-বিরহ বিনা তঃখ নাহি দেখি পর ॥''

"মৃক্ত-মধ্যে কোন জীব মুক্ত করি' মানি ?" "কুফপ্রেম যা'র, সেই মুক্ত-শিরোমণি॥" "শ্রেয়োমধ্যে কোন শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার ?" "কৃষণভক্ত-সঙ্গ বিনা শ্রেয়: নাহি আর ॥" "মুক্তি-ভুক্তি বাঞ্জে যেই, কাহাঁ হুঁহার গতি ?" "স্থাবরদেহ, দেবদেহ থৈছে অবস্থিতি॥"

— হৈ: চঃ মঃ ৮ম পঃ

# দ্বিপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ দাক্ষিণাতোর বিভিন্ন তীর্থে

কএকদিন প্রতিরাত্তে নানাবিধ শ্রীকৃষ্ণকথা সংলাপের পর শ্রীগৌরস্তন্দর শ্রীরামানন্দ রায়ের নিকট নিজের শ্রাম ও গৌররূপ (রসরাজ-মহাভাব-রূপ) প্রদর্শন করিলেন। শ্রীমহাপ্রভু শ্রীরামানন্দ-রায়কে ভাঁহার রাজকার্য্য পরিত্যাগ-পূর্ববক পুরুষোত্তমে গমন করিবার জন্ম আজ্ঞা করিয়া স্বয়ং দক্ষিণদিকে যাত্রা করিলেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কিত স্থানসমূহে গৌরজন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের ইচ্ছানুসারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদচিহ্ন ও মঠাদি স্থাপন করিয়াছেন। তিনি ইংরাজী ১৯৩০ সালের ২৫শে ডিসেম্বর শ্রীযাজপুরে শ্রীবরাছদেবের শ্রীমন্দিরে ২৬শে শ্রীকৃর্দ্মক্ষেত্রে শ্রীকৃর্দ্মদেবের

শ্রীমন্দিরে, ২৭শে সিংহাচলম্-পর্কতে শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দিরে, ২৯শে গোদাবরীতটে—যেখানে শ্রীরামানন্দের সহিত মহাপ্রভুর মিলন ও হরিকথা হইয়াছিল, সেই স্থানে শ্রীচৈতগুপাদপীঠ স্থাপন

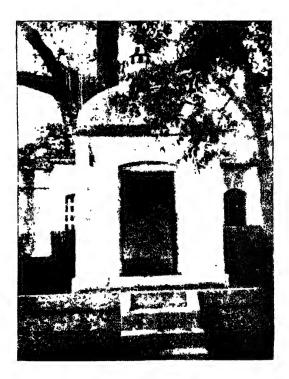

শ্রীষাজপুরে শ্রীচৈতম্পাদপীঠ

করিয়াছেন। এই স্থানের বর্ত্তমান নাম—'কভুর'। এই স্থানে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার একটি শাখামঠও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯৩০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী



মঙ্গলগিরিতে ১১২টি সোপান অতিক্রম করিবার পর বটরক্ষের তলে দক্ষিণ পার্থে
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীঞ্জিজিনিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভূপাদের
প্রতিষ্ঠিত শ্রীটেডক্সপাদপীঠের শ্রীমন্দির; বামপার্থের সোপানাবলী
পানান্সিংহদেবের শ্রীমন্দিরাভিমুখে উঠিয়াছে। উপরে
থেতবর্ণের অট্টালিকা-সমূহ পানান্সিংহদেবের
শ্রীমন্দিরের প্রাকারাদিরূপে
শোভা পাইতেছে।



মঙ্গলগিরি পর্বতের ক্রোড়দেশে উচ্চ প্রদেশে খেতথর্ণের মন্দিরটি পানানূসিংহদেবের
মন্দির। তানিমে যে একটি উচ্চ দ্বার দেখা যাইতেছে, তাহা পর্বতে
আরোহণের প্রথম দ্বার। নীচে ফাল্পনী পূণিমার দিবস রথযাত্রাউৎসবের দৃশু ও লক্ষ্মী-নূসিংহদেবের রথ দেখা যাইতেছে।
বামপার্থে কারুকায্য-মণ্ডিত উচ্চ গম্বুজটি পর্বতের
উপত্যকায় অবস্থিত শ্রীলক্ষ্মী-নূসিংহদেবের
মন্দিরের পূক্রগোপুরম্ বা পূর্ক্ব দ্বারদেশের
উপরের গম্বুজ।

গোস্বামী ঠাকুর মঙ্গলগিরিতে শ্রীপানানৃসিংহের \* শ্রীমন্দিরেও শ্রীচৈতন্তপাদপীঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বিত্যানগর হইতে ক্রমে গৌতমীগঙ্গা, মল্লিকার্জ্জ্বন, অহোবল-নৃসিংহ, সিদ্ধবট, স্বন্দক্ষেত্র, ত্রিমঠ, বৃদ্ধকাশী, বৌদ্ধস্থান, তিরুপতি, ত্রিমল্ল, পানানৃসিংহ, শিবকাঞ্চা, বিষ্ণুকাঞ্চী, ত্রিকাল-হস্তী, বৃদ্ধকোল, শিয়ালীভৈরবী, কাবেরী, কৃস্তকর্কপাল হইয়া পরে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে আসিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর রুপায় দাক্ষিণাত্য-বাসী কম্মী, জ্ঞানী, রামোপাসক, তত্ত্বাদী, লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক রামানুজীয় বৈষ্ণবগণেরও ক্লফভজনে রতি হইল। বৌদ্ধস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু বৌদ্ধাচার্য্য পণ্ডিভের যাবতীয় কুতর্ক খণ্ডন করিলেন। ইহাতে বৌদ্ধাচার্য্য ষডযন্ত্র করিয়া শ্রীমহাপ্রভুকে মহাপ্রসাদের নামে মৎস্থ-মাংসমিশ্রিত অন্ন প্রদান করিলে দৈবাৎ একটি স্থবৃহৎ পক্ষী আসিয়া সেই অস্পৃশ্য-খাগ্তপূর্ণ থালাটি লইয়া গেল। বৌদ্ধা-চার্য্যের উপরে ঐ পালাটি পড়িয়া গেলে তাঁহার মস্তক কাটিয়া গেল। তিনি মূর্চিছত হইয়া পড়িলেন। বৌদ্ধগণ গুরুর দশা দেখিয়া মহাপ্রভুর শরণাগত হইলেন। পরে মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন করিয়া গুরুর সহিত বৈষ্ণবতা লাভ করিলেন। বৌদ্ধাচার্য্য মহাপ্রভুকে কৃষ্ণজ্ঞানে স্তুতি করিলেন। মহাপ্রভু শৈবগণকেও ভাগবতধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কাবেরীর তারে শ্রীরক্ষক্ষেত্রে গমন করিলেন এবং তথায় জনৈক আন্ধ্রদেশীয় শ্রীরামানুজীয় বৈষ্ণব বেঙ্কটভট্টের গৃহে

<sup>\* &#</sup>x27;গৌড়ীয়'-পত্র ( ১৩৪৬ বঙ্গান্দ, ১৬ই অগ্রহারণ-সংখ্যা ২৪৪-২৫৫ পৃঠা ) দ্রষ্টবা।



চারিমাসকাল অবস্থান করিয়া শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ-উপাসক শ্রীবেক্কট-ভট্টকে সপরিবারে 'শ্রীকৃষ্ণভক্ত' করিলেন। শ্রীতিক্রমলয়ভট্ট, শ্রীবেক্ষটভট্ট ও শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী—এই তিন ল্রাভা মহাপ্রভুর পাদপদ্ম আশ্রেয় করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ-রসে মন্ত হইলেন। বেক্ষটভট্টের ল্রাভা শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী ত্রিদণ্ডা সন্ন্যাসী ছিলেন। ইনি বেক্ষটের পুক্র শ্রীগোপালভট্টের গুরুদেব মহাপ্রভু যথন বেক্ষটভট্টের গৃহে অবস্থান করিভেছিলেন, তথন গোপালভট্ট মহাপ্রভুকে দর্শন ও ভাঁহার সেবা করিবার স্থ্যোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীরক্ষম হইতে ঋষভ-পর্বতে গমন করিয়া শ্রীগন্মহাপ্রভু তথায়
শ্রীপরমানন্দপুরীর সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। তথা হইতে
শ্রীমন্মহাপ্রভু সেতৃবন্ধ লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। দক্ষিণ-মথুরায়
(মাতুরায়) জনৈক রামভক্ত বিপ্রা, জগন্মাতা শ্রীসাতাদেবাকে রাবণ
হরণ করিয়াছে বলিয়া বড়ই তুঃখে দিন কাটাইতেছিলেন। মহাপ্রভু সেই বিপ্রকে বাললেন,—"অপ্রাক্ত বৈকুঠেশ্বরী শ্রীসীতাদেবীকে রাবণ স্পর্শ করা দূরে থাকুক, চক্ষুতেই দেখিতে পায় নাই।
তবে যে রামায়ণে সীতা-হরণের কথা লিখিত আছে, তাহা মায়াসীতা-হরণের কথা-মাত্র। রাবণ সাতার ছায়াকে 'সভ্য সীতা' মনে
করিয়াছিল।" মহাপ্রভু কিছুদিন পরে তাঁহার এই সিদ্ধান্তের
প্রমাণ-স্বরূপ কৃশ্মপুরাণের একটি শ্লোক আনিয়া দিয়া উক্ত
রামভক্ত বিপ্রকে শাস্ত করিয়াছিলেন।

## ত্রিপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ শ্রীচৈতগ্যদেব ও ভটগোবি

শ্রীমন্মহাপ্রভু পাণ্ড্যদেশে তাম্রপর্ণী-নদার তারে শ্রীনবতিরুপতি, চিয়ড়তলা-তার্থে শ্রীশ্রীরাম-লক্ষনণ, তিলকাঞ্চাতে শ্রীশিব, গজেন্দ্র-মোক্ষণে শ্রীবিষ্ণু, পানাগড়া তার্থে শ্রীসীতাপতি, চাম্তাপুরে শ্রীশ্রীরাম-লক্ষনণ, শ্রীবৈকুঠে শ্রীবিষ্ণু, কুমারিকায় শ্রীঅগস্ত্যু, আমলাতলায় শ্রীরামচন্দ্র দর্শন করিয়া মালাবার-প্রদেশে আগমন করিলেন। এই স্থানে 'ভট্টথারি' বলিয়া এক শ্রেণীর লোক বাস করিত। ইহারা নম্মুন্রা ব্রাহ্মণের পুরোহিত এবং মারণ, উচাটন ও বশীকরণ প্রভৃতি তান্ত্রিক ক্রিয়া-কর্ম্মে পারদর্শিতার জন্ম বিখ্যাত। ইহারা অনেক স্ত্রীলোককে বশীভূত করিয়া তাহাদের নিকটে রাখে এবং স্রীলোকের প্রলোভনদারা অপর লোককে ভুলাইয়া তাহাদের দল বৃদ্ধি করে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত কৃষ্ণদাস-নামক যে সরল ব্রাহ্মণটি প্রভুর দশু-কমগুলু প্রভৃতি বহন করিবার জন্ম গিয়াছিলেন, তিনি ঐরূপ ভট্টথারি-স্ত্রীলোকের প্রলোভনে প্রলুক্ধ হইয়া বুদ্ধিশ্রষ্ট হইলেন। মহাপ্রভু ভট্টথারির গৃহে আসিয়া কৃষ্ণদাস-বিপ্রকে চাহিলে ভট্টথারিগণ মহাপ্রভুকে অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া মারিতে গেল; কিন্তু নিক্ষিপ্ত অন্তরসকল তাহাদেরই গায়ে পতিত হইল। ইহাতে ভট্টথারিগণ চতুদিকে পলাইয়া গেল। মহাপ্রভু তথন কৃষ্ণদাস বিপ্রকে কেশে ধরিয়া লইয়া আসিলেন।

জীব চেতন, অতএব তাহার স্বাধীনতা আছে। যখন এই জীব স্বাধীনতার সদ্যবহার করে, তখনই জীব শ্রীভগবানে ভক্তি-বিশিষ্ট হয়; আর যখন স্বাধীনতার অসদ্যবহার করে, তখনই নানাপ্রকার অভক্তির পথে বা অসৎপথে ধাবিত হয়। সাক্ষাদ্ভাবে স্বয়ং ভগবানের সেবার অভিনয় করিয়াও, তাঁহার সঙ্গে-সঙ্গে অবস্থান (?) করিয়াও স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ফলে জীবের কিরূপ পতন হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ-সেবক কৃষ্ণাদ্যের এই ঘটনা-দারা প্রদর্শন করিয়াছেন।

## চতুঃপঞ্চাশতম পরিচ্ছেদ বন্ধসংহিতাধ্যায়-পুঁথি

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভট্টথারি-গৃহ হইতে কুফদাস-বিপ্রকে উদ্ধার করিয়া সেই দিন ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অন্তর্গত পুণ্যবতী পয়স্বিনী-নদীর তীরে আসিয়া তথায় স্নান ও শ্রীআদিকেশব-মন্দিরে \* উপস্থিত হইয়া শ্রীকেশবজীর দর্শন করিলেন। শ্রীকেশবদেবের সম্মুখে বহু

<sup>\*</sup> ত্রিবান্দ্রাম হইতে 'নগরকৈল' যাইবার পথে 'তিরুবত্তর' নামক গ্রামে—সঃ

দন্তবন্ধতি, স্তুতি, নৃত্য-গীত করিয়া মহাপ্রভু প্রেমে আবিষ্ট হইলেন। শ্রীগৌরস্থন্দরের অপূর্ণন প্রেম-দর্শনে স্থানীয় সকল লোক পরম চমৎকৃত হইলেন। এই স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু কতিপয় শুদ্দভক্তের সহিত ব্রহ্মসংহিতা-গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায় আবিষ্কার করিলেন। এই পুঁথি প্রাপ্ত হইয়া মহাপ্রভুর অঙ্গে অন্টসাত্ত্বিক বিকার প্রকাশিত হইল। কারণ, এই পুস্তকে অল্লাক্ষরে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসমূহ লিপিবদ্ধ আছে। বলিতে কি, এই গ্রন্থ সমস্ত বৈশ্ব-সিদ্ধান্ত-শান্তের নির্য্যাস-সরূপ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বহু যত্নে লিপিকারের দারা সেই পুঁথি নকল করাইয়া লইলেন। এই গ্রন্থটি শ্রীমন্মহাপ্রভু ও বৈঞ্ব-জগতের পরম প্রিয় ও প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া শ্রীগোড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্যবর্ষ্য শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উক্ত গ্রন্থের টীকা ও বৃত্তি রচনা করিয়াছেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্থতী গোস্বামী প্রভুপাদের আনুগত্যে শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার প্রচাবকবর শ্রীমন্তক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ সর্ব্যপ্রথমে ইংরেজা ভাষায় উক্ত গ্রন্থের অনুবাদ সম্পাদন ও প্রকাশ করিয়াছেন।

এই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের সর্ববকারণ-কারণত্ব শ্রীকৃষ্ণের ধাম মায়া, স্মষ্টিতত্ত্ব, শ্রীক্ষাক্ষর বিভিন্ন অবতারের তত্ত্বসমূহ, নির্বিবশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব, দেবা, রুদ্র ও হরিধামের স্বরূপ, সূর্য্য, শক্তি, গণেশ, রুদ্র ও বিষ্ণুতত্ত্বের তারতমা, প্রেমভক্তি-প্রভৃতি বিষয়ের সিদ্ধান্ত বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রান্থ তৎপরে শ্রীঅনস্তপদ্মনাভের মন্দিরে আগমন করিয়া তথায় তুই দিবস অবস্থান ও পরে শ্রীজনার্দ্দনদেব \* দর্শন করিতে আগমন করিলেন। পয়স্থিনী-তীরে আগমন-পূর্ববক শঙ্করনারায়ণ ও শৃঙ্গেরী মঠে তৎকালীন শঙ্করাচার্য্যের (রামচন্দ্র ভারতীয় ?) সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। পরে মৎস্থতীর্থ দর্শন করিয়া তুক্কভদ্রায় আসিয়া স্থান করিলেন।

## পঞ্চপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ উড়ুপীতে এীক্লফটেত্তন্য

দাক্ষিণাত্যে সহ্য পর্বতের পশ্চিমে কানাড়া-জিলা; দক্ষিণ-কানাড়ার প্রধান নগর ম্যাঙ্গালোর। ম্যাঙ্গালোর হইতে ছত্রিশ মাইল উত্তরে উড়ুপী। এই স্থানের প্রাচীন সংস্কৃত-নাম রজত-পীঠপুর। উড়ুপী-ক্ষেত্র হইতে সাত মাইল পূর্বব-দক্ষিণ-কোণে পাপনাশিনী-নদীর তটে বিমানগিরি; উহার এক মাইল পূর্ববদিকে শ্রীপরশুরামের স্থাপিত ধনুস্থার্থ। ধনুস্তীর্থের সন্নিহিত প্রদেশেই পাজকা-ক্ষেত্র অবস্থিত। এই পাজকা-ক্ষেত্র শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য আবিভূতি হন। বর্ত্তমানে এই পল্লীটি জনহীন। পরবর্ত্তিকালের

<sup>\*</sup> जिवाळाम् याहेवात्र পথে वाकाला-छिमन श्हेरङ नानाधिक प्राप्नाहेल पृरत-मः



শ্রীমনাধাচায্যের শ্রীনর্তক-গোপাল

একটি প্রস্তর-নির্দ্মিত-গৃহ এই স্থানে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-স্থান নির্দ্দেশ করিতেছে।

উড্পীক্ষেত্রে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সেবিত শ্রীমর্ত্তকগোপাল-শ্রীমূর্ত্তি ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অফ মঠ শোভা পাইতেছে। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য কোন এক বণিকের নৌকাস্থিত বৃহৎ গোপীচন্দন-খণ্ডের অভান্তরে এই শ্রীমর্ত্তকগোপাল-মূর্ত্তি আবিক্ষার করেন।

ঐ মন্মহাপ্রভু যখন উড়ুপীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তখন এই শ্রীনর্ত্তকগোপালের সম্মুখে নৃত্যকীর্ত্তন করিয়া প্রেমাবেশে মগ্ন হইয়াছিলেন।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের অনুগত সম্প্রদায় মায়াবাদের প্রতিবাদী প্রচারক বলিয়া 'তত্ত্ববাদী' নামে অভিহিত। 'তত্ত্ব' বলিতে সবিশেষ পুরুষোত্তম। মায়াবাদিগণ কেবলাদৈতবাদ, আর তত্ত্ববাদিগণ শুদ্ধ-দৈতবাদ স্বীকার করেন। এই তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী তত্ত্ববাদের চরম উদ্দেশ্য প্রেমভক্তির কথা প্রকাশ করিয়াছেন। এজন্ম শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী 'প্রেমকল্লতরুর প্রথম অঙ্কুর' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। শ্রীঈশরপুরী শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। শ্রীঅদৈতাচার্য্যও শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীকে গুরুরূপে বরণ করিবার লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীগোরস্থলর যখন উড়ুপীতে পদার্পণ করেন, সেই সময়ের তত্ত্ববালী আচার্য্যের মত ন্যুনাধিক শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্ত হইতে পার্থক্য লাভ করিয়াছিল। শ্রীচৈত্স্যদেব, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্ত হইতে যেরূপ বর্ত্তমান গৌড়ীয়-



উড় পীর শীমন্মধ্বাচায্য

বৈষ্ণব-নামধারিগণের আচার ও বিচার কাল-প্রভাবে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে, তত্ত্বাদিগণেরও সেইরূপই হইয়াছিল। শ্রীমন্মহা প্রভুর সমসাময়িক তত্ত্বাদিগণ মহা প্রভুকে বাহাদর্শনে 'মায়াবাদী সন্ন্যাসী' মনে করিয়া প্রথমমুখে তাঁহাকে অসন্তায়্য বিচার করিলেন: কিন্তু পরে মহাপ্রভুর অন্তুত সাত্ত্বিক বিকার দর্শন করিয়া তাঁহাকে বৈষ্ণব-জ্ঞানে বক্ত সৎকার করিলেন। তত্ত্ববাদিগণের অন্তরে 'বৈষ্ণব' বলিয়া অভিমান আছে দেখিয়া তাঁহাদের অহঙ্কার কুপা-পূর্বক মোচন করিবার জন্ম মহাপ্রভু অতি দীনভাবে তত্ত্ববাদী আচার্য্যকে প্রশ্ন করিলেন যে, সাধ্য ও সাধনের মধ্যে কোন্টি শ্রেষ্ঠ ? তত্ত্বাদী আচার্য্য বলিলেন,—"বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালন-পূর্ববক শ্রীকুষ্ণে কর্ম্মফল-সমর্পণরূপ কর্মমিশ্রা ভক্তিই শ্রেষ্ঠ সাধন এবং পঞ্চবিধ মুক্তিলাভ করিয়া বৈকুঠে গমনই শ্রেষ্ঠ সাধা।" শ্রীমন্মহাপ্রভু ততুত্তরে শ্রীমন্তাগবত ও শ্রীগীতার প্রমাণ উল্লেখ করিয়া জানাইলেন,—বর্ণাশ্রমধন্ম পরিত্যাগ-পূর্ববক শ্রীকৃষ্ণে একাস্ত শরণাগত হইয়া নবধা ভক্তি-যাজন, বিশেষতঃ 'শ্রবণ-কীর্ত্তন'ই শ্রেষ্ঠ সাধন এবং পঞ্চম পুরুষার্থ 'কুফপ্রেম'ই গ্রেষ্ঠ সাধ্য। সকল পারমার্থিক শাস্ত্রই একবাক্যে কর্ম্মের নিন্দা করিয়াছেন। কর্ম্ম হইতে কথনও কুফে প্রেমভক্তি লাভ হয় না। ভগবন্তক্তগণ পঞ্চবিধ-মুক্তিকে পরিত্যাগ করেন ও উহাদিগকে নরকের তুল্য দর্শন করেন। কন্মী ও জ্ঞানী উভয়ই ভক্তিহীন। তবে তত্ত্ববাদী সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ শুভলক্ষণ এই যে, তাঁহারা মায়াবাদি-গণের স্থায় উপাস্থ বস্তুকে নির্বিদেষ কল্পনা করেন না। তাঁহারা

উপাস্থ বস্তুর সবিশেষত্ব ও চিদ্বিলাস স্বীকার করেন। ইহাই তাঁহাদের আস্তিকভার লক্ষণ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া তদানীন্তন তত্ত্বাদিগুরু স্তান্তিত ও নিজের মতের অসম্পূর্ণতা স্বাকার করিতে বাধ্য হইলেন। উক্ত তত্ত্বাদী আচার্য্যের মতবাদ খণ্ডন করিয়াও শ্রীমহাপ্রভু কিরূপে শ্রীমন্ধ-সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন, তৎসন্থন্ধে অনেকের হৃদরে সন্দেহ ও কৃতর্ক উপস্থিত হয়। কিন্তু ধারভাবে আলোচনা করিলে উপলব্ধি হইবে যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু তত্ত্বাদ বা শুদ্ধ-দৈতবাদ স্বীকার করিয়া একদিকে অভেদবাদরূপ পীড়া হইতে জীবকুলকে দূরে রাখিবার জন্ম শুদ্ধ-দৈতবাদের অধিকতর উপযোগিতা প্রচার করিয়াছেন, অপর দিকে নিজকে একজন নবীন পন্থার স্পত্তিকর্তা বা প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রচার না করিয়া সাহত-সম্প্রদায় ও শ্রোতপথ-গ্রহণকারীর আদর্শরূপে প্রকাশ-পূর্বিক গোড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সনাতনত্ব ও সৎসাম্প্রদায়িকত্ব প্রমাণ করিয়াছেন।

উড়ুপী হইতে মহাপ্রভু ফল্পতার্থ হইয়। ত্রিতকূপে বিশালাক্ষা দর্শন, পঞ্চাপ্সরা তীর্থে শুভাগমন, গোকর্ণে শিব-দর্শন, দৈপায়নী ও সূর্পারকতীর্থে আগমন, কোলাপুরে লক্ষ্মী, ভগবতী, গণেশ ও পার্কতী দর্শন-পূর্কক ভীমা নদীর তীরে পাত্রপুরে আগমন-পূর্কক শ্রীবিঠ্ঠলদেব দর্শন করিলেন। এই স্থানে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিশ্ব শ্রীরক্ষপুরীর নিকট স্বীয় অগ্রজ বিশ্বরূপের পাত্রপুরে অপ্রকটের কথা শ্রবণ করিলেন। তথায় চারিদিন অবস্থান করিয়া কৃষ্ণবেণা নদীর তীরে আগমন করিলেন। তথা

হইতে বিল্নান্সলের রচিত "শ্রীক্লাঞ্চকর্পামৃত" গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া উহা লিপি করাইয়া আনিলেন, তৎপরে কুপাপূর্বক আরও বহু তীর্থকে উদ্ধার করিয়া পুনরায় বিহ্যানগরে আগমন করিলেন। তথায় শ্রীরামানন্দ রায়ের সহিত সাক্ষাৎকার, তাঁহার নিকট সমস্ত তীর্থের কথা কার্ত্তন এবং 'শ্রীব্রহ্মসংহিতা' ও 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থ তুইটি প্রদান করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু আলালনাথ হইয়া পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

# যট্পঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

### পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন ও ভক্তসঙ্গে অবস্থান

দক্ষিণদেশ হইতে ফিরিরা আসিয়া মহাপ্রভু পুরীতে শ্রীকাশীমিশ্রের গৃহে অবস্থান করিলেন। শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর
সহিত শ্রীক্ষেনাসী বৈশ্ববগণকে পরিচিত করিয়া দিলেন। সেবক
শ্রীকৃষ্ণদাস-বিপ্র নবদ্বীপে প্রেরিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণদাসের মুখে
মহাপ্রভুর শ্রীক্ষেত্রে প্রত্যাগমন-সংবাদ শুনিয়া গৌড়ীয় ভক্তগণ
পুরী গমনের উত্যোগ করিলেন। শ্রীপরমানন্দপুরী নবদ্বীপ হইয়া
শ্রীক্ষবৈত-প্রভুর শিশ্র দিজ কমলাকান্তকে সঙ্গে করিয়া পুরীতে
আসিলেন। নবদীপবাসী শ্রীপুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য কাশীতে
শ্রীচৈতন্যানন্দ ভারতী নামক গুরুর নিকট সম্যাস-গ্রহণের লীলা

প্রদর্শন করিলেন বটে, কিন্তু তিনি যোগপট্ট \* গ্রহণ না করিয়া 'স্বরূপ' নামে পরিচিত হইলেন এবং পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে মহাপ্রভুর শ্রীচরণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীঈশরপুরীর শিশ্ব শ্রীগোবিন্দও শ্রীপুরীগোস্বামীর অপ্রকটের পর গুরুর আদেশামু-সারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট আগমন করিয়া প্রভুর পরিচর্য্যায় আত্ম-নিয়োগ করিলেন।

শ্রীবেন্সানন্দ ভারতী নামক সন্ন্যাসী শ্রীঈশ্বরপরীর গুরুভাতা ছিলেন। সেই সম্পর্কে শ্রীমন্মহাগ্রভু ব্রহ্মানন্দ ভারতাকে গুরুবুদ্ধি করিতেন। একদিন শ্রীমুকুন্দ মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া বলিলেন যে, তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্ম শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী আসিয়াছেন। তত্ত্বে মহাপ্রভু বলিলেন,— "তিনি আমার গুরু, স্তুতরাং আমিই তাঁহার নিকট যাইতেছি। গুরুদেনের নিকটই শিষ্টের গমন করিতে হয়।" ভারতীর নিকট আসিয়া মহাপ্রভু দেখিলেন—ব্রহ্মানন্দ মুগচর্ম্ম পরিধান করিয়াছেন। ভগবন্তক্ত বা বৈঞ্চব-সন্ন্যাসীর কখনও মুগচর্ম্ম পরিধান করা কর্ত্তব্য নহে জানিয়া অথচ গুরুস্থানায় ব্যক্তিকে শাসন করা মর্য্যাদার হানিকারক বলিয়া মহাপ্রভু ভারতীকে সম্মুখে দেখিয়াও বলিলেন,—''ভারতী গোসাঞী কোথায় ?" মহাপ্রভুর সম্মুখেই ভারতী গোসাঞী রহিয়াচেন— ইহা মুকুন্দ মহাপ্রভুকে জানাইলে মহাপ্রভু বলিলেন,—"তুমি ভুল করিয়াছ, ইনি ভারতী গোসাঞী নহেন, ভারতী গোসাঞী

সন্ত্রাসীর ধারণীর বন্ধবিশেষ। সন্ত্রাসের যোগপট্রপ্রাপ্তি ঘটলে নৈতিক ব্রহ্মচারীর
 ক্ষরপে নামের পরিবর্ত্তে সন্ত্রাস-নাম 'তীর্থ' হয়।

কেন চর্ম্ম পরিধান করিবেন ?" তখন ব্রহ্মানন্দ ভারতী শ্রীমন্মহা-প্রভুর কৌশলপূর্ণ উপদেশ বুঝিতে পারিলেন এবং মনে মনে বিচার করিলেন,—সভ্যই ড' চর্ম্মান্বর পরিধান দান্তিকতার পরিচয়-মাত্র, উহাতে সংসার উত্তীর্ণ হওয়া যায় না।

শ্রীভারতী গোস্বামী সেইদিন হইতে আর মুগচর্ম্ম পরিধান করিবেন না,—এই প্রতিজ্ঞা করিলেন। মহাপ্রভুও নৃতন বহির্বাস আনাইয়া শ্রীব্রহ্মানন্দকে পরিধান করিতে দিলেন।

শ্রীভারতা গোস্বামী বলিলেন,—''আমি আজন্ম নিরাকার ধাান করিয়াছি: কিন্তু ভোমার দর্শনে আজু আমার কুফভক্তি লাভ হইল। "কুষ্ণপ্রেমাই পরম পুরুষার্থ।"

# সপ্তপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীপ্রতাপরুদ্র

শ্রীসার্কভৌম ভট্টাচার্য্য মহারাজ শ্রীপ্রভাপরুদ্রকে শ্রীমন্মহা-প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করাইবার জন্ম বিশেষ আগ্রহবিশিষ্ট হইয়া তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে নিবেদন করিলেন। লোকশিক্ষক শ্রীগোরস্থন্দর---সন্ন্যাসীর পক্ষে বিষয়ি-দর্শন নিষিদ্ধ, ইহা জানাইয়া ভট্টাচার্য্যের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। মহাপ্রভু বলিলেন,—

নিষিঞ্চনশু ভগবন্তজনোনুখ্যু

পারং পরং জিগমিবোর্ভবসাগরশু।

সন্দৰ্শনং বিষ্ধিণাম্প যোষিতাঞ্চ

হা হস্ত হস্ত ! বিষভক্ষণতোহপাসাধু॥\*

— 'গ্রীচৈত্রচন্দ্রে। দর্যনাটক' ৮ম অঃ ২৪ শ্লোক

এদিকে রামানন্দ রায় রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ-পূর্ববক পুরীতে শ্রীমন্মহাপ্রভার নিকট আসিলেন। শ্রীরামানন্দ শ্রীচৈতগ্যের চরণে একান্তভাবে অবস্থান করিবেন জানিয়া শ্রীপ্রতাপরুদ্র



শ্রীজগরাথদেবের সান্ধাতা

রামরায়কে কার্য্য হইতে অবসর দিয়াও পূর্বববৎ বেতন প্রদান করিতে থাকিলেন। শ্রীরামানন্দ মহাপ্রভুর নিকট প্রতাপরুদ্রের

<sup>\*</sup> হায় ! ভবসাগর পার হইতে ইচ্চুক ও ভগবঙ্কলনে উন্প নিদিঞ্ন ব্যক্তির পক্ষে ভোগ-বৃদ্ধিতে বিষয়া ও ল্লা-দর্শন বিষ ভক্ষণ হইতেও অমঙ্গলকর।

বৈষ্ণবোচিত বিবিধ গুণ কার্ত্তন করিলে রাজার প্রতি মহাপ্রভুর চিত্তভাব কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইল।



শী গালালনাথের শ্রীমন্দির

শ্রীজগরাথদেবের স্নান্যা নার পর তাঁহার নবয়ে।বনোৎসবের পুর্ববিদিন পর্যান্ত কএকাদবস তাঁহার দর্শন হয় না এই সময়কে 'অনবসর-কাল' বলে। অনবসর-সময়ে শ্রীজগুরাথের দর্শন না

পাইয়া মহাপ্রভু গোপীভাগে কৃষ্ণবিরহে আলালনাথে গমন করিলেন ও তথা হইতে প্রভাগমন করিয়া গৌড়দেশ হইতে সমাগত অবৈতাদি ভক্তগণের সহিত মিলিত হইলেন।

শ্রীপ্রতাপরুদ্র গৌড়ীয়-ভক্তগণের বাসস্থান ও শ্রীমহাপ্রসাদের
ব্যবস্থা করিলেন। শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে চারি সম্প্রদায়ের
বিভাগ করিয়া সন্ধ্যাকালে মহা-সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রমুখ ভক্তগণ শ্রীগৌরস্থন্দরের নিকট তাঁহার দর্শনলাভের জন্য
শ্রীপ্রতাপরুদ্রের প্রবল আর্ত্তি জ্ঞাপন করিলেন। অবশেষে রাজার
সাস্ত্রনার জন্ম শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু রাজাকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ব্যবহৃত
একখণ্ড বহির্ববাস প্রদান করিলেন। পরে শ্রীমানানন্দের আগ্রহে
শ্রীমন্মহাপ্রভু রাজার শ্যামবর্ণ কিশোরবয়ক্ষ পুত্রকে বৈক্ষব-জ্ঞানে
আলিঙ্গন করিলেন। মহাপ্রভুর স্পর্শে রাজপুত্রের প্রেমাবেশ
হইল। সেই পুত্রকে স্পর্শ করিয়া প্রতাপরুদ্রেরও মহাপ্রভুর
কুপা-লাভ ও প্রেমাদেয় হইল।

- o(Zen(f)) in restor-

### অফপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

#### গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন

শীজগন্ধাথের রথযাত্রার সময় উপস্থিত হইল। রথযাত্রার পূর্বের শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণের সহিত গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্চ্জন-লীলা \* প্রকাশ করিলেন এবং এই লীলায় সাধনরাজ্যের অনেক রহস্ত শিক্ষা দিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"যদি কোন সৌভাগ্যবান্ জীব শ্রীকৃষ্ণকৈ হৃদয়সিংহাসনে বসাইতে ইচ্ছা করেন, তবে সববাত্রে তাঁহার হৃদয়ের মল মার্চ্জন করা প্রয়োজন। বহু-দিনের সঞ্চিত নানাপ্রকার ভোগ ও তাগের অভিলাষরূপ আবর্জ্জনারাশিকে বাঁটাইয়া ফেলিয়া দিয়া সেবা-বুদ্ধিরূপ শীতল জলে হৃদয়কৈ বিধোত করিয়া নিশ্মল, শান্ত ও ভক্ত্যুজ্জল করিতে পারিলে শ্রীজগন্ধাথদেব তথায় আসিয়া আসন গ্রহণ করেন।

শ্রীমন্দির-মার্জ্জন-সময়ে কোন গোড়ীয়-ভক্ত মহাপ্রভুর চরণে জল নিক্ষেপ করিয়া সেই জল পান করায় লোকশিক্ষক প্রাভু গোড়ীয়গণের মূল মহাজন শ্রীস্বরূপ-দামোদরের বারা ঐ গোড়ীয়াকে গুণ্ডিচা হইতে বাহির করিয়া দিলেন। ইহা বারাও শ্রীগোরস্থান্দর

শ শীজগন্নাথদেব রথে আরোহণ করির। শীমন্দির হইতে স্থলরাচল-নামক শানে 'গুণিডা'-মন্দিরে গমন করেন। শীক্ষেত্রকে—'শীকৃষ্ণকেত্র' এবং শীস্পারচলকে— 'শীবৃন্দাবন' বিচার করা হয়। রথবাত্রাকে উৎকলবাশিগণ 'গুণিডা-যাত্রা'ও বলেন। এই গুণিডা-মন্দিরে শীজগন্নাথদেব আসিয়া নবরাত্র-লীলা বা নয়দিন-ব্যাণী উৎসব করেন। শিক্ষা দিলেন যে, শ্রীভগবানের মন্দির-মধ্যে জীবের পক্ষে পদ-প্রকালন বা সেবাগ্রহণ একটি সেবাপরাধ।

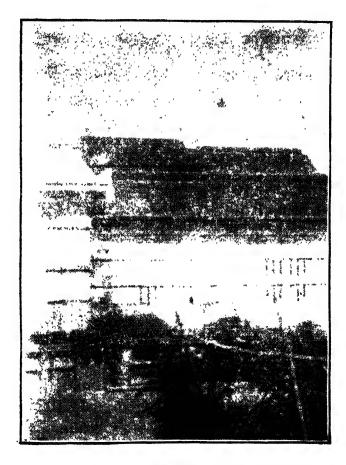

শীগুণিচা-মন্দির

## উনযঞ্চিতম পরিচ্ছেদ

#### শ্রীরথযাত্রা—শ্রীপ্রতাপরুদ্রের প্রতি রূপা

শ্রীগৌরস্থন্দর ভক্তগণের সহিত শ্রীজগন্নাথের শ্রীরথারোহণ দর্শন করিতেছিলেন, সেই সময় মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র একটি স্থবর্ণ-সম্মার্জ্জনী দ্বারা রথগমনের পথ মার্জ্জনা করিয়া তাহাতে চন্দন-জল ছড়াইতেছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রতাপরুদ্রের এইরূপ নির্বাজ্ঞান সেবা-প্রবৃত্তি দেখিয়া অস্তরে অস্তরে রাজার প্রতি বিশেষ প্রসন্ন হইলেন।

মহাপ্রভু সাতটি কীর্ত্তন-সম্প্রাদায় রচনা করিয়া ভক্তগণের সহিত শ্রীজগন্নাথের রথের সম্মুখে নৃত্য করিলেন এবং কীর্ত্তনের মধ্যে অলোকিক ও অভাবনীয় ঐশ্বর্যা প্রকাশ করিলেন। যথন কীর্ত্তন সমাপ্ত করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু 'বলগণ্ডি'-উপবনে \* বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন তাঁহার অন্তুত প্রেমাবেশ হইল। এই সময় শ্রীপ্রভাপরুদ্র বৈষ্ণব-বেশে তথায় একাকী উপস্থিত ইইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদসম্বাহন করিতে করিতে শ্রীমন্তাগবভের গোপী-গীতার একটি শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন। রাজার মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু তৎকালোচিত ভাগবতীয় শ্লোক পাঠ শ্রবণ

পুরীতে শ্রদ্ধাবালি ও অদ্ধাসনী দেবার স্থানের মধ্যভাগে যে ভূমিণও, তাহাকে
 ক্রগতিং কলে।



ক্যিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া রাজাকে আলিঞ্চন করিলেন। রাজার বৈষ্ণব-সেবায় নিষ্ঠা-দর্শনে মহাপ্রভু রাজাকে বিষয়ী না জানিয়া বৈষ্ণব-সেবক-জ্ঞানে কুপা করিলেন।

শ্রীজগন্নাথদেব স্থন্দরাচলে বসিলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন-লীলার স্ফুর্ত্তি হইল। নবরাত্র-যাত্রায় শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথ-বল্লভোতানে অবস্থান করিলেন। রথ-দিতীয়ার পরের পঞ্চমী তিথিতে যে হেরা-পঞ্চমী-উৎসব হয় সেই উৎসব-দর্শনে শ্রীমন্-মহাপ্রভু শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিত ও শ্রীল স্বরূপ গোস্বামীর মধ্যে শ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীগোপীগণের স্বভাব লইয়া অনেক রহস্তময় কথা হইল। মহাপ্রভু শ্রীবাসের সহিত রহস্যচ্চলে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনা, এমন কি শ্রীদারকানাথের উপাসনা হইতেও শ্রীগোপী-কান্ত---শ্রীরাধাকান্তের উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিলেন। পুনর্যাত্রার \* সময়ে কীর্ত্তনাদি হইল: কিন্তু স্থন্দরাচল হইতে ফিরিবার সময় মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণ শ্রীজগন্নাথের রথ টানিয়া নীলাচলে লইয়া আসিলেন না। কারণ, পোপীগণ তাঁহাদের নিজের প্রাণধন শ্রীকৃষ্ণকে অন্য স্থান হইতে শ্রীরন্দাবনে লইয়া আসেন, কিন্তু স্বগৃহ হইতে অক্সত্ৰ লইয়া যান না।

भूनयाळा— ए॰ छात्रथा यथन सम्मताहल इट्टिंड के जगन्नाथ त्राथ, खाद्राहण कतिन्ना भनदार नौलाहरल किदिश चारमन ।

## ষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

#### গোড়ীয় ভক্তগণ

রথযাত্র। সমাপ্ত হইলে শ্রীঅদৈত-প্রভু শ্রীগৌরস্থন্দরকে পুষ্প-তুলসাম্বারা পূজা করিলেন। শ্রীগৌরস্থন্দরও পূষ্প-পাত্রের অবশেষ পুষ্প-তুলসীদারা শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে "যোহসি সোহসি নমোহস্ত তে"-মন্ত্রে \* পূজা করিলেন। তাহার পর শ্রীঅদৈতাচার্য্য শ্রীগৌর-স্তন্দরকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইলেন। 🖺 নন্দোৎসবের দিন মহাপ্রভু ভক্তগণের সহিত গোপ-বেষ-ধারণ-পূর্ববক আনন্দোৎসব করিলেন। বিজয়া-দশমীর দিন লঙ্গাবিজয়োৎসবে মহাপ্রভু নিজ-ভক্তগণকে বানর-সৈন্য সাজাইয়া স্বয়ং হনুমানের আবেশে অনেক আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তদ্রেপ অন্যান্য যাত্রা-মহোৎসবও সমাপ্ত হইলে মহাপ্রভু শ্রীরামদাস, শ্রীদাস গদাধর প্রভৃতি কএকজন বৈষ্ণবকে সঙ্গে দিয়া শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅবৈতাচার্ঘ্যকে আচণ্ডালে অনর্গল প্রেমভক্তি বিতরণার্থ গৌডদেশে পাঠাইলেন। পরে অনেক দৈলোক্তি করিয়া শ্রীবাস পণ্ডিতের হস্তে শ্রীশচীমাতার জন্য প্রসাদ ও বস্তাদি পাঠাইলেন। গৌডীয় ভক্তগণের বিবিধ গুণ ব্যাখা করিয়া মহাপ্রভু সকলকে বিদায় দিলেন এবং শ্রীসভ্যরাজ খান্ ও শ্রীরামানন্দ বস্তুকে প্রতি-বৎসর রথের সময় 'পট্রভোরী' আনিতে আদেশ করিলেন।

-----

<sup>🕸</sup> তুমি যে-হণ্ড, সে-হণ্ড, তোমাকেই আমি নমস্বার করি।

# এক্ষফিত্ম পরিচ্ছেদ

#### কুলীন-গ্রামবাসিগণের পরিপ্রশ্ন

শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-গ্রন্থের রচয়িতা কুলীন-গ্রামবাসী শ্রীমালাধর বস্তু (শ্রীগুণরাজ খান্); তাঁহার পুত্র শ্রীলক্ষ্মীনাথ বস্তু (শ্রীসত্যরাজ খান্); ইহার পুত্র শ্রীরামানন্দ বস্তু। শ্রীসত্যরাজ ও শ্রীরামানন্দ—বৈষ্ণব-গৃহস্থ। রথযাত্রার পর পুরী হইতে দেশে ফিরিবার কালে ইহারা মহাপ্রভুকে বৈষ্ণব-গৃহস্থের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু

कृष्ठ-(স্বা, বৈষ্ণ্ব-স্বেন।
 নিরস্তর কর কৃষ্ণ-নাম-সংকীর্ত্তন॥

—देहः हः मः ১€।>०८

শ্রীসত্যরাজ তখন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমরা কি করিয়া বৈষ্ণব চিনিব ? তাঁহার সাধারণ লক্ষণ কি ?" মহাপ্রভু বলিলেন, —"যিনি শুদ্ধভাবে অর্থাৎ নিরপরাধে একবারও শ্রীকৃষ্ণনাম করিয়াছেন, তিনি কৈনিষ্ঠ বৈষ্ণব'। কনিষ্ঠ হইলেও ইনি শুদ্ধ বৈষ্ণব। গৃহস্থ-বৈষ্ণব সেইরূপ বৈষ্ণবের সেবা করিবেন।

পূর্ব্ব বৎসরের স্থায় দিতীয় বৎসরেও শ্রীসত্যরাজ খান্ ও শ্রীরামানন্দ বস্থ মহাপ্রভুকে আবার সেই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিলেন। এইবার মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে বলিলেন,— \* বৈশ্বব-দেবা, নাম-সংকীর্ত্তন ।
 ছই কর, শীঘ্র পা'বে ঐক্লফ্র-চরণ॥

--- टेठः ठः यः ১७।१०

তাঁহারা পুনরায় বৈষ্ণবের লক্ষণ জিজ্ঞাদা করিলে মহাপ্রভু এবার 'মধ্যম বৈষ্ণবে'র লক্ষণ বলিলেন,—

> রুঞ্চনাম নিরপ্তর বাঁহার বদনে। সেই বৈঞ্চবশ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে॥

> > -- हिः हः मः ১७।१२

তৃতীয় বৎসরে পুরীতে আসিয়া সত্যরাজ খান্ প্রভৃতি মহা-প্রভুকে সেই একই প্রশ্ন করিলেন। এ বৎসর মহাপ্রভু 'উত্তম বৈষ্ণব' বা মহাভাগবতের লক্ষণ জানাইলেন,—

> যাহার দশনে মুখে আইসে রুঞ্চনাম। তাঁহারে জানিও তুমি বৈঞ্ব-প্রধান॥''

> > —दिहः हः **भः** ১७।१८

অর্থাৎ যাঁহার মুখে শুদ্ধভাবে একটি শ্রীকৃষ্ণনাম প্রকাশিত হ'ন, তিনি বৈষ্ণব। যাঁহার মুখে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তিত হন, তিনি বৈষ্ণবতর অর্থাৎ মধ্যম বৈষ্ণব। আর যাঁহার মুখে শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রবণ করিয়া অপর লোকের মুখে শ্রীকৃষ্ণনাম বহির্গত হন অর্থাৎ অপরেও ভগবানের সেবায় আত্মসমর্পণ করেন, তিনিই বৈষ্ণবতম বা উত্তম বৈষ্ণব। এই তিন প্রকার বৈষ্ণবের সেবাই গৃহত্ব-বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য।

শ্রীখগুবাসী ভক্তগণের মধ্যে শ্রীমুকুন্দ, তাঁহার পুত্র শ্রীরঘু-নন্দন ও কনিষ্ঠ ল্রাভা শ্রীনরহরি সরকার—এই তিন জন প্রধান। মহাপ্রভু মুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রঘুনন্দন কি ভোমার পুত্র, না পিতা?" মুকুন্দ উত্তর করিলেন,—"যখন শ্রীরঘুনন্দন হইতেই আমার কৃষ্ণভক্তি, তখন শ্রীরঘুনন্দনই আমার পিতা, আমি তাঁহার পুত্র।" ইহাতে শ্রীমুকুন্দ কৃষ্ণভক্ত শ্রীরঘুনন্দনে পুত্রবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া গুরুবুদ্ধি করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিলেন। যাঁহারা পরমার্থ আশ্রয় করেন, তাঁহাদের চরিত্র এইরূপ ; দেহ-সম্পর্কে তাঁহারা কোন ব্যক্তি বা বিষয় দর্শন করেন না।

মহাপ্রভু শ্রীখণ্ডবাসী বৈষ্ণবদিগের সেবা-নির্দেশ, সার্ববভৌম ও বিছাবাচস্পতি—এই দুই ভাতাকে দারুত্রন্ম শ্রীজগন্নাথ ও জলব্রহ্ম শ্রীগঙ্গার দেবা করিতে আদেশ করিয়া মুরারিগুপ্তের শ্রীরাম-নিষ্ঠা বর্ণন করিলেন।

শ্রীসুকুন্দ দত্ত ও শ্রীবাস্থদেব দত্ত—ছুই ভ্রাতা চট্টগ্রামে আবিভূতি হইয়াছিলেন। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর দীক্ষাগুরু শ্রীল যতুনন্দন আচার্য্য শ্রীবাস্থদেব দত্ত ঠাকুরের কুপা-পাত্র ছিলেন। বৈষ্ণব-সেবায় শ্রীবাস্থদেব দত্ত ঠাকুরের বায়-বাহুল্য প্রভৃতি দেখিয়া মহাপ্রভু শ্রীশিবানন্দ সেনকে ইহার 'সরখেল' হইয়া ব্যয়-সমাধানের আদেশ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর নিকট শ্রীবাস্থাদেব দত্ত ঠাকুর অতি কাতরভাবে নিবেদন করিলেন,— "প্রভা ় জগতের জীবের ত্রিতাপ-তঃথ দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। সকল জীবের সকল পাপ আমার মস্তকে অর্পণ করিয়া আমাকে নরক ভোগ করিতে দি'ন: আর আপনি সকল জীবের ভবরোগ দূর করুন।



মীমোদক্রমদ্বীপে শ্রীল বাস্থদেব দত্ত ঠাকুরের পূজিত শ্রীমদনগোপাল-শ্রীবিগ্রহ

শ্রীবাস্থদেবের এই প্রার্থনা শুনিয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চিত্ত
দ্রবাভূত হইল। মহাপ্রভু বলিলেন,—"কৃষ্ণ ভক্তবাঞ্চাকল্লওক;
তোমার যখন এই শুভ ইচ্ছা হইয়াছে, তখন কৃষ্ণ অবশ্যই তাহা
পূরণ করিবেন। ভক্তের ইচ্ছামাত্রই ব্রহ্মাণ্ড অনায়াসে মুক্তি লাভ
করিতে পারে।"

শ্রীল বাস্থদেব দত্ত ঠাকুরের এই প্রার্থনায় অনেক ভাবিবার কথা আছে। পাশ্চাভাদেশে গুষ্ট-ভক্তগণের মধ্যে বিশ্বাস যে, মহামতি যিশুথুট্টই জগতের একমাত্র গুরু; তিনি জীবের সকল পাপের বোঝা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়া জগতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীগোর-পার্ষদগণের মধ্যে শ্রীবাস্তদেব দত্ত ঠাকুর, শ্রীল হরিদাস ঠাকুর-প্রমুখ পরত্বঃখত্বঃখা মহাপুরুষগণ জগতের জীবকে তদপেক্ষা অনস্তকোটি গুণে অধিকতর উন্নত, উদার, সার্ববজনীন প্রেমভাব াশকা দিয়াছেন। শ্রীবাস্তদেব দত্ত ঠাকুরের আদর্শে একাধারে জড়ীয় স্বার্থত্যাগরূপ নিঃসার্থ, বিষ্ণুসেবারূপ চিন্ময় পরার্থ ও স্বার্থের অপূর্বন সম্মেলন দেখিতে পাওয়া যায়। সকল জীবের শুধু পাপ নহে, সকল প্রকার পাপ অপেকাও ভীষণতর ভবরোগের মূল-কারণ যে ভগবদিমুখতা তাহাও নিজ-মস্তকে গ্রহণ-পূর্বক ভাহাদের ভবরোগ মোচনের জন্ম নিক্ষপটে প্রার্থনা করিয়া যে স্থানির্মালা সর্বেবাৎকৃষ্টা দয়ার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সমগ্র বিশের সর্ববশ্রেষ্ঠ কর্ম্মবীর ও জ্ঞানবীরগণেরও কল্পনার অভীত ৷ প্রায়শ্চিত্তাদির দারা পাপ দূর হয় ; কিন্তু ভগবদিমুখতার বাজ দুর হয় না। পাপ—প্রাকৃত, কিন্তু অপরাধ—অপ্রাকৃত বস্তুর

সেবার প্রতিবন্ধক। স্ব-স্বরূপ-উপলব্ধিতে যাহা বিশ্বস্বরূপ, তাহাই অনর্থ। ভগবদিমুখতাই ভবরোগ। শ্রীল বাস্থদেব দত্ত ঠাকুর জীবের সেই ভবরোগ বা অবিহ্যা দূর করিয়া সকল জীবকে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে নিষ্ণাত করিবার জন্ম নিজে নরকবাঞ্জা করিয়াছিলেন। এজন্ম তাঁহার আদর্শ উচ্চতম।

## দ্বিষষ্ঠিতম পরিচ্ছেদ

#### অমোঘ-উদ্ধার

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমার্কভোম ভট্টাচার্য্যের বিশেষ প্রার্থনায় তাঁহার গৃহে ক্রমে ক্রমে পাঁচ দিন ভিক্ষা স্থাকার করিলেন। ভট্টাচার্য্যের এক কন্যার নাম ছিল—ষষ্ঠী, ডাকনাম—'ষাঠা'। একদিন ষাঠীর মাতা অর্থাৎ ভট্টাচার্য্যের সহধার্ম্মণী নানাবিধ উৎকৃষ্ট দ্রব্য রন্ধন করিয়া মহাপ্রভুকে ভোজন করাইলেন। মহাপ্রভুর ভোজন-সময়ে ষাঠীর স্বামী অমোঘ মহাপ্রভুর বিচিত্র নৈবেগু দর্শন করিয়া মহাপ্রভুকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর নিন্দা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য লাঠি হাতে করিয়া জামাতাকে মারিতে উন্থভ হইলেন। আঠার মাতা মহাপ্রভুর নিন্দা শুনিয়া ভিল্কা করিতে লাগিলেন এই 'ষাঠী বিধবা হউক' বলিয়া পুনঃ পুনঃ অভিশাপ দিতে লাগিলেন,—নিজের কন্যার জাগভিক

স্থ-ভোগের দিকে চাহিয়াও মহাপ্রভুর নিন্দক জামাতাকে ক্ষমা করিলেন না। অবশেষে তাঁহারা উভয়ে মহাপ্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মহাপ্রভুকে তাঁহার বাসস্থানে প্রেরণ করিলেন। এদিকে ভট্টাচার্য্য বাড়ীর ভিতর আসিয়া সহধর্মিণীর নিকট অত্যন্ত খেদ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"মহাপ্রভুর নিন্দাকারীকে প্রাণে বধ অথবা নিজে আত্মহত্যা করিলে ব্রাক্ষণ-বধের পাপ হইবে। অত্রব সেই নিন্দকের আর মুখ-দর্শন ও নামগ্রহণ না করাই শ্রেয়ঃ। এঠীর পতি 'পতিত' হইয়াছে, স্ক্তরাং যাঠীকে তাহার পতি পরিতাগে করিতে বল। পতিত স্বামীকে তাগে করাই করেব।"

শ্রীসার্শ্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার পত্নীর এই আদর্শ শিক্ষা আমাদের সকলেরই অনুসরণীয়া। জাগতিক আত্মায়-পরিচয়ে পরিচিত অতিপ্রায় স্নেহভাজনগণও যদি ভক্ত ও ভগবানের বিদ্বেষ করে, তাহা হইলে তাদৃশ আত্মীয়গণেরও ত্রঃসঙ্গ নির্ম্মনভাবে পরিত্যাগ-পূর্ববিক সাধুসঙ্গে ভগবানের সেবা করাই কর্ত্তব্য।

পরদিন প্রাতে অনোঘ বিস্চিকা-রোগে আক্রান্ত হইল। কুপাময় শ্রীগোরহরি ইহা শুনিবামাত্র ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে আসিলেন এবং সার্ববভৌমের প্রতি কুপা-পরবশ হইয়। অনোঘকে তৎক্ষণাৎ রোগমুক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণনামে রুচি প্রদান করিলেন।

## ত্রিষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

## গোড়ীয় ভক্তগণের পুনর্কার নীলাচলে আগমন

শ্রীগৌরস্থন্দর শ্রীরন্দাবনে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু শ্রীরায় রামানন্দ ও শ্রীসার্ববভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নানা-ভাবে ভুলাইয়া শ্রীরন্দাবন-গমনে নিরস্ত করিলেন। শ্রীভগবান্ স্বতন্ত্র হইলেও ভক্তাধীন।

তৃতীয় বৎসরে যথাকালে শ্রীঅবৈতাদি গৌড়ীয় ভক্তগণ মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে নীলাচলে আসিলেন। শ্রীশবানন্দ সেন সকলের পথের বায় সমাধান করিলেন। শ্রীঅবৈত ও শ্রীনিত্যা-নন্দ-প্রভু প্রতি-বৎসরই নীলাচলে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে তাঁহারই আদিষ্ট ও অভীষ্ট শ্রীনামপ্রেম প্রচারের বার্তা নিবেদন করিতেন। তাই মহাপ্রভু এবার শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন,—"তুমি প্রতি বৎসর নীলাচলে আসিও না, গৌড়দেশে থাকিয়া আমার অভীষ্ট পূর্ণ করিও। কারণ, আমার এই তঃসাধ্য গুরুত্ব কাল্য করিবার যোগ্যপাত্র অপর কেহ নাই।"

উত্তরে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু বলিলেন,—"আমি দেহমাত্র, সেই দেহে তুমিই প্রাণ। দেহ ও প্রাণ পরস্পার অভিন্ন। দেহের অর্থাৎ আমার কোন স্বতন্ত্রতা নাই। তুমি তোমারই অচিস্ত্য-শক্তিতে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাক।"\* অধুনা যে-সকল ব্যক্তি কল্পনা-প্রভাবে বিচার করেন যে,
শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগোরস্থানর হইতে বিচ্ছিন্ন হইন্না গোড়দেশে ধর্ম্মপ্রচার করায় এবং শ্রীচৈতভাদেবও নালাচলে বসিয়া গোড়দেশের
প্রচারের কোন সংবাদ না রাধায় শ্রীনিত্যানন্দের প্রচারিত মত
শ্রীচৈতভার মত হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছিল, তাঁহাদের সেই
ধারণার অমূলকতা ও ভ্রান্তি শ্রীশ্রীগোর-নিত্যানন্দের উক্ত বাক্য
হইতে প্রমাণিত হইবে।

## চতুঃষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

## শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীরন্দাবন-গমনে সঙ্কল

এতদিন শ্রীরায় রামানন্দ ও শ্রীসার্বভৌম ভট্ট।চার্য্য শ্রীচৈতন্যদেবকে শ্রীবৃন্দাবন গমন করিতে দেন নাই। চতুর্থ ও পঞ্চম বৎসরও
গৌড়ীয় ভক্তগণ মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া প্রভুর আদেশে পুনরায়
গৌড়দেশে ফিরিয়া গেলেন। এবার শ্রীগৌরস্থন্দর শ্রীসার্বভৌম ও
শ্রীরামানন্দের নিকট গৌড়দেশ হইয়া শ্রীবৃন্দাবন-গমনের সম্মতি
প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু ভট্টাচার্য্য ও রায়ের অমুরোধে বর্ধাকালে
শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা না করিয়া পুরীতেই কিছুকাল অপেকা করিলেন
এবং ভক্তগণের জন্ম শ্রীজগনাথের প্রসাদাদি সক্তে লইয়া বিজয়া-

দশমীর দিন শ্রীরন্দাবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। মহাপ্রভুর **সঙ্গে** রামানন্দ রায় ভদ্রক পর্য্যন্ত আসিলেন। মহাপ্রভুর বিচ্ছেদে কাতর শ্রীগদাধর পণ্ডিত মহাপ্রভুর সঙ্গ-লাভে ক্ষেত্রসন্ন্যাস\* তাগ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্ল করিলেন; মহাপ্রভু পণ্ডিত গোস্বামীকে শপ্র প্রদান করিয়া কটক হইতে সার্বভোমের সহিত শ্রীপুরুষোত্তমে পাঠাইলেন এবং ভদ্রক হইতে রামানন্দকে বিদায় দিলেন। শ্রীমন্-মহাপ্রভু ক্রমে উডিয়ার সীমানা-স্থানে আসিয়া পৌছিলেন। এই সীমানার পর হইতে পিছল্দা-পর্যান্ত স্থানসমূহ তথন মুদলমান-রাজ্যের অধিকারে ছিল। ভয়ে সেই পথে কেহ চলিত না। মহাপ্রভুর কুপায় স্থানীয় মুসলমান-শাসকের চিত্তর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইল। তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থা বিচার করিয়া সেই মুসলমান-শাসনকর্ত্তা হিন্দু-পোষাক পরিধান-পূর্ববক মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে আসিলেন এবং দূর হইতে সাফীন্ত দণ্ডবৎ করিয়া অশ্রু-পুলকান্বিত হইলেন ও যোড়হস্তে মহাপ্রভুর সম্মুখে শ্রীকৃঞ্চনাম করিতে লাগিলেন। ‡

পরে এই মুসলমান-শাসনকর্ত্তা মহাপ্রভুর স্বচ্ছন্দে গমনের জন্ত নৌকা প্রদান ও অন্যাপ্য স্থবাবস্থা করিয়া দিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

শাহার। পূর্ব-বাদগৃহ ত্যাগ করিয়া কোন বিশেষ বিশৃতীর্থে অর্থাৎ পুরুষোত্তমক্ষেত্রে,
নবদীপধাম বা মথুরামণ্ডলে একমাত্র শ্রীভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে বাদ করেন, তাহাদিগের
আশ্রমকে 'ক্ষেত্রসন্ত্রাদ' বলে। শ্রীগদাবর পণ্ডিত ঐরপ ক্ষেত্র-সন্ত্রাদ করিয়া পুরীতে
টোটা-গোপীনাথের দেবা করিতেন।

<sup>‡</sup> ርድ: ድ: 제: ንብንሎን-ንሎና

পাছে জলদস্যাগণ মহাপ্রভুর কোন ক্ষতি করে, সেজন্য সঙ্গে দশ নৌকা সৈত্যের সহিত সেই পরম ভাগ্যবান্ ভক্ত মুসলমান-শাসক



শীগদাধর পণ্ডিত গোপমি-দেবিত টোটা-গোপীনাথ (চটকপর্বত, পুরী)

িস্বয়ং মন্ত্রেশ্বর-নদ পার ১ইয়া পিছল্দা-পর্যান্ত আসিলেন। মহাপ্রভু সেই ভক্ত মহাশয়কে পিছল্দায় বিদায় দিলেন এবং নৌকায় চডিয়া পানিহাটা পোঁ। ছলেন। পানিহাটীতে শ্রীরাঘব পণ্ডিতের

গৃহ হইতে ক্রমে কুমারহট্টে শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের ভবন, তল্লিকটে শ্রীশিবানন্দের গৃহ, তৎপরে বিভানগরে শ্রীবাচস্পতির স্থান হইরা গোপনে কুলিয়া-গ্রামে আগমন-পূর্ববক শ্রীবাস-পণ্ডিতের চরণে অপরাধী ভাগবত-পাঠক দেবানন্দ পণ্ডিত ও গোপাল-চাপালের অপরাধ ভঞ্জন করিলেন।

বর্ত্তমান নবদ্বীপ-সহরই 'কুলিয়া' বা 'কোলদ্বীপ'। এই স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভূ বৈষ্ণবাপরাধিগণের অপরাধ ক্ষমা করাইয়াছিলেন বলিয়া ইহা 'অপরাধ-ভঞ্জনের পাট' নামেও বিখ্যাত।

## পঞ্চষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

#### কানাই-নাটশালা

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবৈষ্ণব-সদ্গুরুর পাদপদ্মাশ্রয়ের লীলা প্রকাশ করিয়া শ্রীগয়াধাম হইতে শ্রীনবদ্বীপাভিমুথে প্রভ্যাবর্ত্তন-কালে প্রথমে 'কানাই-নাটশালা'য়ই তাঁহার আত্মপ্রকাশ-লালা আবিদ্ধার করিয়াছিলেন। ঐ স্থানেই বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরস্থন্দরের ক্ষান্মসন্ধান-লালা ও আত্মপ্রকাশের আদি-সূচনা হয়। ঐ স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবৈষ্ণবিগুরু-পাদপদ্মাশ্রিত ব্যক্তির সহজ্ব-দিব্য-কিশোরমূর্ত্তি-কৃষ্ণদর্শন-লালা প্রকটিত করেন। গয়া হইতে নবদ্বাপ্র-

প্রত্যাবর্ত্তন-মুখে মহাপ্রভুর কানাইর নাটশালায় এই প্রথম আগমন-লীলা। ইহা ১৪২৬ শকাবনার কথা।

সয়্ক্যাস-গ্রহণ-লাল। প্রকাশ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীরন্দাবন গমনের ইচ্ছা করিয়া মহাপ্রভু নীলাচল হইতে গৌড়মগুলে আসিলেন এবং বিজ্ঞানগরে মহেশ্বর বিশারদের পুক্ত অর্থাৎ শ্রীসার্নভৌম ভট্টাচার্য্যের ভ্রাতা শ্রীবিজ্ঞাবাচস্পতির গৃহে পাঁচদিন অবস্থান করিলেন। তথায় লোক-সমারোহ দেখিয়া মহাপ্রভু রাত্রিযোগে বর্ত্তমান নবদ্বীপ-সহর কুলিয়ায় আসিলেন এবং কুলিয়া হইতে শ্রীরন্দাবন যাত্রা করিলেন। অসংখ্য লোকসংঘট্ট মহাপ্রভুর দর্শনার্থ ব্যাকুল হইয়া প্রভুর অনুসরণ করিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে মহাপ্রভু গৌড়ের নিকট গঙ্গাতীরে রামকেলি-গ্রামে আসিলেন। তখন তথায় শ্রীশ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন —এই উভয় ভ্রাতা 'দবিরখাস' ও 'সাকরমল্লিক'-নামে পরিচিত হইয়া হুসেন শাহ্বাদসাহের রাজ্য-পরিচালনের প্রধান সহায়করূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

হুসেন শাহ্ দবিরখাসের নিকট মহাপ্রভুর মাহাত্মা শুনিরা তাঁহাকে সাক্ষাৎ ঈশর জ্ঞান করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত রামকেলিতে শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীহরিদাস, শ্রীশ্রীবাস, শ্রীগদাধর, শ্রীমুকুন্দ, শ্রীজগদানন্দ, শ্রীমুরারি, শ্রীবক্রেশর প্রভৃতি ভক্তগণ ছিলেন। শ্রীচৈতভাদেব তাঁহার ভক্তগণের সহিত শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপকে নিজের নিত্য-অন্তরক্ষ-সেবকরূপে অঙ্গীকার করিলেন। হুসেন শাহ্ বাদসাহ মহাপ্রভুর প্রভাব শ্রবণ করিয়া প্রভুর যথেচ্ছ- গমনে যাহাতে কোনপ্রকার বাধা প্রদান করা না হয়, তদ্বিষয়ে নিজ্ঞ কর্ম্মচারীকে আজ্ঞা দিলেন। শ্রীসনাতন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শীম্র রামকেলি হইতে অহ্যত্র গমনের জন্ম প্রার্থনা জানাইলেন। কারণ, যদিও মহাপ্রভুকে বাদসাহ গ্রান্ধা-ভক্তি করেন, তথাপি তিনি বিধন্মী, তাঁহাকে বিশ্বাস করা যার না। শ্রীসনাতন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে আরও বলিলেন,—"প্রভা, আপনি আর বৃন্দাবনের পথে অগ্রসর হইবেন না, তাঁর্থযাত্রার এত লোক-সংঘট্ট ভাল নহে,—

> যাই। সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষকোটি। বুন্দাবন যাইবার এ নহে পরিপাটী॥"

> > - CE: E: N: 21558

বিধন্মী রাজার রাজাশাসনে রাধ্রীয় জগতের তদানীন্তন অবস্থা যেরূপ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে প্রভুর সেবাতৎপর, বুদ্ধিতে রহস্পতি শ্রীসনাতন মহাপ্রভুকে এইরূপ পরামর্শ প্রদান করিলেন।

এদিকে যে-সময়ে মহাপ্রভু কুলিয়া হইতে শ্রীবৃন্দাবন যাইবেন, এইরূপ কথা হইল, সেই সময় প্রভুর ভক্ত শ্রীনৃসিংহানন্দ বৃন্দাবন-পথের তুর্গমতা জানিয়া মহাপ্রভুর জন্ম ধ্যানে কুলিয়া ( অধুনা মিউনিসিপ্যাল সহর-নবদাপ ) হইতে বৃন্দাবন-পর্যান্ত পথ বাঁধিতে আরম্ভ করিলেন। প্রভু কণ্টকাকীর্ণ ও কঙ্করপূর্ণ পথে হাঁটিয়া গেলে প্রভুর স্ককোমল শ্রীপাদপদ্মে আঘাত লাগিবে বিবেচনায় শ্রীনৃসিংহানন্দ ভাব-সেবায় পথের মধ্যে নির্বৃত্ত কোমল পুত্পশ্যাা রচনা করিলেন। পাছে রৌদ্র-তাপে প্রভুর কন্ট হয়, এইজন্ম শ্রীনৃসিংহানন্দ পথের দুই ধারে পুত্প-বকুলের শ্রেণী স্থাপন

করিলেন। স্থশীতল ছায়া ও বকুলের সৌগন্ধ—উভয়ই প্রভুর স্মিগ্ধতা বিধান করিবে। যদি ভ্রমণ-শ্রমজন্ম মহাপ্রভুর পিপাসার উদ্রেক হয়, তজ্জন্য শ্রীনৃসিংহানন্দ মধ্যে মধ্যে পথের তুই পার্ষে 'রত্ববন্ধ ঘাট' এবং প্রফুল্ল-কমলদল-শোভিত ও স্থধাময় সলিলপূর্ণ দিব্য পুষ্ণরিণী রচনা করিলেন। পুষ্ণরিণীর চতুর্দ্দিকে মধুরকণ্ঠ বিহগকুলের স্থললিত কাকলি, মৃত্যুমন্দ গন্ধবহ প্রভৃতির মনো-হারিণী সুষমা প্রভুর সেবার জন্ম সুসঙ্গিত করিলেন। এইরূপে কুলিয়ানগর হইতে পথ বাঁধিতে আরম্ভ করিয়া যথন গোড়ের নিকটবন্তী 'কানাই-নাটশালা'-পৰ্যান্ত সেই পথ বাঁধা হইল, তথন নুসিংহানন্দের ধ্যান ভক্ত হইল। তাহাতে নৃসিংহানন্দ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া ভক্তগণের নিকট বলিলেন, – "এবার মহাপ্রভু কানাই-नांदेशाला-পर्गान्छ याहेरवन माज, वृन्मावन-পर्गान्छ याहेरवन ना। তোমরা ইহা পশ্চাতে জানিতে পারিবে।" ঠিক তাহাই হইল. শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের সেবাবৎসলতা ও নৃসিংহানন্দের ভবিস্তদ্-বাণী সার্থক করিবার জন্ম মহাপ্রভু বুন্দাবন-পথে কানাই-নাটশালায় আগ্যন করিয়া কানাইর বিবিধ নাট্য ও লীলা-বিলাস দর্শন করিবার পর বুন্দাবন-গমনেচ্ছা পরিত্যাগ-পূর্ববক নীলাচল-পথে শান্তিপুর আগমন করিলেন এবং শান্তিপুরে শ্রীঅদৈত-ভবনে সাতদিন অবস্থান করিয়া পুনরায় শ্রীনীলাচলে আগমন করিলেন। মহাপ্রভ ১৪৩৪ শকাব্দায় দ্বিতীয়বার কানাই-নাটশালায় আগমন করেন।

কলিকাতা-ছাওড়া-কাটোয়া-আজিমগঞ্জ-বারহারওয়া লাইনে 'ভালঝির'-ফেসনে নামিয়া মাঠের কাঁচা-রাস্তায় প্রায় তুই মাইল পূর্ব্বোত্তরদিকে অথবা পাকা রাস্তায় ফৌসনের পূর্ব্বদিক্স্থিত মঙ্গল-হাটগ্রাম হইতে প্রায় তুই মাইল উত্তরে 'কানাইর নাটশালা'\* গ্রাম।



কানাই-নাটশালায় শ্রীল ভক্তিদিদ্ধান্তসরম্বতী গোম্বামি-প্রভূপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতগ্রপাদপীঠ ও কানাইর শ্রীমন্দির

এই গ্রাম একটি ক্ষুদ্র শৈলের উপরে অবস্থিত। পূর্ববাভিমুখে বিষ্ণুপাদোন্তবা পতিতপাবনা জাহ্নবী প্রবাহিতা রহিয়াছেন।

श्रानौत्र त्नात्कद्रा हेशात्क 'कानाहेशाका थान' वत्त ।

চতুৰ্দ্দিকে শ্যামল কাস্তার শোভা পাইতেছে, বন-পুষ্পসমূহ মধুলোভী অলিকুলের মধুর গুঞ্জন স্থাষ্টি করিয়াছে, বিবিধ খগ-মূগ বনভূমিকে মুখরিত করিয়া নির্জ্জনতার মধ্যে এক স্বাভাবিক ঐকতান স্থষ্টি করিয়াছে। স্থানটি নিজিঞ্চন ভজনানন্দিগণের পক্ষে যেমন ভজনের অমুকৃল ও উদ্দীপক, আবার প্রাকৃত বিরাট্রূপে মোহ-গ্রস্ত ব্যক্তিগণের ভাব-প্রবণতারও তেমনি সহায়ক। শৈলোপরি একটি মন্দির ও সেবকখণ্ড রহিয়াছে। উক্ত শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ-যুগলমূর্ত্তি বিরাজমান। এই শ্রীশ্রীরাধা-কানাইর নাট্যশালা হইতেই এই স্থানের নাম 'কানাই-নাটশালা' হইয়াছে। গঙ্গার অপর পারে যেরূপ শ্রীশ্রীরাধার্মণ শ্রীরামের কেলি-স্থান-রামকেলি, তদ্রূপ গঙ্গার এপারেও শ্রীকৃষ্ণের কেলি-স্থান— কানাই-নাটশালা।

ইংরেজী ১৯২৯ সালের ১২ই অক্টোবর শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভূপাদ কানাই-নাটশালার শ্রীচৈতগুদেবের পাদপীঠ স্থাপন করেন।

# ষট্যক্ষিতম পরিচ্ছেদ

#### গ্রীল রঘুনাথদাস

হুগ্লী জেলার অন্তর্গত ই, আই, আর, লাইনে ত্রিশবিদ্যারেলস্টেসনের নিকট সরস্থতী নদীর তীরে সপ্তগ্রাম-নামক নগরের অন্তঃপাতী শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামে হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনদাস বাস করিতেন। ই হাদের রাজ-প্রদন্ত উপাধি ছিল—'মজুমদার'। ইহারা কায়স্থ-কুলোভূত বিশেষ সম্ভ্রান্ত ধনাত্য ব্যক্তি ছিলেন। ইহাদের বাৎসরিক খাজানা-আদায় তৎকালের বার লক্ষ মুদ্রা ছিল। আমুমানিক ১৪১৬ শকাব্দার শ্রীল রঘুনাথ দাস গোবর্দ্ধন মজুমদারের পুক্ররূপে আবির্ভুত হন।

হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের পুরোহিত শ্রীবলরাম আচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের কৃপা-পাত্র ছিলেন। যথন শ্রীরঘুনাথ শ্রীবলরাম আচার্য্যের গৃহে অধ্যয়ন করিতেন, তথনই শ্রীরঘুনাথ নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের সঙ্গ লাভ করেন। যে-মুহূর্ত্তে শ্রীরঘুনাথ শ্রীগৌরস্থন্দরের নাম শুনিতে পাইলেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই মহাপ্রভুর দর্শনের জন্ম তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনের জন্ম রঘুনাথ কএকবারই পুরীতে পলাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু গোবর্দ্ধন তাহাতে নানাভাবে বাধা দিলেন। একমাত্র পুক্র ও বিপুল ঐশ্বর্য্যের ভাবী উত্তরা-ধিকারী রঘুনাথকে সংসার-শৃষ্ণলে বদ্ধ করিবার জন্ম গোবর্দ্ধনদাস একটি পরম-রূপ-লাবণ্যবতী কন্সার সহিত রঘুনাথের বিবাহ দিলেন, কিন্তু রঘুনাথ কিছুতেই শান্ত হইলেন না।

শ্রীগোরস্থনর দিতীয়বার বৃন্দাবন গমনের উদ্যোগ করিয়া নীলাচল হইতে কানাই-নাটশালা পর্য্যন্ত আসিলেন এবং শ্রীবৃন্দাবন



জারাধাকুণ্ডে শ্রীল রঘুনাগদাস গোস্বামী প্রভুর সমাধি

গমনের চেফা পরিত্যাগ করিয়া পুনরার শান্তিপুরে শ্রীঅছৈত-গৃহে প্রভাবর্ত্তন করিলেন। সন্ন্যাসের পর শ্রীচৈতগুদেব এই দ্বিতীয়-বার শান্তিপুরে আসিলেন। সংবাদ শুনিতে পাইয়া রঘুনাথ শান্তিপুরে উপনীত হইলেন। পুত্র পাছে সন্ন্যাসা হয়—এই ভয়ে গোবর্দ্ধনদাস শ্রীরঘুনাথের সঙ্গে অনেক লোকজন দিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শান্তিপুরে শ্রীঅদৈত-গৃহে এইবার সাতদিন অবস্থান করেন। রঘুনাথের অবস্থা দেখিয়া মহাপ্রভু লোকশিক্ষার জন্ম রঘুনাথকে বলিলেন,—"রঘুনাথ! তুমি বাতুলতা করিও না, স্থির হইয়া ঘরে যাও। লোকে ক্রমে-ক্রমেই এই সংসার উত্তার্ণ হইতে পারে। লোক-দেখান মর্কট-বৈরাগ্য করিও না, হরিসেবার জন্ম অনাসক্তভাবে যথাযোগ্য বিষয় স্থাকার কর। বাহিরে লৌকিক ব্যবহার দেখাইয়া অন্তরে দৃঢ়-নিষ্ঠা কর। তাহাতে অচিরে কৃষ্ণ-কৃপা লাভ হইবে।"

শ্রীপোরস্থলর তাঁহার নিত্যাসিদ্ধ অন্তরঙ্গ পার্যদ শ্রীরঘুনাথকে লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে এই অমূলা উপদেশ দিরাছেন। বাঁহারা শ্রশান-বৈরাগ্যের উচ্ছাসে ও নবান উন্মাদনায় লোকের নিকট সম্মান পাইবার আশায় সাময়িক বৈরাগী সাজেন, তাঁহারা সেই বৈরাগাকে বেশীদিন রক্ষা করিতে পারেন না, শীঘ্রই "পুনমূর্ষিকো ভব"-ন্যায়ে বৈরাগ্যচ্যুত হইয়া পড়েন। পক্ষান্তরে আর এক শ্রেণীর লোক 'মর্কট-বৈরাগ্য' \* নিষেধের স্থযোগ লইয়া চিরকালই বনিয়াদি 'ঘর পাগ্লা' থাকাকেই 'যুক্ত-বৈরাগ্য' মনে করে। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই ছুই প্রকার বিচারেরই সর্ববতোভাবে নিন্দা করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা এই যে, ক্বত্রিম বৈরাগ্য বা

<sup>\*</sup> মর্কট-বৈরাগ্য—অন্থির বৈরাগ্য। মর্কট অর্থে—বানর, মর্কট-বৈরাগ্য অর্থে—বানরের ক্যার বাহিরে ভাল মানুষটা ও ফলমূলভোজী সাদ্ধিক-প্রকৃতি বা বৈরাগ্যের ভাল দেখাইয়। হলেরে বিষয়চিস্তা ও লাভ-পূজা-প্রতিঠা-ভোগাদি করিবার ছরভিসাল। যাহার। বাহিরে কৌপীন-বহির্বাস প্রভৃতি বৈরাগ্যের চিহ্ন ধারণ করিয়। হলয়ে বিষয়চিস্তা ও গোপনে স্ত্রীসক করে, তাহারা মর্কট-বৈরাগী।

তপস্থাদি হইতে কথনও ভক্তি লাভ হয় না। স্কায়ে প্রমেশ্বরে ভক্তি উদিত হইলে ইতর বিষয়ে বৈরাগ্য আনুষ্পিকভাবেই প্রকাশিত হইতে পারে। সেই বৈরাগো কৃত্রিমতা নাই। ভক্তি-রাজ্যে কুত্রিমভার কোন স্থান নাই।

মহাপ্রভু রঘুনাথকে বলিয়া দিলেন.—যথন তিনি বুন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিবেন, তখন যেন রঘুনাথ কোন ছলে আসিয়া ভাঁহার সহিত মিলিত হন।

# সপ্তথ্যিতিম পরিচ্ছেদ

## ঐারন্দাবনাভিমুখে—ঝারিখণ্ড-পথে

শ্রীচৈতন্মদেব শান্তিপুর হইতে শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও শ্রীদামোদর পণ্ডিতকে লইয়া পুরীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং কিছুদিন পুরীতে থাকিয়া একমাত্র বলভদ্র ভট্টাচার্ঘ্যকে সঙ্গে লইয়া ঝারিখণ্ডের 🗱 বনপথে বুন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শ্রীগৌরস্থন্দর কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া কৃষ্ণনাম করিতে করিতে নির্জ্জন অরণ্য-মধ্য দিয়া চলিয়াছেন। পালে পালে ব্যাহ্র, হস্তী,

মধ্যভারতের ও মধ্যপ্রদেশের ( সেউ লি প্রভিন্ত ) পূর্বদীমান্ত জেলাগুলি লইয়। क्रुट्ट वन प्राप्तम- वर्खमान व्यक्तिए, एक्शनल, वाक्न, मसलपुत, लाहादा, किस्ताक्षए, বামড়া, বোনাই, গাঙ্গপুর, ছোটনাগপুর, ফশপুর, সরগুজা প্রভৃতি পর্বত ও জঙ্গলমর স্থানকে ঝারিখণ্ড বলিত।

গণ্ডার, শুকর প্রভৃতি বন্ম ও হিংস্র পশুর মধ্য দিয়াও শ্রীমন্মহা-প্রভু ভাবাবেশে চলিয়াছেন দেখিয়া ভট্টাচার্য্যের মহা-ভয় হইল। কিন্তু ঐ সকল হিংস্ৰজন্তু মহাপ্ৰভুকে পথ ছাড়িয়া দিয়া স্ব-স্ব গস্তব্য স্থানে চলিয়া যাইতে লাগিল। একদিন পথের মধ্যে একটি ব্যাঘ্র শয়ন করিয়াছিল! চলিতে চলিতে মহাপ্রভুর চরণ অকস্মাৎ ঐ ব্যাঘ্রের শরীরে লাগিয়া গেল। শ্রীমন্মহাপ্রাভু ভাবাবেশে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিতেছেন, সেই ব্যায়ও তখন মহাপ্রভুর পাদস্পর্শ লাভ করিয়া 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া নাচিতে লাগিল। আর একদিন মহাপ্রভু এক নদীতে স্নান করিতেছিলেন, একপাল মত্ত হস্তী সেই নদীতে জল পান করিতে আসিয়াছিল। মহাপ্রভু ঐ সকল হস্তীকে 'কৃষ্ণ বল' বলিয়া উহাদের গায়ে জল নিক্ষেপ করিলেন ; যাহার গায়ে সেই জলকণা লাগিল সে-ই তথন 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া প্রেমে নাচিতে লাগিল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বলভদ্র চমৎকৃত হইলেন। পথে যাইতে যাইতে মহাপ্রভু কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন করিতেন, আর তাঁহার কণ্ঠধনি শুনিয়া উৎকর্ণ মৃগীগণ তাঁহার নিকট ধাইয়া আসিত। মহাপ্রভু তাহাদিগের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে শ্রীমধ্যগবতের শ্লোক পড়িতেন। ব্যাঘ্র ও মৃগ পরস্পর হিংসা ভুলিয়া একসঙ্গে মহাপ্রভুর সহিত চলিত। এই সকল দৃশ্যে বৃন্দাবন-স্মৃতির উদ্দাপনায় মহাপ্রভু শ্রীমন্তাগবতের শ্লোক-সমূহ উচ্চারণ করিতেন। তিনি যখন 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ'—বলিতেন, তখন ব্যান্ত্র ও মৃগ একসঙ্গে নাচিতে থাকিত, কখনও বা পরস্পর আলিঙ্গন, কখনও বা পরস্পর মুখচুম্বম করিত। ময়ুরাদি পক্ষিগণ মহাপ্রভুকে দেখিয়া কৃষ্ণনাম বলিতে বলিতে নৃত্য করিত। যখন
মহাপ্রভু 'হরি বল' বলিয়া উচ্চধ্বনি করিতেন, তখন রক্ষলতাও সেই ধ্বনি শুনিয়া অত্যন্ত প্রকুল্লিত হইত। ঝারিখণ্ডের
যাবতায় স্থাবর-জন্ধম শ্রীগৌরস্থানরের প্রেমবত্যায় আপ্লুত হইল।
মহাপ্রভু যে-গ্রামের মধ্য দিয়া যাইতেন, যে-স্থানে থাকিতেন, সেই
সকল স্থানের লোকেরই প্রেমভক্তি প্রকাশিত হইত। একজন
আর এক জনের মুখে,—এইরূপে পরম্পারায় কৃষ্ণনাম শুনিতে
শুনিতে সকল দেশের লোকই বৈষ্ণব হইয়া গেল। শ্রীগৌরস্থানরের
দর্শন-প্রভাবেই লোকসমূহ বৈষ্ণব হইতে লাগিল। মহাপ্রভু যখন
ঝারিখণ্ড-পথে চলিতেছিলেন, তখন ভাঁহার—

বন দেখি' ভ্রম হয়—এই 'রুল্টাবন'।

শৈল দেখি' মনে হয়—এই 'রোবদ্ধন'॥

যাহা নদী দেখে, ভাই। মানয়ে 'কালিন্দা'।

মহাপ্রেমাবেশে নাচে, প্রভু পড়ে কান্দি'॥

— ৈচঃ চঃ মঃ ১৭০৫-৫৬

মহাপ্রভু মহাভাগবতের লালা প্রকাশ করিয়া সর্বত্র ক্ষণ-ভোগ্য উপকরণ-সমূহ-দর্শনে ব্রজভাবে উদ্দাপ্ত হইতে লাগিলেন। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ঝারিখণ্ডের বনপথে কখনও বহা শাক, মূল, ফল চয়ন করিয়া বহাবাঞ্জন পাক করিয়া মহাপ্রভুকে ভিক্ষা করাইতেন। কখনও বা ছই চারদিনের অন্ন পাক করিয়া সঙ্গে রাখিয়া দিতেন। পার্ববত্য-নিঝারণীর উষণ্ডলে মহাপ্রভু ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিতেন এবং ছই সন্ধ্যা বহা কাষ্ঠের অগ্নিতাপে শীত নিবারণ করিতেন।

### অফ্টযফিত্ম পরিচ্ছেদ

#### প্রথমবার কাশী ও প্রয়াগে

ঝারিখণ্ডের বনপথে চলিতে চালতে শ্রীচৈতভাদেব বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের সহিত কাশীতে আসিয়া পৌছিলেন; তথায় মণি-কণিকায় স্নান, বিশেশর ও শ্রীবিন্দুমাধব দর্শন করিয়া কাশীবাসী বৈষ্ণব শ্রীতপ্রনিশ্রের গৃহে পদার্পণ করিলেন। শ্রীতপ্রনিশ্রের পুত্র শ্রীরঘুনাথ (যিনি পরে শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামা নামে পরিচিত) সেই সময় মহাপ্রভুর পাদদেশার ও উচ্ছিফীদি গ্রহণের স্ত্যোগ পাইয়াছিলেন। মহাপ্রভু এইবার মাত্র চারিদিন কাশীতে অবস্থান তপনমিশ্র ও একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাক্ষণ মহাপ্রভুর নিকট মায়াবাদ-হলাহল-প্লাবিত কাশীর চুর্দ্দশা এবং কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাদিগণের গুরু প্রকাশানন্দ সরস্বতীর মহাপ্রভুর প্রতি দোষা-রোপের বিষয় নিবেদন করিয়া বিশেষ দ্যঃখ প্রকাশ করিলেন। মহাপ্রভু মারাবাদিগণের ছর্দ্দশা বর্ণনা করিয়া সেই সময়ে মায়াবাদি-গণকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু বলিলেন,—"এ ক্রিয়া চরণে অপরাধী মায়াবাদিগণের মুখে শ্রীকৃষ্ণনাম বহির্গত হয় না। তাই তাহারা 'ব্রহ্ম', 'আত্মা', 'চৈতন্য' প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকে। বস্তুতঃ কৃষ্ণের নাম ও কৃষ্ণের স্বরূপ অর্থাৎ দেহ—চুইই এক বস্তা।"

মহাপ্রভু উক্ত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণকে কুপা করিয়া প্রয়াগে আগমন করিলেন। প্রয়াগেও মাত্র তিন দিন থাকিয়া কুম্ফনাম-প্রেম বিতরণ করিলেন এবং লোকোদ্ধার করিতে করিতে শ্রীমপুরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দাকিণাতোর ন্যায় পশ্চিম দেশেও মহাপ্রভ সকল লোককে বৈষ্ণব করিলেন।

# উনসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ গ্রীমথুরা ও গ্রীরন্দাবনে

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমথুরার নিকট আসিয়া শ্রীধাম মথুরা দেখিয়াই সাফ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন ও প্রেমাবিফ্ট হইলেন। মথুরায় আসিয়া বিশ্রামঘাটে স্নান করিয়া শ্রীক্লফের জন্মস্থানে 'আদিকেশ্ব' দর্শন করিলেন। এই সময় একজন ব্রাহ্মণ তথায় আসিয়া মহাপ্রভুর অনুগত হইয়া প্রেমাবেশে নৃত্য-গান করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু নির্জ্জনে সেই ব্রাক্ষণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, তিনি শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিশু। শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরী মথুরায় আসিয়া উক্ত ব্রাহ্মণের গৃহে তাঁহারই হস্ত-পাচিত অন্ন ভিকা করিয়াছিলেন। এই বিপ্র 'সানোড়িয়া' \* ত্রাহ্মণ কুলে

 <sup>&#</sup>x27;সানোরাড়'-শব্দ — ফ্বর্ণ-বণিক্। তাহাদের যাঞ্জক ব্রাহ্মণেরাই স্বানোড়িয়া (বর্ণ) ব্ৰাহ্মণ-নামে অভিহিত।

আবিভূতি হইয়াছিলেন। যাজনদোষে ইঁহারা পতিত হওয়ায় হাঁহাদের গৃহে সন্ন্যাসিগণ কখনও ভোজন করেন না ; কিস্তু শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ যাঁহাকে শিষ্য করিয়া তাঁহার হস্তপাচিত অন্ন স্বীকার করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি সাধারণ সামাজিক জাতিকুলের অন্তর্গত নহেন। মহাপ্রভু পুরীপাদের আচারের অনুসরণে সেই সানোডিয়। ব্রাক্ষণের ঘরে ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন। মহাজন ও



একুন্দের জন্মস্থানে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ( মথুরা )

গুরুবর্গের আদর্শ অনুসরণ করাই কর্ত্তব্য—এই বৈষ্ণবাচার মহাপ্রভু এই লীলাদ্বারা শিক্ষা দিলেন। সাধুগণের বাবহারই—সদাচার।

যাঁহারা মনে করেন,—মহাপ্রভু আধুনিক জাতিভেদ-বর্জ্জনের প্রবর্ত্তক ছিলেন, অথবা ঘাঁহারা মনে করেন,—তিনি প্রকৃত পারমার্থিকগণের সম্বন্ধেও জাতি-বিচার করিতেন, এই উভয় শ্রেণীর ভ্রম মহাপ্রভুর এই আদর্শের দারা নিরস্ত হইয়াছে। মহাপ্রভু একদিকে অপারমার্থিকগণের ব্যবহারিক জাতিভেদ-প্রথা উঠাইয়া দেওয়া না-দেওয়া-সম্বন্ধে যেমন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিলেন, আবার



শ্রীকৃষ্ণ-জন্মস্থানে শ্রীআদি-কেশব বিগ্রহ

তেমনি অপারমার্থিক তথাকথিত ব্রাহ্মণ-সন্তানের হস্তপাচিত কোন দ্রব্যও তিনি কখনও গ্রহণ করেন নাই। তিনি পারমার্থিক বৈষ্ণব- ব্রাক্ষণেরই হস্তপাচিত দ্রব্য গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীচৈতত্যদেবের চরিত্রের অত্যাত্য ঘটনাবলার আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা ইহার আরও অনেক সাক্ষা পাইব।

মহাপ্রভু মথুরার চকিবশ-ঘাটে স্নান করিলেন। শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীর শিশু উক্ত সানোড়িয়া কিপ্রের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীব্রজ-মণ্ডলের দ্বাদশ-বন শ্রমণ করিয়া সমস্ত স্থান দর্শন করিলেন।



শীরাধাকুডের এই স্থানে মহাপ্রভূ উপবেশন করিফাছিলেন বালিল। ক্ষেত্রত হয়; এ-স্থানে শ্রীটেতক্সদেবের একটি পাদ্পীস আছে।

আরিট্-গ্রামে—যেখানে অরিফীস্থের বধ হইয়াছিল, তথায় আসিয়া মহাপ্রভু তথাকার লোকগণকে 'শ্রীরাধাকুণ্ড' কোথায় জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু কেহই বলিতে পারিল না। সঙ্গের সানোড়িয়া ব্রাহ্মণও তাহা জানিতেন না। ইহাতে সেই তীর্থ শুপ্ত হইয়াছে জানিয়া সর্ব্যক্ত ভগবান্ শ্রীগৌরস্থন্দর নিক্টস্থ যে তুই ধান্যন্দেত্রে অল্প অল্প জল ছিল, তাহাতেই স্নান করিলেন এবং সেই ধান্যন্দেত্রই যে শ্রীরাধাকুও ও শ্রীশ্যামকুণ্ড, তাহা জানাইলেন।



শ্রাসক্ত ও শ্রীরাধাকুতের মিলন-সান

অনেক সময় আমরা সাধারণ প্রাক্তত্তবিভার বলে ভগবানের গুপ্তধাম ও তীর্থসমূহ নিরূপণের চেফা বা তিহ্নিয়ে নানাপ্রকার তর্কের অবতারণা করিয়া থাকি; কিন্তু ভগবান শ্রীগোরস্থন্দর দেখাইলেন,—গুপ্ত অপ্রাক্ত তীর্থসমূহ একমাত্র শ্রীভগবান্ ও তদীয় একান্ত অন্তরক্ষ জনগণই বস্তুতঃ আবিদ্ধার করিতে পারেন। ইহা আমাদের সাধারণ বিভা-বৃদ্ধির বোধগম্য না হইলেও পরম বাস্তব্য সত্য।

শ্রীগোরস্থন্দর শ্রীরাধাকুও ও শ্রীশ্যানকুও আবিষ্কার করিয়া শ্রীগোবর্দ্ধনে শ্রীহরিদের দর্শন করিলেন। গোবর্দ্ধন ভগবান্ শ্রীকুষ্ণের শ্রীঅঙ্গ—এইরূপ বিচারে শ্রীমন্মখাপ্রভু শ্রীগোবদ্ধনে উঠিয়া



গিরিরাজ শ্রীগোর্বর্জন

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোপাল-বিগ্রহ দর্শন করিবেন না বলিয়া মনে মনে স্থির করিলে শ্রীগোপালদেব মেচ্ছভয়ের ছল উঠাইয়া শ্রীগোবদ্ধন-পর্বত হইতে গাঠোলি-গ্রামে নামিয়া আসিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তথায় গিয়া শ্রীগোপালকে দর্শন করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু নন্দাশর, পাবন-সরোবর, শেষশায়ী, মেলাতীর্থ, ভাণ্ডীরবন, ভদ্রবন, লোহবন, মহাবন ও গোকুল প্রভৃতি দর্শন করিয়া মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলাকালের প্রসিদ্ধ 'চীরঘাটে' তেঁতুল-বৃক্ষের তলে বসিয়া মহাপ্রভূ মধ্যাহ্লকাল পর্যান্ত সংখ্যানাম করিতেন এবং সকলকে শ্রীনাম-কার্ত্তনের উপদেশ দিতেন। অক্রতার্থে কঞ্চদাস-নামক জনৈক রাজপুতকে মহাপ্রভূ



केटशावर्क्तान में श्रीवरमत्वत में श्रीमत्त

কৃপা করিলেন। কৃষ্ণদাস সেই সময় হইতে সংসারের প্রতি উদাসীন হইয়া মহাপ্রভুর কমগুলুবাহকরূপে তাঁহার নিত্যসঙ্গী হইয়া পড়িলেন।

রাত্রিতে এক ধীবর কালিয়হ্রদে নৌকায় চড়িয়া মৎস্থ ধরিত। তাহার নৌকার মধ্যে প্রদীপ জলিত। সাধারণ গ্রাম্য লোকগণ দূর হইতে তাহা দেখিয়া মনে করিল, কালিয়হ্রদে কালিয়নাগের মাথার উপর শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করিতেছেন। মূঢ় লোকগুলি তখন নৌকাকে 'কালিয়নাগ্ৰ,' প্ৰদীপকে সেই নাগের মাথার 'মণি' ও কুষণ্ডবর্ণ ধীবরকে 'কুঞ্চ' বলিয়া ভ্রম করিয়াছিল। তাহারা এক



মানসী গকা

জনরব উঠাইয়া দিল যে, শ্রীরন্দাবনে শ্রীক্ষণের পুনরাবির্ভাব হইয়াছে। সরস্বতাদেবা তাহাদের মৃথে সত্যকথাই বলাইয়াছিলেন। কেন না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগোরহরি তখন শ্রীর্ন্দাবনেই বিরাজমান। তবে লোকে প্রকৃত কৃষ্ণকে চিনিতে পারে নাই, তাহারা এক ধীবরে কৃষ্ণভ্রম করিয়াছিল। অজ্ঞ মূঢ় জনসাধারণ গণগড়ছ,লিকার স্রোতেই বিচারবুদ্ধি ভাসাইয়া দিয়া গণমতকেই সতা মনে করে।
স্বর্গ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ চৈতত্যের সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও সরলবুদ্ধি বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের সেই জনরব শুনিয়া গণমতের (জনরবের) 'কৃষ্ণ' (?)-কে দেখিতে ইচ্ছা হইল! কিন্তু মহাপ্রভু সরলবুদ্ধি ভট্টাচার্য্যের ভ্রম



**শীনন্দগ্রাম** 

নিরাস করিয়া বলিলেন,—"তুমি পণ্ডিত, তুমিও কি মূর্থের বাক্যে মূর্থ হইলে ?"

পরদিন প্রাতে কতিপয় লোক আসিয়া মহাপ্রভুর নিকট প্রকৃত রহস্য বলিলেন। ইঁহাদের কেহ কেহ মহাপ্রভুকে কৃষ্ণ-জ্ঞানে বন্দনা করিলে মহাপ্রভু লোকশিক্ষার জন্ম বলিলেন,— "ঈশর-তত্ত্ব ও জাব-তত্ত্ব ক্ষমও এক নহে। ঈশর-তত্ত্ব যেন বিশাল জলন্ত অগ্নিস্করপ, আর জাবতত্ব ঐ অগ্নির স্ফুলিক্ষের ক্ষুদ্র কণার ন্যায়। মূঢ়তা-বশতঃ ঈশর ও জাবকে এক বলিলে অপরাধ হয় এবং ঐ অপরাধের ফলে যমদও ভোগ করিতে হয়।" \*



वर्गाए श्रीकाधाकांनीत श्रीमनित

একভোণীর লোক বলিয়া থাকেন,—"শ্রীচৈতত্যের অভক্তগণ যে, শ্রীচৈতত্যদেবকে প্রমেশ্বর বলেন না, তাহা তাঁহাদের নিজেদের কল্পনা নহে, শ্রীচৈতত্যদেবের উক্তি-বলেই তাঁহারা ঐরূপ বলিতে সাহসী হন।" কিন্তু এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ একটুকু গভীর ও নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন ষে,

<sup>\* (5: 5:</sup> N: >>1>>0->>0



সক্ষেত্ৰ



কাম্যবন

মায়াবাদি-সম্প্রদায় ও তদনুগত সাধারণ লোক যে জীবকে 'ব্রহ্ম' বলেন, তাহা নিরাস করাই লোকশিক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঐরূপ উক্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য।

# সপ্ততিতম পরিচ্ছেদ "পাঠান বৈষ্ণব"

শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুবে অভাবিক প্রেমােশ্যাদ দেখিয়া ব্যাবলভদ্র ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে ব্রজমণ্ডল হইতে প্রয়াগে লইয়া যাইবার সঙ্কল্প করিবােল । সােরাক্ষেত্রে গঙ্গান্ধান করিয়া প্রয়াগে যাইবেন,—এই সঙ্কল্প করিয়া রাজপুত কৃষ্ণদাস, মথুরার সানােড়িয়া ব্রাহ্মাণ, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও ভাঁহার সঙ্গা আর একজন ব্রাহ্মাণ মহাপ্রভুকে সঙ্কে করিয়া যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে গাভীগণের বিচরণ-দর্শন ও গােপমুথে অকস্মাৎ বংশীধ্বনি ভাবণে মহাপ্রভুব ব্রজলীলাম্মৃতি উদিত ইইয়া প্রেম-মূচ্ছা ইইল। এমন সময় তথার দশজন অশ্বারোহী পাঠান আসিয়া উপস্থিত ইইলেন। ভাঁহারা মহাপ্রভুকে ঐরপ মূচ্ছিত অবস্থায় দেখিয়া সন্দেহ করিলেন যে, মূচ্ছিত সন্ম্যাসীর সন্ধিগণ সন্ধ্যাসীর অর্থাদি কাড়িয়া লইবার জন্ম সন্ধ্যাসীকে ধুতুরা খাওয়াইয়া অজ্ঞান করিয়াছে। ভাঁহাদের দলপতি

'বিজলী খাঁ সেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়া মহাপ্রভুর সঙ্গিগণকে বাঁধি**য়া** ফেলিলেন। মহাপ্রভু বাহাদশা প্রাপ্ত হইলে বিজলী থাঁর দলের জনৈক মৌলানার সহিত প্রভুর কিছু কথোপকথন ও শাস্ত্র-বিচার হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভু কোরাণ-শাস্ত্র হইতেই কৃষ্ণভক্তি স্থাপন করিলেন,---

> ভোমার শান্ত্রে কহে শেষে 'একই ঈশ্বর'। সর্বৈশ্বর্যাপূর্ণ তিছো—শ্রাম-কলেবব ॥ —हेिः हः मः ১১।১৯०

উক্ত মৌলানা মহাপ্রভুৱ শরণাগত হইলে মহাপ্রভু তাঁহার সংস্কার সম্পাদন করিয়া তাঁহার নাম 'রামদাস' রাখিলেন। বিজলী থাঁ ও তাঁহার অনুগত অশারোহিগণ সকলেই মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণভক্ত ও "পাঠান বৈষ্ণব" নামে বিখ্যাত হইলেন এবং বিজুলা থাঁর "মহাভাগবত" বলিয়া খ্যাতি হইল। \*

#### একসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

#### পুনরায় প্রয়াগে—গ্রীরূপ-শিক্ষা

সোরোক্ষেত্রে গঙ্গাস্থান করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রয়াগে ত্রিবেণীতে আসিলেন এবং তথায় দবিরথাস ( শ্রীরূপ ) ও অনুপম মল্লিককে ( শ্রীবল্লভকে ) দেখিতে পাইলেন।

রামকেলি-প্রামে মহাপ্রভুকে দর্শনের পর হইতেই দ্বির্থাস ও সাকরমল্লিক তুইজনেই বিষয়-ত্যাগের নানাপ্রকার উপায় চিন্তা করিতেছিলেন। অবশেষে দ্বির্থাস কৌশলে হোসেন শাহের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বহু ধন-রত্ত্ব সহ ফতেয়াবাদে নিজ-গৃহে আসিলেন এবং সেই ধনেব অর্দ্ধভাগ—ব্রাক্ষণ-বৈষ্ণবকে, ও এক-চতুর্থাংশ—আত্মীয়সজনকে বল্টন করিয়া দিয়া বাকী একচ এর্থাংশ নিজেদের ভাবী বিপত্ত্ব্বারের জন্ম রাখিয়া দিলেন। গৌড়দেশে শ্রীসনাতনের নিকট দশহাজার মুদ্রা রাখিলেন। শ্রীরূপ শুনিতে পাইলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু পুরীতে গিয়াছেন এবং তথা হইতে শ্রীরন্দাবনে যাইবেন। শ্রীরূপ মহাপ্রভুর শ্রীরন্দাবন-গমনের সঠিক তারিখ জানিবার জন্ম অবিলম্বে একজন দৃত পাঠাইলেন।

এদিকে সনাতন রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার জন্য শারীরিক অস্তুম্নভার ছলনা করিয়া নিজের গৃহে শ্রীমন্তাগবড আলোচনা করিতেছিলেন। বাদশাহ হোসেন শাহ হঠাৎ একদিন সনাতনের গৃহে আসিয়া সনাতনকে সেই অবস্থায় দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিলেন। শ্রীরূপের প্রেরিত চর আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর বুন্দাবন-যাত্রার সংবাদ দিল। শ্রীরূপ শ্ৰীসনাতনকে তখন একটি পত্ৰ লিখিয়া জানাইলেন যে, তিনি ও অমুপম শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্ম যাইতেছেন, শ্রীসনাতন-প্রভু যেন শীন্ত্রই যে-কোন-উপায়ে মহাপ্রভুর নিকট চলিয়া আসেন।

শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম শ্রীচৈত্তাদেবের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য চলিতে চলিতে প্রয়াগে আসিলেন। তথায় মহাপ্রভ আদিয়াছেন শুনিয়া আনন্দিত হইলেন এবং একদিন মহাপ্রভু যথন এক দক্ষিণদেশীয় বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা করিবার জন্ম গিয়াছেন, তখন তুই ভাই নিৰ্জ্জনে মহাপ্ৰভুৱ সহিত মিলিত হইয়া অত্যন্ত দৈগভরে কুপা যাক্তা করিলেন। তখন শ্রীরূপ এই শ্লোকটির দারা মহাপ্রভুকে প্রণাম করিয়াছিলেন.—

> নগো মহাবদান্তায় ক্লণ্ডেম প্রদায় তে। ক্ষণায় ক্ষণৈ হত্তনামে গৌর ছিষে নমঃ॥

মহাপ্রভু শ্রীরূপকে শ্রীসনাতনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীরূপ জানাইলেন,—শ্রীসনাতন-প্রভু কারাগারে বন্দা আছেন। মহাপ্রভু বলিলেন,—"সনাতন বন্ধনমুক্ত হইয়াছে, শীঘ্রই আমার নিকট আসিবে।"

সেইদিন মধ্যাকে শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম উভয়ে মহাপ্রভুর নিকট রহিলেন। ত্রিবেণীর উপরে মহাপ্রভুর বাসস্থানের নিকটেই শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম বাস। করিলেন। এই সময় শ্রীবল্লভ ভট্ট (পরবর্ত্তিকালে বল্লভাচার্য্য-নামে বিখ্যাত) আড়াইল-গ্রামে \* বাস করিতেন। মহা প্রভুর প্রয়াগে আগমনের সংবাদ শুনিয়া বল্লভ ভট্ট তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলেন এবং দণ্ডবৎ-প্রাণাম করিয়া অনেক হরিকথা প্রবণ করিলেন। শ্রীবল্লভ ভট্ট শ্রীগোরস্থন্দরকে নিমন্ত্রণ করিয়া যমুনার অপর পারে আড়াইল-গ্রামশ্ব স্বগৃহে লইয়া গিয়া ভিক্ষা করাইলেন এবং সবংশে তাঁহার পাদোদক গ্রহণ ও পূজা করিলেন; শ্রীমন্মহা প্রভু তখন শ্রীরূপকে বল্লভ ভট্টের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। ভণার মিগিলাবাসী শ্রীর্যুপতি উপাধ্যায়ের সহিত মহাপ্রভুর অনেক রসালাপ হইল।

বল্লভ ভট্ট ভাঁহার পুত্রকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে সমর্পণ করিলেন এবং মহাপ্রভুর প্রেমোন্মাদ দেখিয়া ভাঁহাকে প্রায়ারে লইয়া গেলেন।

মহাপ্রভু প্রয়াগে দশ দিন থাকিয়া দশাশ্বমেধ্বাটে নির্জ্জনস্থানে শ্রীরূপকে শক্তিসঞ্চারপূর্ববক সূত্ররূপে সমগ্র ভক্তিরসভত্ত্ব
শিক্ষা দিলেন এবং দেই সূত্র-অবলম্বনে ভিক্তিরসায়ভদিল্পু-গ্রন্থ রচনা করিতে আজ্ঞা দিলেন।

শ্রীরপ-শিক্ষার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্যা এই,—চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডে অনস্ত বন্ধজীব চৌরাশিলক যোনি ভ্রমণ করিতেছে। জীবের

<sup>\*</sup> আড়াইল-গ্রামে শ্বিপ্লভাচাষোর বৈঠক বা 'গাাদ' এখনও বর্ত্তমান আছে। যে-স্থানে এই গাদি অবস্থিত, সেই পলীর নাম 'দেওরখ'। 'দেওরখ' নৈনী ষ্টেসন হইতে আড়াই মাইল। যাঁহারা প্রহাগ হইতে এই স্থান দর্শন করিতে আসেন, উাহাদিগকে যমুনা পার হইতে হয়। বিশেষ বিবরণ 'গৌড়ায়' নবম বহ পঞ্চম-সংখ্যায় 'আড়াইল-গ্রাম' শীর্ষক্ষ প্রবন্ধে দ্রষ্ট্রা।





প্ৰয়াপে দশাৰ্মেথ ঘটের সন্নিকটে জীবেণীমাধব বা শ্ৰীবন্দাধৰ-শ্ৰীবিমুহ

মধ্যে স্থাবর ও জক্ষম—ছইটি প্রধান শ্রেণী। জক্ষম তিন প্রকার
—জলচর, স্থলচর ও খেচর। ইহাদের মধ্যে স্থলচরই শ্রেষ্ঠ।
স্থলচরের মধ্যে মানবজাতি সর্বশ্রেষ্ঠ। মানবজাতির সংখ্যা
অত্যাত্য প্রাণী অপেক্ষা অতি অল্ল। মানবগণের মধ্যে অসভ্য,
অসদাচারী ও নাস্তিক ব্যক্তি অনেক। যাঁহাদিগকে সদাচারী ও
বেদনিষ্ঠ বলা হয়, তাঁহাদের মধ্যেও অর্দ্ধেক মুখে-মাত্র বেদ স্বীকার
করেন। ধার্ম্মিকগণের মধ্যে অধিক সংখ্যকই কন্মী, কোটিজন
কন্মীর মধ্যে একজন জ্ঞানী হয়। কোটি জ্ঞানীর মধ্যে একজন
মুক্ত পুরুষ পাওয়া যায়। এইরূপ কোটি মুক্ত পুরুষের মধ্যে
একজন শ্রীকৃষ্ণভক্ত স্তর্ন্নভ। শ্রীকৃষ্ণভক্ত—নিক্ষাম, স্থতরাং
শান্ত; কন্মীই হউন, আর জ্ঞানীই হউন, বা যোগীই হউন,
ইহারা সকলেই কোন-না-কোন প্রকারে আত্মন্থবের জন্ত কিছু-নাকিছু বাসনা করেন; এজন্য তাঁহারা অশান্ত।

জীবের স্বরূপ অতি সূক্ষা। জীব পূর্ণ চেতনের কণস্বরূপ;
কিন্তু বর্ত্তমানে স্থূল ও সূক্ষা (দেহ এবং মনোবৃদ্ধি-অহঙ্কার)
ছইটি আবরণে জীবাত্মার স্বরূপ আবৃত। এইরূপ কোন জীব
চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডে চৌরাশি লক্ষ জন্ম ভ্রমণ করিতে করিতে যদি
অকস্মাৎ কোন সাধুসক্ষ বা সাধুসেবা করিয়া সৌভাগ্য লাভ করিতে
পারে, তবেই সেই জীব সদ্গুরুর সন্ধান এবং সদ্গুরু ও কৃষ্ণের
কৃপায় তাঁহাদের নিকট হইতে ভক্তিলতার বীজ প্রাপ্ত হয়। সেই
বীজ পাইয়া সাধক-জীব মালীর স্থায় আপন হৃদ্যু-ক্ষেত্রে উহা
রোপণ করেন এবং সাধু-গুরুমুখে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কথা অনুক্ষণ

শ্রবণ ও পরে সেই কথার অমুকীর্ত্তনরূপ জলসেচন করিতে করিতে ভক্তিলতা-বাজকে অঙ্কুরিত করিতে পারেন। সেই ভক্তিলতা ক্রমশঃ



শ্রীপ্ররাগে দশাখমেধ্যাটে শ্রীরূপ-শিক্ষান্তলী

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের বস্তুর মধ্যে আর আবদ্ধ থাকিতে পারে না। ব্রহ্মাণ্ডের পরে 'বিরজা'-নামে এক নদী আছে : সেখানে সন্ত, রজঃ ও তমোগুণের পরস্পর দক্ষ নাই—সকলের

শাস্ত ভাব। বিরজার পরপারে ব্রহ্মলোক। নিরাকার-খ্যানকারি-গণ এবং ভগবানের হস্তে নিহত ভগবদ্-বিদ্বেষিগণ এই ব্রহ্মলোক লাভ করেন। ইহারও উদ্ধি পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ, শ্রীদীতারাম বা শ্রীবিষ্ণুর অস্থান্ত অবতারের উপাসকগণ শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ সেবা করেন। ইহারও উপরে শ্রীগোলোক-বৃন্দাবন। তথার শ্রীকৃষ্ণচরণ-কল্পতক্র নিত্য বর্ত্তমান। শ্রীভাক্তিলতা সেই কল্পতক্রকে আশ্রয় করিলে তাহাতে প্রেমফল ধরে। কল্পতক্রতে প্রেমফল ফলিলেও ভঙ্গনকারী মালী শ্রেবণ-কীর্ত্তনাদি জলসেচন-কার্য্য বন্ধ করেন না। অনস্তকাল শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি জলসেচন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্থানুসন্ধান করিতে থাকেন।

এইরূপ সাধন করিতে করিতে যদি অতীব তুর্ভাগাবশতঃ কাহারও শ্রীভগবন্ধক্তের শ্রীচরণে অপরাধরূপ মত্ত হস্তী আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই মত্ত হস্তী ভক্তিলতার মূল-পর্যাস্থ উৎপাটন করিয়া ফেলে,—তাহাতে লতা শুদ্ধ হইয়া যায়। এজন্য সাধক-মালীর সর্ববদা বিশেষ সতর্ক থাকিয়া যত্নসহকারে ভক্তিলতার চতুর্দ্দিকে আবরণ দেওয়া কর্ত্তবা, যেন বৈষ্ণবাপরাধ-হস্তা কোনরূপে লতার নিকটে আসিতে না পারে।

লভার সঙ্গে-সঙ্গে যদি উপশাখা-সকল ( বাহা দেখিতে লভার ন্থায় অর্থাৎ ভক্তির ন্থায়, অথচ বস্তুতঃ অবান্তর পদার্থ ) উঠিতে থাকে, ভাহা হইলে জলসেচনের অর্থাৎ সাধন-ভজনের বাহ্য অভিনয়-দ্বারা উপশাখাগুলিই বাড়িয়া যায়। সেই উপশাখার বহু প্রকার-ভেদ আছে। তন্মধ্যে ভোগবাঞ্চা, মোক্ষবাঞ্চা, শান্ত্র-

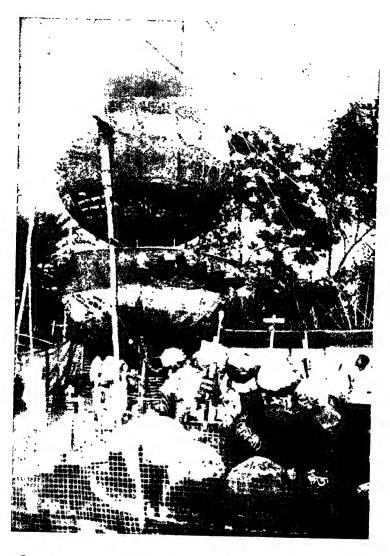

প্রিরপশিক্ষা একটি আদর্শ চিত্রের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে ( চতুর্দশ ভূবন, বিরন্ধা, প্রস্কলোক, ভদুপরি পরব্যোমে বৈকুণ্ঠ ও গোলোক)।

নিষিদ্ধ-আচার, কপটতা, জীবহিংসা, স্ত্রী-অর্থ-প্রভৃতি লাভ করিবার পিপাসা, লোকের নিকট হইতে পূজা ও সম্মান-প্রাপ্তির আকাজ্জা প্রভৃতি প্রধান। সাধক প্রথমে এই-সকল উপশাখাগুলিকে ছেদন করিবেন, তাহা হইলেই মূলশাখা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-কল্পরক্ষে আরোহণ করিভে পারিবে।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের নিকট ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ তৃণতুল্য। ভোগ বা মোক্ষ-লাভের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কামনা-পরিপূরক দেবতার পূজা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের সেবাই করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী সেবা-অভিলাষ বাতীত অন্য সমস্ত অভিলাষ, কর্মাচেষ্টা ও জ্ঞানচেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সকল ইন্দ্রিয়ের ঘারা অমুকূলভাবে কৃষ্ণামুশীলনই 'শুদ্ধভক্তি'। এই শুদ্ধভক্তি হইতেই 'প্রেমা' উৎপন্ন হয়। ভোগ বা মোক্ষবাঞ্চা যদি বিন্দুমাত্রও অন্তরে থাকে, তবে কোটিজন্ম-সাধনেও কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয় না।

ভক্তির তিনটি অবস্থা—সাধনাবস্থা, ভাবাবস্থা ও প্রেমাবস্থা। প্রেমভক্তি যখন গাঢ়তর হইতে থাকে, তখন তাহা স্নেহ, মান, প্রণায়, রাগ, অমুরাগ, ভাব ও মহাভাব-পর্যান্ত উন্নত হয়।

ইহার পর শ্রীমন্মহাপ্রভূ বিভিন্ন রসের তারতম্য ও সেবার গাঢ়তার তারতম্যের কথা বর্ণন করিলেন। শ্রীরূপকে প্রয়াপ হইতে শ্রীরূন্দাবনে পাঠাইয়া দিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভূ শ্রীকাশীতে গমন করিলেন এবং তথায় শ্রীচক্রশেখরের গৃহে বাসন্থান ন্থির করিলেন।

### দ্বিসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

#### শ্ৰীকাশীতে—শ্ৰীসনাতন-শিক্ষা

শ্রীসনাতন যখন বাদশাহ্ হোসেন শাহের বিরাগ-ভাজন হইয়া কারাগারে আবদ্ধ, তখন তিনি শ্রীরূপের নিকট হইতে এক পত্র পাইলেন। পত্র পাইবার পর শ্রীসনাতন কারা-রক্ষককে নানা চাটুবাক্যে ভুলাইয়া ও তাহাকে সাতহাজার মুদ্রা উৎকোচ প্রদান করিয়া কারামুক্ত হইলেন এবং নানাপ্রকার বাধা অতিক্রম-পূর্ববক কাশীতে শ্রীচন্দ্রশেখরের গৃহের দ্বারে আসিয়া পেঁ أছিলেন। অন্তর্য্যামী মহাপ্রভু গৃহদারে সনাতনের আগমনের কথা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে ভিতরে ডাকাইলেন এবং তাঁহাকে ক্ষোরকর্ম্ম করাইয়া ও মলিন অভদ্র-বেশ ত্যাগ করাইয়া বৈষ্ণব-বেশ পরিধান করাইলেন। সনাতন চক্রশেখরের প্রদত্ত নৃতন বস্ত্র গ্রহণনা করিয়া তাঁহার ব্যবহৃত একটি পুরাতন ধৃতি লইয়া তাহা-ঘারা তুইটি বহির্বাস ও কৌপীন করিলেন। মহাপ্রভুর ভক্ত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণটি সনাভনকে তাঁহার কাশীতে থাকা-কালে নিজ-গৃহে প্রত্যহ ভিক্ষা করিবার জন্ম নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু সনাতন এক স্থানে ভিক্ষা করিবার পক্ষপাতী না হইনা বিভিন্ন স্থান হইতে মাধুকরী 🗱 করিবার ইচ্ছা

<sup>\*</sup> মধুকর বা প্রমর যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন ফুল হইতে মধু সঞ্চয় করিয়া আহার করে, তজ্ঞপ নিষ্কিক ভক্তপণ এক স্থানে কোন বিষয়ী বা দাতার ব্রাজসিক নিমন্ত্রণ স্বীকার না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দ্বার হইতে কিছু কিছু ভিক্ষা করিয়া থাকেন।



কাণীতে শ্ৰীসনাতন-শিক্ষাস্থলী

প্রকাশ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনের বৈরাগ্য দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। গৌড়দেশ হইতে পলাইয়া আসিবার সময় পথে হাজীপুরে সনাতনের সহিত তাঁহার ভগ্নিপতি শ্রীকান্তের সাক্ষাৎকার হয়। অত্যন্ত শীতের প্রকোপ দেখিয়া শ্রীকান্ত বিশেষ অনুরোধ করিয়া সনাতনকে একটি ভোটকম্বল প্রদান করেন। সনাতনের গাত্রে ঐ ভোটকম্বলটী ছিল। মহাপ্রভু ঐ কম্বলের প্রতি বার বার দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সনাতন মহাপ্রভুর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া মধ্যাহ্নে স্নানকালে গঙ্গার ঘাটে বঙ্গদেশীয় এক ব্যক্তিকে নিজের বহুমূল্য সেইভোট-কম্বলথানি প্রদান করিয়া উহার পরিবর্ত্তে সেই ব্যক্তির একখণ্ড কাঁথা গ্রহণ করেন।

মহাপ্রভুর কাশীতে অবস্থান-কালে সনাতন তাঁহার নিকট পরিপ্রশ্ন করিয়া জীবের স্বরূপ, কর্ত্তব্য ও প্রয়োজন-সম্বন্ধে যে সারগর্ভ উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই 'স্নাতন-শিক্ষা'-নামে বিখ্যাত।

শ্রীচৈতভাদেবের দার্শনিক-সিদ্ধান্ত শ্রীসনাতনশিক্ষার মধ্যে পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্মদেব জীব ও জড়জগতের সহিত ভগবানের অচিস্তা-ভেদাভেদ-সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছেন। জীব তাহার নিতা-শুদ্ধ-পূর্ণমুক্ত-নির্ম্মল-স্বরূপে সর্ববকারণ-কারণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রাহ শ্রীকৃষ্ণের নিভাদাস। জীব—সূর্য্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের কিরণকণ-স্থানীয়। কিরণ-কণাকে যেরূপ স্বয়ং সূর্য্য বলা যায় না, আবার ভাহা যেমন সূর্য্য হইতেও সম্পূর্ণ ভিন্ন নহে, তজপ জীবও সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বা পরব্রহ্ম নহে, আবার কৃষ্ণ বা পরব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নও নহে যে-সকল জীব অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণকে ভূলিয়া রহিয়াছে, তাহাদিগকেই মায়া এই সংসারে স্থপ ও চঃখ দিতেছেন।

জীব—কুষ্ণের তটস্থা শক্তি। জল ও স্থল—এই উভয়ের মধ্যে যে একটি অভি সূক্ষা রেখা (Demarcation line) আছে, তাহাকে 'তট' বলে। তট—ভূমিও বটে, জলও বটে অর্থাৎ উভয়ন্ত। জীব চেতন পদার্থ, চেতনের স্বাভাবিক ধর্মাই— স্বাধীনতা বা স্বতন্ত্ৰতা। ইচ্ছাশক্তি, ক্ৰিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি চেতনমাত্রেই আছে তবে সেই চেতন পূর্ণচেতনের অণু-অংশ বলিয়া তাহার স্বতন্ত্রভাও খুব সসীম। কিন্তু পরমেশ্বর পূর্ণচেতন বলিয়া তাঁহার স্বতন্ত্রতা অসীম ও মানবের চিন্তার অতীত : তিনি স্বেচ্ছাময়— স্বরাট্। জীবের শুদ্ধ চেতন-স্বরূপ বর্ত্তমানে চুইটি আবরণদারা আঁরত। একটি স্থলদেহ—যাহা আমরা চক্ষুদারা প্রত্যক্ষ করি : আর একটি —মনোবুদ্ধি-অহঙ্কার-ঘারা গঠিত সূক্ষা-শরীর : ইহা আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু অনুভব করি। জীব যথন তাহার সেই স্বাধীনতার সামাত্ত অধিকার-টুকুর সন্ধ্যবহার করে, তখন সে ভগবানের সেবাতে উন্মুখ ও অবস্থিত থাকিয়। ভগবানের সাক্ষাৎ-সেবার পরম চমৎকারিতা ও নিতা আনন্দ আস্বাদন করিতে পারে। কিন্তু যথন সে সেই সভন্ত্রতা টুকুর অপব্যবহার করে, তখনই সে তটের অপর-পারে অর্থাৎ সংসার-সমুদ্রে পতিত হয়। এইরূপ যাহারা অনাদিকাল হইতে স্বভন্ততার অপব্যবহার করিয়া একমাত্র প্রভু কৃষ্ণকে ভুলিয়া রহিয়াছে, ভাছাদের জন্মই কৃষ্ণ কুপা করিয়া সাধু-শাস্ত্র-গুরুরূপে আপনাকে প্রকাশ করেন। সাধু-শাস্ত্রের কুপায়ই কৃষ্ণকে জানিবার ইচ্ছা হয়। যেমন লোক দৈবজ্ঞের নিকট পিতৃ-ধনের সন্ধান পাইয়া প্রকৃত স্থান হইতে গুপ্তধন তুলিয়া আনে, সেইরূপ সাধু-শাস্ত্র-গুরু হইতে কৃষ্ণভক্তির প্রকৃত সন্ধান পাইয়া ভাঁহাদের উপদেশের অমু-সরণে সাধন করিলে গুরু-কৃষ্ণ-কুপায় জীবের প্রেমধন লাভ হয়।

কৃষ্ণই—পরম-তত্ত্ব; ব্রহ্ম—কৃষ্ণের অঙ্গ-জ্যোভিঃ। সূর্য্যকে যেরূপ আমরা পৃথিবী হইতে কেবল জ্যোভির্ময় দেখি, কিন্তু যাঁহারা সূর্য্যলোকে বাস বা সূর্য্যের নিকটে গমন করিতে পারেন, তাঁহার। সূর্য্যকে অবয়বযুক্ত দেখেন; তক্রপ কৃষ্ণের অসমাক্দর্শনে অর্থাৎ বাহিরের অঙ্গজ্যোভি-মাত্র দর্শনে তাঁহাকে কেবল জ্যোভির্ময় বলিয়া ধারণা হয়। যোগিগণ কৃষ্ণকে যে পরমাত্ম-রূপে দর্শন করেন, তাহাও কৃষ্ণ-সন্বন্ধে আংশিক দর্শন—কৃষ্ণের বৈভব-দর্শন-মাত্র।

কৃষ্ণের শক্তি অনন্ত; কিন্তু সেই শক্তির ত্রিবিধ পরিজ্ঞান
মুখ্যভাবে প্রসিদ্ধ । প্রথম—তাঁহার বহিরঙ্গা বা অচিৎ-শক্তি,
দ্বিতীয়—তাঁহার অন্তরঙ্গা বা চিৎ-শক্তি এবং তৃতীয়—তাঁহার
চিৎ ও অচিৎ এই তুই শক্তির সন্ধিম্বলরূপ তটে অবস্থিত
জীব-শক্তি । অচিৎ মায়াশক্তি হইতে এই দৃশ্যমান জড়জগৎ
প্রকাশিত হইয়াছে । অন্তরঙ্গা শক্তি হইতে ভগবানের নিজের
ধাম ও তাঁহার সেবকগণ প্রকাশিত হইয়াছেন, আর তটন্থা-শক্তি
হইতে জীবসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে । ভগবানের সহিত জীবের
ধে সম্বন্ধ, সেই জ্ঞানের নাম—সন্ধামিস্তান । জীবের যাহা

নিত্য-স্বভাব, তাহা প্রকট করার নামই সাধন, তাহাই **অভিধেয়**।
সেই সাধনদ্বারা জীব যে ফল লাভ করিতে পারে, তাহাই জীবের
প্রিয়োজন। কৃষ্ণের সহিত জীবের নিত্য প্রভু-সেবক-সম্বন্ধ,
কৃষ্ণ-সেবাই জীবের অভিধেয় এবং পরিপূর্ণভাবে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-সাধনই সেবারূপ সাধনের ফল। ইহাই প্রয়োজন বা
কৃষ্ণপ্রেম। সাধনের মধ্যে সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ,
সাধু বা ভগবানের স্থানে বাস ও শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমূর্ত্তির সেবা—
এই পাঁচটী অক্সই মুখ্য।

সাধনভক্তি ছই প্রকার,—রাগানুগা ভক্তি ও বৈধা ভক্তি। ব্রজগোপীগণ, নন্দ-যশোদা, শ্রীদাম-স্থদাম, রক্তক-পত্রক-চিত্রক প্রভৃতি ব্রজের নিত্যসিদ্ধ সেবকগণ তাঁহাদের স্বাভাবিক অনুরাগের সহিত মাধুর্যা-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের যে সেবা করেন, তাহাকে রাগাত্মিকা সাধ্যভক্তি বলে। সেই রাগাত্মিক। ভক্তিতে যাঁহাদের স্বাভাবিক অনুরাগ হয়, তাঁহারা সেই সকল ব্রজবাসীর অনুগত হইয়া কৃষ্ণের যে সেবা করেন, তাহাকে রাগানুগা ভক্তি বলে। আর যাঁহারা শাস্ত্রের শাসন বা কর্তব্য-বুদ্ধির দ্বারা শাসিত হইয়া ভগবানের সেবা করিবার জন্ম সাধন করেন, তাঁহাদিগের সেই সাধন-চেন্টাই বৈধী ভক্তি।

অস্তরে আদৌ শ্রন্ধার উদয় হইলে জীব সাধুসঙ্গ করিয়া থাকে। সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে হৃদয়ের নানাপ্রকার কামনা-বাসনা, তুর্ববল্ডা, অপরাধ, নিজের স্বরূপের শ্রাস্তি প্রভৃতি অনর্থসমূহ দূর হয়। এই অবস্থার নাম—অনর্থ- নিবৃতি। ইহার পরে নিষ্ঠার উদয় হয় অর্থাৎ ভগবানের সেবায় সর্বক্ষণ লাগিয়া থাকিবার ইচ্ছা হয়। পরে সেই সেবায় স্বাভাবিক রুচি ও তৎপরে আসক্তি জম্মে। এই পর্যান্ত **সাধনভক্তি**। ইহার পর কৃষ্ণে প্রীতির অঙ্কুর বা **ভাবের** উদয় হয়। এই ভাব ক্রমশঃ পরিপক হইয়া **প্রেমরূপে** প্রকাশিত হইয়া থাকে। ভগবৎপ্রেম-লাভের ইহাই ক্রেম।

শ্রীসনাতনের প্রার্থনামুসারে শ্রীমন্মহাপ্রভু কাশীতে "আত্মা-রাম''-শ্লোকের একষষ্টি প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরস্থন্দর শ্রীসনাতনকে বৈষ্ণব-স্মৃতিশাস্ত্র 'হরিভক্তিবিলাস' রচনার জন্ম আদেশ করিয়া উহার বিষয়-সকল সূত্রাকারে নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন।

--i--<del>---i</del>--

### ত্রিসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

#### গ্রীপ্রকাশানন্দ-উদ্ধার

একদিন শ্রীচন্দ্রশেখর ও শ্রীতপনমিশ্র অত্যন্ত হুঃখের সহিত শ্রীমমাহাপ্রভুকে জানাইলেন যে, কাশীর মায়াবাদী সম্নাসিগণ তাঁহাকে (মহাপ্রভুকে) সর্বক্ষণ নিন্দা করিয়া অপরাধে মগ্ন হুইতেছেন, এমন সময় এক ব্ৰাহ্মণ আসিয়া মহাপ্ৰভুকে নিমন্ত্ৰণ করিয়া বলিলেন,—''আমার গৃহে অগু আমি কাশীর সকল সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি; আপনি যদি কৃপা করিয়া আমার গৃহে একবার পদার্পণ করেন, তবে আমার অমুষ্ঠান পূর্ণ ও সফল হয়। আপনি কাশীর সন্ন্যাসিগণের সহিত মিশেন না, ইহা আমি জানি। তথাপি আজ আমার প্রতি একবার কুপা করুন।"

ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই বিপ্রগৃহে সন্ন্যাসিগণের সভায় যথাসময়ে উপস্থিত হইলেন, সকলকে
নমস্কার করিয়া বাহিরে গিয়া পদ প্রকালন করিলেন এবং সেই
স্থানেই বসিয়া কিঞ্চিৎ ঐশ্বর্যা প্রকাশ করিলেন। সন্ন্যাসিগণ
শ্রীশ্রীচৈতত্যদেবের মহাতেজাময় রূপ দর্শন করিয়া স্ব-স্থ আসন
পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহাদের গুরু প্রকাশানন্দও
মহাপ্রভুকে ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া উত্তম স্থানে আসিবার জত্য
অনুরোধ করিলেন এবং বিশেষ সম্মানের সহিত সভার মধ্যে
বসাইলেন।

প্রকাশানন্দ সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্মকে কাশীর সন্ন্যাসিগণের সহিত না মিশিবার জন্ম অমুযোগ করিলেন। মহাপ্রভু ছলনা করিয়া দৈন্মভরে বলিলেন যে, তাঁহার গুরুদেব তাঁহাকে 'মূর্থ' ও 'বেদান্তে অনধিকারী' দেখিয়া শাসন করিয়াছেন এবং সর্ববদা শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র ও শ্রীকৃষ্ণনাম জপ করিতে আদেশ করিয়াছেন,—

ক্লফমন্ত্র হৈতে হ'বে সংসার-মোচন।
ক্লফনাম হৈতে পা'বে ক্লঞ্চের চরণ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম।
সর্ব্বযন্ত্র-সার নাম—এই শাস্ত্র-মর্ম্ম॥

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামেব কেবলম্। কলৌ নাস্ড্যেব নাস্ড্যেব নাস্ড্যেব গভিরভ্যথা॥

— চৈ: ত: আ: ৭**।৭৩-৭৪**, ৭৬

ইহা দারা মহাপ্রভু কৌশলে জানাইলেন যে, যাঁহারা আপনাদিগকে বেদান্তে অধিকারী অভিমান করিয়া আহিরিনামকে অনিভ্য
বা সামান্ত বস্তু বিচার করেন, বস্তুতঃ তাঁহারাই বেদান্তে অনধিকারী। সকল বেদ-মন্তের সার ও সমস্ত শাস্ত্রের মর্ম্ম—শ্রীনাম।
এই জন্তই বেদমন্তের আদিতে ও অন্তে প্রণবের (ওঁ) ব্যবহার
দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক বেদান্তসূত্রেরও আদিতে এবং
আন্তে এই শব্দত্রহ্ম বা প্রণব রহিয়াছেন। বেদান্তের ফলপাদের
প্রথম সূত্র—"আর্ত্রিরসকৃত্পদেশাৎ" ও চরম সূত্র—"অনার্ত্তিঃ
শব্দাৎ অনার্ত্তিঃ শব্দাৎ" শব্দত্রহ্ম শ্রীনামের অনুক্রণ আর্ত্তি ও
তদ্ধারাই সংসারে অপুনরার্তি (অগমনাগমন) উপদেশ করিয়াছেন।
অর্থাৎ মন্ত্রের দ্বারা জীবের সংসার-মোচন এবং নামের দ্বারা কৃষ্ণপ্রেম
লাভ হয়। এই কৃষ্ণপ্রেম-সন্থক্ষে মহাপ্রভু বলিলেন,—

কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা—পরম পুরুষার্থ। যা'র আগে তৃণতৃল্য চারি পুরুষার্থ॥ পঞ্চম পুরুষার্থ—প্রেমানন্দামৃতিসিন্ধ। ব্রহ্মাদি-আনন্দ যা'র নহে এক বিন্দু॥

—टिं कः चाः १।४८-४€

মহাপ্রভু বলিতে লাগিলেন,—বেদাস্ত ব্রহ্ম-শব্দে মুখ্য-অর্থে সবিশেষ-স্বরূপ ভগবানকেই নির্দেশ করিয়াছেন। জীবতত্ত্ব— শক্তি; রুষ্ণতত্ত্র—শক্তিমান্। জীবের স্বরূপ ক্ষুলিঙ্গ-কণের মঙ ক্ষুদ্র। ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ধামকে প্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতিজাত জড় বলিয়া কল্পনা করার ন্যায় নাস্তিকতা আর কিছুই নাই। বেদান্তে শক্তিপরিণামবাদই স্বীকৃত হইয়াছে। চিন্দামণির রত্ন-প্রসবের ত্যায় ভগবানের অচিন্ত্যশক্তি এই জডজগৎ প্রসব করিয়াও নিজে অবিকৃত থাকে। আচার্য্য শঙ্কর বেদ হইতে যে চারিটি মহাবাক্য চয়ন করিয়াছেন, ভাহাতে বেদের সার্বনদেশিক বিচার পাওয়া যায় না। বেদতক্রর বাজ প্রণবই মহাবাক্য ও ঈশ্বরের স্বরূপ। ভগবানকে কেবল নির্বিশেষ বলিয়া তাঁহার নিতাশক্তি অস্বীকার করিলে ভগণানের অর্দ্ধস্বরূপমাত্র স্বীকারের ফলে তাঁহার পূর্বতারই অস্বাকার করা হয়।

শ্রীকুষ্ণটৈতভার মুখে বেদান্তের প্রকৃত তাৎপর্ন্যের এরূপ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ শ্রীচৈতন্যদেবের কুপায় মায়াবাদের কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিলেন। কাশীতে একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীবিন্দুমাধবের মন্দিরে সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলে সশিষ্য প্রকাশানন্দ তথায় উপস্থিত হইলেন এবং মহাপ্রভুর চরণে পড়িয়া নিজের পূর্ববকার্য্যের জন্ম আপনাকে ধিক্কার দিয়া বেদাস্ত-সঙ্গত ভক্তিতত্ত্বের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতগ্রদেব শ্রীমন্তাগবতকেই বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য বলিয়া জানাইলেন।

ইহার পরে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে শ্রীরন্দাবনে শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপ্রমের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

# চতুঃসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

### ঐ সুবুদ্ধিরায়

ছেসেন শাহের পূর্বের স্থবুদ্ধিরায়-নামক এক ব্যক্তি গৌড়ের ভ্রমাধিকারী ছিলেন। ছোসেন শাহ্ তখন স্থবুদ্ধিরায়ের অধীন কর্মাচারী। এক সময় তিনি হোসেন শাহকে চাবুক মারিয়া শাসন করিয়াছিলেন। হোসেন শাহ যখন গৌড়ের বাদশাহ হইলেন, তখন তিনি তাঁহার বেগমের অনুরোধে স্থবুদ্ধিরায়কে জাতিভ্রষ্ট করেন। স্থবুদ্ধিরায় কাশীর পণ্ডিভগণের নিকট প্রায়শ্চিত্তের বাবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা স্থবুদ্ধিরায়কে তপ্ত প্রত পান করিয়া দেহ পরিত্যাগ করিবার ব্যবস্থা দেন। মহাপ্রভু যখন কাশীতে আসিলেন, তখন স্থবুদ্ধিরায় মহাপ্রভুর নিকট আনুপূর্বিক সকল কথা বলিয়া তাঁহার কর্ত্বব্য জিজ্ঞাসা করিলে মহাপ্রভু পণ্ডিভগণের ঐ সকল ব্যবস্থায় কোন বাস্তব কল্যাণ-সম্ভাবনা নাই জানাইয়া নিরম্ভর ক্ষেনাম-সংকীর্ত্তনের উপদেশ করিলেন,—

এক 'নামাভাদে' তোমার পাপ-দোষ যা'বে। আর 'নাম' লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে। আর কৃষ্ণনাম লৈতে কৃষ্ণস্থানে স্থিতি। মহাপাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্তি॥

শ্রীস্থবৃদ্ধিরায় শ্রীরন্দাবনে আগমন করিয়া স্তৃতীত্র শ্রীহরি-ভঙ্কনময় জীবন যাপন করিতে লাগিলেন ও শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর সহিত শ্রীবৃন্দাবনের ঘাদশবন শ্রমণ করিলেন।

## পঞ্চসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ পুনরায় নীলাচলে

মহাপ্রভু বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের সহিত পুরীতে ফিরিয়া আসিলেন। গৌড়ীয় ভক্তগণ মহাপ্রভুর পুরীতে প্রত্যাগমনের সংবাদ শুনিয়া পুরীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শিবানন্দ সেনের সহিত একটি ভগবস্তক্ত কুরুরও পুরীঅভিমুখে আসিতেছিল। একদিন শিবানন্দ সেনের ভৃত্য কুরুরটিকে
রাত্রিতে আহার দিতে ভূলিয়া যাওয়ায় কুরুরটি কোথায় চলিয়া
গেল—কেহই সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিল না। অবশেষে ভক্তগণ
পুরীতে পৌছিয়া মহাপ্রভুর নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখেন,—
সেই কুরুরটি মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের সম্মুখে কিছু দূরে বসিয়া
আছে। মহাপ্রভু কুরুরটিকে নারিকেলশস্থ-প্রসাদ ফেলিয়া
ফেলিয়া দিতেছেন ও 'রাম, কৃষ্ণ, হরি বল' বলিতেছেন। কুরুরটি
শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদত্ত মহাপ্রসাদ পাইয়া পুনঃ পুনঃ "কৃষ্ণ-কৃষ্ণ"
বলিতেছিল। ইহা দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইলেন। শিবানন্দ
সেনও দণ্ডবৎ করিয়া কুরুরের নিকট নিজের অপরাধের ক্ষমা
প্রার্থনা করিলেন। ইহার পর সেই কুরুরকে আর কেহ দেখিছে
পাইলেন না। কুরুর সিদ্ধদেহ পাইয়া বৈকুঠে গমন করিয়াছিল।

শ্রীরূপগোস্বামি-প্রাভু শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীপুরুষোত্তমে আসিয়া ঠাকুর হরিদাসের সহিত অবস্থান করিলেন। মহাপ্রভু একদিন শ্রীরূপের বিরচিত "প্রিয়ঃ সোহয়ং'' \* শ্লোকটা দেখিতে পাইয়া এবং আর একদিন শ্রীরূপের 'ললিতমাধব' ও 'বিদগ্ধ-মাধব'-নাটক-গ্রন্থের শ্লোক শ্রবণ করিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলেন।

ভগবান্ আচার্য্য-নামক এক সরল ব্রাহ্মণ পুরীতে মহাপ্রভুর নিকট থাকিতেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ল্রাতা গোপাল ভট্টাচার্য্য কাশীতে মায়াবাদিগণের নিকট বেদাস্ত পড়িয়া পুরীতে মহাপ্রভুর নিকট আসিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে বাহিরে শিষ্টাচার দেখাইলেও অস্তরে আদর করিলেন না।

.

 প্রিয়: সোহয়: কৃষ্ণ সহচরি কৃষ্ণক্ষেত্রমিলিত-স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়ো: সঙ্গমহ্থম্। তথাপান্তঃ-পেলরাধ্র-মুরলীপঞ্মজ্য়ে মনো মে কালিন্দীপুলিনবিশিনায় স্পৃহয়তি ।

হে সহচরি ! আমার সেই অতিপ্রিয় কৃষ্ণ অন্ত কুরুক্তেরে মিলিত হইলেন, আমিও সেই রাধা; আবার আমাদের উভরের মিলন-ম্প তাহাই বটে; তথাপি বনমধাে ক্রীড়াশীল এই কুক্তের মুরলীর পঞ্চম্পরে আনন্দ-প্লাবিত কালিন্দীপুলিনগত বনের জন্ম আমার চিত্ত স্পৃহা করিতেছে।

## ষট্সপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

#### ছোট হরিদাস

একদিন শ্রীভগবান্ আচার্যা শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তনীয়া ছোট হরিদাসকে শ্রীশিখি মাহিতির ভগ্নী শ্রীমাধবাদেবার নিকট গিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার জন্ম কিছু সরু চাউল ভিক্ষা করিয়া আনিতে বলিলেন। মাধবাদেবা রদ্ধা, তপস্থিনা ও পরমা বৈষ্ণবী। মহাপ্রভুর ভক্তগণের মাত্র সাড়ে তিন জন শ্রীরাধিকার গণ ছিলেন; এক—সরূপ গোস্বামা, ছুই—রায় রামানন্দ, তিন— শিখি মাহিতী এবং অর্দ্ধেক—তাঁহার ভগ্নী মাধবীদেবী।

মধ্যাক্তে মহাপ্রভু ভগবান্ আচার্য্যের গৃহে আসিয়া ভোজন-কালে উত্তম সরু চাউল কোথা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে—জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, ছোট হরিদাস ঐ চাউল মাধবীদেবীর নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছেন। বাসায় ফিরিয়া আসিয়া মহাপ্রভু গোবিন্দকে আদেশ করিলেন,—"ছোট হরিদাসকে এখানে আর আসিতে দিও না। তুমি আজ হইতে আমার এই আদেশ পালন করিবে।"

'দার-মানা' হইয়াছে শুনিয়া হরিদাস মনের তুঃখে উপবাসী থাকিলেন। শ্রীস্বরূপগোস্বামিপ্রভু-প্রমুথ ভক্তগণ ছোট হরিদাসের অপরাধের বিষয় জানিতে চাহিলে মহাপ্রভু বলিলেন,—

—्रेहः हः यः शाऽऽ१-ऽऽव

অন্তাদিন পরমানন্দপুরী শ্রীমন্মহাপ্রভুকে হরিদাসের প্রতিপ্রসম হইবার জন্য অনুরোধ করিলে মহাপ্রভু তাহাতে অসম্ভক্ট হইয়া পুরী ত্যাগ করিয়া আলালনাথে ‡ গমনের ভয় প্রদর্শন করিলেন। পূর্ণ এক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল, তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভু ছোট হরিদাসের প্রতি প্রসম হইলেন না দেখিয়া হরিদাস মহাপ্রভুর সেবাপ্রাপ্তি-সঙ্কল্ল করিয়া প্রয়াগে আসিয়া ত্রিবেণীর জলে দেহত্যাগ করিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত পরবর্ত্তী চাতুর্ম্মাস্থ-কালে পুরীতে আসিবার পর মহাপ্রভুর নিকট হরিদাসের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে মহাপ্রভু "স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্" অর্থাৎ জীব স্ব-স্ব কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে,—এইমাত্র উত্তর দিলেন।

- শাতার সহিত, ভন্নীর সহিত অথবা ছহিতার সহিত নির্জ্জনে কথনও থাকিবে না;
   কেন-না, বলবান্ ইন্দ্রিয়সনূহ বিদ্বান্ পুরুষেরও মন আকর্ণণ করিতে পারে।
- ‡ আলবরনাথ-শব্দের অপত্রংশ—আলালনাথ। বিশিষ্ট্যাহৈতবাদি-সম্প্রদারে প্রাচীন
  সিদ্ধপার্থদ মহাপুরুষগণ 'আলবর'-শব্দে অভিহিত হন। আলবরগণের নাথ চতুর্ভুক্তি
  বিক্স্মৃত্তি জনার্দন এখানে বিরাজিত আছেন। ১৪৩২ শকানার মহাপ্রভু প্রথমবার এখানে
  পদার্শন করেন। ১৩৩৬ বঙ্গান্দে এখানে শ্রীবিশ্ববৈশ্বরাজ-সভার একটি শাখামঠ
  স্থাপিত হইরাছে।

শ্রীবাসপণ্ডিত তথন ছোট হরিদাসের ত্রিবেণীতে দেহত্যাগের বৃত্তাস্ত বলিলে মহাপ্রভু বলিলেন,—

"প্রকৃতি দশন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্র॥"

—रेठः ठः यः २।ऽ७€

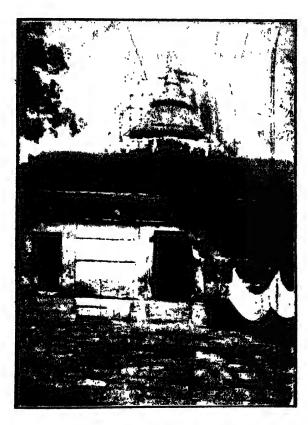

আলালনাথের औমন্দির, এই স্থানে শীমন্মহাপুতু পদার্পণ করিয়াছেন।

নিজজন শ্রীহরিদাসের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর দণ্ডবিধানরূপ অমায়ায় দয়া ও শ্রীমহাপ্রভুর প্রতি শ্রীহরিদাসের সেবাবৃদ্ধি ও গাঢ় অমুরাগ কত অধিক পরিমাণে ছিল্ তাহা দেখাইবার জন্ম তাঁহার সামান্য ক্রটিও প্রভু সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। প্রভুর গাঢ় অমুরাগের পাত্র হইতে ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক শুদ্ধ ভঙ্গনেচ্ছু ভক্তেরই সকলপ্রকার ঐহিক ইন্দ্রিয়স্থ্থ-লালসা সর্ববতোভাবে পরিভ্যাগ করা উচিত, নতুবা শ্রীগৌরহরি সেবক বলিয়া গ্রহণ করেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু আরও শিক্ষা দিলেন যে, কেহ প্রয়াগাদি বিষ্ণুতীর্থে দেহত্যাগ করিলে অপরাধাদি হইতে মুক্ত হইয়া সদৃগতি লাভ করেন। লোকশিকার জন্ম মহাপ্রভু নিজভক্ত শ্রীহরিদাসকে প্রথমে গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু পরে তাঁহার মুখে কৃষ্ণকীর্ত্তন-সেবা স্বীকার করিয়া নিজ ভক্ত বলিম্বাই তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। নিজ পার্ষদভক্ত ছোট হরিদাদের দণ্ডলীলাদারা মহাপ্রভু গৃহত্যাগী বৈক্ষবের আচার শিক্ষা দিয়াছেন। প্রচারকারী বৈষ্ণবাচার্যোর আসন ও আচরণকারী ভক্তের আসন কিরূপ হওয়া উচিত, এই লালাদ্বারা মহাপ্রভু তাহা সর্ববসাধারণকে উপদেশ দিয়াছেন। অসচ্চরিত্র ও গোপনে ব্যভিচারপরায়ণ বৈক্ষববেষধারী ব্যক্তিগণকে দেখিয়া যাঁহারা তাহাদিগকে মহাপ্রভুর অমুগত বৈষ্ণব মনে করেন, তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণা মহাপ্রভুর ছোট হরিদাস-দগুলীলাঘারা সংশোধিত হওয়া উচিত। অসচ্চরিত্র ব্যক্তি বৈষ্ণবতা দূরে থাকুক, সাধারণ মনুষ্যুত্বও লাভ করে নাই,—ইহা সামাজিকগণও অবশ্য স্বীকার করেন।

## সপ্তসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ নীলাচলে বিবিধ শিক্ষা-প্রচার

পুরীতে কোন স্থন্দরী বিধবা ব্রাহ্মণ-যুবতির একটি অতি স্থন্দর
পুত্র ছিল। তাহাকে প্রতিদিন মহাপ্রভুর নিকট আসিতে দেখিয়া
এবং মহাপ্রভু ঐ বালককে স্নেহ করেন দেখিয়া দামোদর পণ্ডিভ
শ্ব মহাপ্রভুকে কছিলেন,—''এই বালককে আদর করিলে লোকে
আপনার চরিত্রের প্রতি সন্দেহ করিবে।'' এই কথা শুনিয়া
শ্রীমন্মহাপ্রভু একদিন দামোদরকে নবদীপে শ্রীশচীমাতার
তত্ত্বাবধানের জন্ম পাঠাইয়া দিলেন। ইহা দ্বারা মহাপ্রভু
জানাইলেন যে, সাধক-জীবের জন্ম যে শাসন প্রয়োজন, সিদ্ধপুরুষ
বা ভগবানকে সেইরূপ শাসনের অধীন করিলে কেবল তাহা ভ্রম
নহে, পরস্তু তাঁহার চরণে অপরাধ করা হয়।

অধিকারী বৈষ্ণবের না বৃঝি' ব্যবহার।
যে জন নিন্দরে তা'র নাহিক নিস্তার ॥
অধম জনের যে আচার, যেন ধর্মা।
অধিকারী বৈষ্ণবেও করে সেই কর্মা॥
কৃষ্ণ-কৃপায় সে ইহা জানিবারে পারে।
এ সব সম্কটে কেহ মরে, কেহ ভরে॥

— চৈ: ভা: আ: ১০৮৭-৩৮১

শ্রীস্বরূপ-দামোদর ও শ্রীদামোদর পণ্ডিত — ফুইজন পৃথকু ব্যক্তি। এই ফুই জনই
 শ্রীস্বাহাপ্রভুর ভক্ত।

শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীমথুরামগুল হইতে ঝারিখণ্ডের বনপথে পুরীতে আসিলেন। ক্লফ্ল-বিরহের আভিশয্যে ভিনি রথচক্রের নীচে পডিয়া শরীর পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন শুনিতে পাইয়া মহাপ্রভু বলিলেন্—"দেহত্যাগে কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না, ভঙ্গনেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। কুক্ষপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়— অহৈতৃকী ভক্তি।"

মহাপ্রভু সাধক জীবের জন্ম এই শিক্ষা দিলেও প্রেমী ভক্ত শ্রীসনাতনের দেহত্যাগের তাৎপর্য্য উল্লেখ করিয়া বলিলেন,—

> গাঢামুরাগের বিয়োগ না যায় সহন। তা'তে অনুরাগী বাঞ্চে আপন মরণ॥

> > — চৈ: Б: আ: ৪।৬২

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই প্রসঙ্গে জীবের জন্য আরও অনেক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন,---

> নীচ-জাতি নহে ক্লফভজনে অযোগ্য। সংকুল-বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥ যেই ভজে, সেই বড, অভক্ত—হীন, ছার। কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার॥ দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান। কুলীন, পণ্ডিত, ধনীর বড় অভিমান॥

— ₹5: 5: च: 8166-6F

শ্রীগোরস্থন্দর শ্রীসনাতনের দারা ভক্তিশাস্ত্র-প্রচার ও শ্রীবৃন্দাবনের গুপ্ত-তীর্থ-উদ্ধার প্রভৃতি অনেক লোকহিতকর কার্য্য করিবেন—জানাইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনকে সেই বৎসর শ্রীক্ষেত্রে রাখিয়া পরের বৎসর শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার জন্য আদেশ করিলেন।

শ্রীহট্ট-নিবাসী প্রত্যন্ত্র মিশ্র গোরস্থলরের নিকট শ্রীকৃষ্ণকথা শুনিবার ইচ্ছা করিলে, গৌরস্থলর তাঁহাকে রায় রামানন্দের নিকট পাঠাইলেন। শ্রীরামানন্দের গৃহে গমন করিয়া প্রত্যন্ত্র মিশ্র জ্ঞানিতে পারিলেন যে, শ্রীরামানন্দ প্রভু দেবদাসীগণকে নির্জ্জন উন্থানে তাঁহার নিজের রচিত 'শ্রীজগন্ধাথবল্লভ-নাটকে'র গীত ও নৃত্য শিক্ষা দিতেছেন। শ্রীরামানন্দ রায় ছিলেন—শ্রীব্রজলীলার শ্রীমতীর নিজ-জন। শ্রীগোরলীলায় তিনি পরমমুক্ত বিজিতেক্রিয়-শিরোমণির আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি সাধারণ সাধক জীব ছিলেন না। কিন্তু প্রত্যন্ত্র মিশ্র তাহা বুঝিতে না পারিয়া শ্রীরামানন্দের এইরূপ ব্যবহারের কথা শুনিয়া বাড়া ফিরিয়া আসিলেন। মহাপ্রেভু রামানন্দের পরম মহন্ত বুঝাইয়া দিয়া প্রত্যন্ত্র মিশ্রের ল্রান্তি দূর করিলেন। অতঃপর মিশ্র পুনরায় রামানন্দের নিকট গিয়া অনেক তত্ত্বোপদেশ গ্রহণ করিলেন।

মহাপ্রভূ যে-কোন কবি বা সাহিত্যিকের কবিতা বা সাহিত্য শ্রাবণ করিতে পারিতেন না। যে-সকল কবিত্বে ও সাহিত্যে তত্ত্ব-বিরোধ ও রসের বিপর্যায় আছে, তাহা মহাপ্রভূর নিকট বড়ই শ্রুপ্রীতিকর ও অসহা হইত। যাঁহারা প্রকৃত ভক্ত, তাঁহারাই এই কথার মর্ম্ম ভালরূপে বুঝিতে পারিবেন। তাঁহারাও যে-কোন কবির তত্ত্বিরোধ ও রসাভাস-দুষ্ট কাব্য, গান ও সাহিত্য কথনও ৩৩২

শুনিতে পারেন না. তাহা তাঁহাদের নিকট অসহনীয় হয়। অথচ ইহা সাধারণ লোকের বোধগম্য হয় না।

প্রথমে শ্রীস্বরূপ-দামোদর পরীক্ষা করিয়া দিলে পরে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা শ্রবণ করিতেন। বঙ্গদেশীয় এক কবি মহাপ্রভুর লীলা-সম্বন্ধে একথানি নাটক রচনা করিয়া মহাপ্রভুকে শ্রেবণ করাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে প্রথমে শ্রীস্বরূপ গোস্বামি-প্রভূ তাহা শ্রবণ করিলেন। সভাস্থ সকলেই এই নাটকের প্রশংসা করিলেন; কিন্তু শ্রীস্বরূপ প্রভু তাহাতে মায়াবাদ-দোষ প্রদর্শন করিয়া বলিলেন,—"শ্রীকৃঞ্জনীলা ও শ্রীগোরলীলা তিনিই বর্ণনা করিতে পারেন—যিনি শ্রীগৌরপাদপদ্মকে জীবনের একমাত্র **সম্বল করিয়াছেন। তাহা বর্ণনা করিবার যোগাতা গ্রাম্য কবি ও** সাধারণ সাহিত্যিকগণের হয় না।"

আধুনিক কালে অনেকের ধারনা—লৌকিক সাহিত্য ও কাব্য-রচনায় পারদর্শিতা লাভ করিলেই কুফলীলা ও গৌরলীলা বর্ণনা করিবার যোগাতা হয়। কিন্তু মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীস্বরূপ-দামোদর আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, শুদ্ধ ভগবন্তক্তের চরণে অকপটভাবে শরণ গ্রহণ না করিয়া, একাস্তভাবে শ্রীচৈতন্মের চরণাশ্রয় না করিয়া এবং সর্ববক্ষণ শ্রীচৈতগভক্তগণের সঙ্গ না করিয়া শ্রীচৈতন্য বা শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে সাহিত্য ও গ্রন্থাদি রচনা করিবার চেফ্টা কেবল ধৃষ্টতা নহে,— তাহাতে শিব গড়িতে বানরই গঠিত হইয়া পডে। \*

(B: B: W: 4183-347

শ্রীস্বরূপ-দামোদরের এই উপদেশে সেই কবি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ভগবন্ধক্তগণের চরণে আত্মসমর্পণ ও মহাপ্রভুর শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়া পুরীতে বাস করিতে লাগিলেন।

শ্রীগৌরস্থন্দরের শ্রীকৃষ্ণবিরহ-ব্যাকুলতা ক্রমশঃই তীব্র হইতে তীব্রতর-রূপে প্রকাশিত হইতে লাগিল। এই অবস্থায় শ্রীরামা-নন্দের শ্রীকৃষ্ণকথা ও শ্রীস্বরূপের কীর্ত্তনই শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনের একমাত্র অবলম্বন হইল।

এদিকে মহাপ্রভুর শিক্ষানুষায়ী শ্রীরঘুনাথ দাস গুছে ফিরিয়া গিয়া বাহিরে বিষয়ী লোকের মত ব্যবহার করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কৃষ্ণ-দেবার তীত্র আকাজ্ঞায় ব্যাকুলিত হইয়া উঠিলেন। সপ্তগ্রামের কোন মুসলমান জমিদার নবাবের উজীরের সাহায্যে হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন-দাসকে নির্য্যাতন করিবার ইচ্ছা করিলে তাঁহারা পলায়ন করিলেন। রঘুনাথের বুদ্ধিবলে তাঁহাদের সেই উৎপাত মিটিয়া গেল। রঘুনাথ নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট চলিয়া আসিতে পুনঃ পুনঃ চেফা করিতে লাগিলেন। তিনি পাণিহাটীতে গিয়া নিত্যানন্দ-প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং প্রভুর আজ্ঞায় তথায় এক দধি-চিড়া-মহোৎসব করিলেন। সেই মহোৎসবের পরদিন নিত্যানন্দ-প্রভু রঘুনাথকে কুপা করিয়া শ্রীচৈতন্যচরণ-প্রান্তির জন্য আশীর্বাদ করিলেন। রঘুনাথ সেই রাত্রিতে যতুনন্দন আচার্য্যের গৃহে আসিলেন এবং তাঁহার সহিত কিছুদূর গিয়া একাকী গুপ্তপথে বার দিনে পুরীতে পেঁছিয়া মহাপ্রভুর শ্রীচরণে প্রণত হইলেন। মহাপ্রভূ তাঁহাকে 'স্বরূপের রঘু' এই নাম দিয়া শ্রীস্বরূপগোস্বামীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। শ্রীরঘুনাথ পাঁচ দিন মহাপ্রভুর অবশেষ-প্রসাদ প্রাপ্ত হইলেন। পরে তিনি শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের সিংহদারে অযাচক-বৃত্তি 🏶 অবলম্বন করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু রঘুনাথের এই বৈরাগ্যের কথা শুনিয়া অত্যস্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—

> বৈরাগীর কভা---সদা নাম-সংকীর্ত্তন। শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর-ভরণ॥ জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধার। শিশোদর-পরায়ণ ক্লম্ড নাহি পায় ॥

> > —टिं Б: पः ७१२२७-२२१

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উপদেশ প্রত্যেক হরিভঙ্কনকারী ব্যক্তিরই বিশেষভাবে পালনীয়। এীরঘুনাথ এীমন্মহাপ্রভুর নিকট কিছু উপদেশ শ্রবণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মহাপ্রভু রাগানুগ ক ভক্তের পালনীয় আচার সংক্ষেপে নির্দেশ করিলেন.—

> গ্রাম্যকথা না ভনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে। ভাল না থাইবে, আর ভাল না পরিবে॥

- निटक राष्ट्रका कित्रता किन्छ। कित्रतात्र शित्रदर्श किन्न निटक किन्न किन्न निटक। সেই আশার বসিরা থাকিয়া ভিক্ষা করাকে অযাচক-বৃত্তি বলে।
- † রাগামুগ--থাঁহারা শ্রীকুঞ্চের নিত্যসিদ্ধ সেবক বজগোপী, নন্দ-ঘশোদা, ফুদাম-শ্রীদাম বা রক্তক-পত্রক-চিত্রকের কৃষ্ণদেবার লুক হইয়া তাঁহাদের অনুগতভাবে কৃষ্ণদেব। করিতে প্রবৃত্ত হন।

ষ্মানী, মানদ হক্রা ক্লফনাম সদা ল'বে। ব্রজে রাধা-ক্লফসেবা মানসে করিবে॥

-- रेठः ठः यः ७।२७७ २०१

গোবর্দ্ধনদাস পুত্র রঘুনাথের সংবাদ পাইয়া পুরীতে শ্রীরঘুনাথের নিকট লোক ও অর্থ পাঠাইলেন; কিন্তু শ্রীরঘুনাথ তাঁহাদের নিকট হইতে কোন স্থূল অর্থ গ্রহণ করিলেন না। প্রতিমাসে মহাপ্রভুকে তুইবার নিমন্ত্রণ করিবেন, এজন্য রঘুনাথ উক্ত প্রেরিড অর্থের কিয়দংশ গ্রহণ করিলেন; কিন্তু বিষয়ীর দ্রব্যগ্রহণে মহাপ্রভুর প্রীতি হয় না এবং নিমন্ত্রণকারীর কেবল সম্মান-লাভই ফল হয়, এই বিচার করিয়া অবশেষে গোবর্দ্ধনের অর্থের ঘারা মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ-সেবাও পরিত্যাগ করিলেন।

বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন। মলিন মন হৈলে নহে কৃঞের স্মরণ॥

কিছুদিন পরে রঘুনাথ সিংহদারে অযাচক-বৃত্তিও পরিত্যাগ করিয়া মাধুকরী ভিক্ষা স্বীকার করিলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিলেন,—

সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি—বেগ্রার আচার।

বেশ্যাকে যেরূপ পরপুরুষের আশায় দারে অপেক্ষা করিতে হয়, ভিক্ষা-প্রাপ্তির লোভে সিংহদারে দাঁড়াইয়া থাকাও ভজ্রপই ব্যাপার-বিশেষ।

শ্রীরঘুনাথ মাধুকরী ভিক্ষা করিতেছেন শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার নিজের শ্রীগুঞ্জামালা ও শ্রীগোবর্দ্ধনশিলা শ্রীরঘুনাথকে দান

করিলেন। ইহার পর রঘুনাথ পথে পরিতাক্ত ও পর্যাধিত ( বাসি ) শ্রীমহাপ্রসাদ জলে ধৌত করিয়া তাহাই গ্রহণ করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীস্বরূপ ইহাতে অধিক সম্ভয়ট হইয়া একদিন শ্রীরঘুনাথের নিকট হইতে সেই মহাপ্রসাদ বল-পূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া আস্বাদন করিলেন।

## অফ্টসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

### পুরীতে ঐবল্লভ ভট্ট

শ্রীবল্লভ ভট্ট একবার রথযাত্রার পূর্বেব পুরীতে আসিয়া শ্রীগোরস্থন্দরের চরণে প্রণত হইলেন। বল্লভ ভট্ট গোরস্থন্দরকে বলিলেন,—"কলিকালের ধর্মা কৃষ্ণনাম-সংকার্ত্তন; কৃষ্ণশক্তি (স্বরূপ-শক্তি শ্রীরাধা বা তাঁহার গণ) ব্যতীত অপর কেহ তাহা প্রচার করিতে পারেন না। আপনি কৃষ্ণশক্তিধর : তাই আজ আপনার কুপায় জগতে শ্ৰীকৃষ্ণনাম প্ৰকাশিত হইতেছে।" শ্ৰীমন্মহাপ্ৰভু দৈগ্যভৱে নিজের অযোগ্যতা-প্রকাশপূর্ব্বক শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদৈত প্রভৃতি ভক্তগণের মহিমা কার্ত্তন করিয়া বল্লভ ভট্টের নিকট আত্মগোপন করিলেন।

আর একদিন বল্লভ ভট্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া বলিলেন যে. তিনি শ্রীমন্তাগবতের একটি টীকা রচনা করিয়াছেন ও

ভাহাতে কৃষ্ণনামের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীমম্মহাপ্রভু শ্রীবল্লভ ভট্টের হৃদয়ের যশোলিপ্সা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,— "আমি কৃষ্ণনামের বহু অর্থ স্বীকার করি না। শ্রীকৃষ্ণ—শ্যামস্থন্দর শ্রীষশোদানন্দন,—এই মাত্র জানি।" শ্রীঅধৈভাচার্য্যও বল্লভ ভট্টের নানাপ্রকার তত্ত্ববিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিলেন। একদিন বল্লভ ভট্ট শ্রীঅধৈতাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"জ্ঞীব—প্রাকৃতি, আর কৃষ্ণ—পতি। অতএব পতিব্রতাম্বরূপ জীব কিরূপে অপরের নিকট পতিস্বরূপ শ্রীক্রফের নাম উচ্চেঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে পারে ?" শ্রীঅদৈতাচার্য্য বল্লভ ভট্টকে সাক্ষাৎ 'ধর্ম্মবিগ্রাহ' মহা-প্রভুর নিকট এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন। তাহাতে মহাপ্রভু বলিলেন,—"স্বামীর আজ্ঞা প্রতিপালন করাই পতি-ব্রতার ধর্ম্ম: পতি যখন নিরন্তর তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে বলিয়াছেন, তখন পতিব্ৰতা তাঁহার স্বামীর আদেশ লঙ্ঘন করিতে পাবেন না "

আর একদিন বৈষ্ণব-সভার শ্রীবল্লভ ভট্ট মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া বলিলেন যে, তিনি শ্রীমন্তাগবতের শ্রীধরস্বামীর টীকা খণ্ডন করিয়া একটি নূতন ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। ইহা শুনিয়া মহাপ্রভু রহস্তচ্ছলে শ্রীবল্লভ ভট্টের ঐরূপ কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন,—

\* \* "স্বামী না মানে যেই জন।
 বেখ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন॥"

—हेहः हः षः १।३३३

শ্রীগোরস্থন্দর বল্লভ ভটুকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন,—
"জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীধরস্বামীর প্রসাদেই আমরা শ্রীমন্তাগবতের
তাৎপর্য্য জানিতে পারি। তিনি ভক্তির একমাত্র রক্ষক।
গুরুর উপরে গুরুগিরি করিতে যাওয়া ভীষণ অপরাধ। শ্রীল শ্রীধরস্বামীর অনুগত হইয়া শ্রীমন্তাগবত বাাঝ্যা কর, অভিমান
ছাড়িয়া শ্রীকৃষণভজন কর, অপরাধ ছাড়িয়া শ্রীকৃষণ-সংকীর্ত্তন কর,
তবেই শ্রীকৃষণচরণ লাভ করিতে পারিবে।" কিছুদিন পরে
মহাপ্রভুর অনুমতি লাভ করিয়া বল্লভ ভট্ট শ্রীগদাধর পণ্ডিত
গোস্থামী হইতে কিশোরগোপাল-মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।

বল্লভ ভট্টের ন্থায় পণ্ডিত, বুদ্ধিমান্ ও সর্ব্ব বিষয়ে স্থযোগ্য ব্যক্তিরও শ্রীল শ্রীধরস্বামীকে 'মায়াবাদী' বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। বস্তুতঃ শ্রীধরস্বামী কেবলাদৈতবাদী (মায়াবাদী) নহেন—তিনি শুদ্ধাদৈতবাদী—জগদ্গুরু—মহাভাগবত।

# উনাশীতিতম পরিচ্ছেদ রামচন্দ্র পুরী

রামচন্দ্রপুরী-নামক এক সন্ন্যাসী শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিশ্ব বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিতেন, কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহার শুদ্ধভক্তির কোন বিচার ছিল না। অন্তর্দ্ধানকালে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ কৃষ্ণ-বিরহে কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন করিতে করিতে ক্রন্দন করিতেছিলেন।

ইহা দেখিয়া রামচন্দ্রপুরী শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীকে বলিলেন,—"আপনি ব্রহ্মবিৎ হইয়া কেন এরূপ ক্রন্দন করিভেছেন ?" শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরী ইহাতে বিশেষ অসম্ভুষ্ট হইয়া রামচন্দ্রকে ত্যাগ করিলেন।

রামচন্দ্রপুরী নীলাচলে আসিয়া ভগবান্ শ্রীগৌরস্বন্দরের নিন্দা আরম্ভ করিয়া দিলেন। মহাপ্রভু নানা উপচারে ভূরি-ভোজন করেন, মিষ্টদ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকেন, স্নভরাং তিনি সন্ন্যাসের বিধি পালন করেন না,—এইরূপ নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন। একদিবদ প্রাতঃকালে রামচন্দ্রপুরী শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাদস্থানে আসিয়া দেখিলেন কতকগুলি পিপীলিকা শ্রোণীবদ্ধভাবে তথায় বিচরণ করিতেছে। ইহা দেখিয়াই মণিময় মন্দির-মধ্যে পিপী-লিকার ছিদ্র-দর্শনের ভায় স্বাভাবিক ছিদ্রানুসন্ধিৎস্থ রামচন্দ্রপুরী মহাপ্রভুকে বলিতে লাগিলেন,—"রাত্রিকালে এই স্থানে নিশ্চয়ই ইক্ষুজাত গুড় ছিল, ৩ঙ্জগুই পিপীলিকাসকল বিচরণ করিতেছে। অহো। বিরক্ত সন্ন্যাসিগণেরও কি এইরূপ ইন্দ্রিয়-লালদা।" এই কথা বলিয়াই রামচন্দ্রপুরী স্থান ত্যাগ করিলেন। ইহা শুনিয়া মহাপ্রভু সেইদিন হইতে তাঁহার দৈনিক আহারের পরিমাণ খুব কমাইষা ফেলিলেন।

রামচন্দ্রপুরী বিশেষ কুটীলম্বভাব ব্যক্তি ছিলেন। লোককে নিজেই অনুরোধ করিয়া অধিক ভোজন করাইতেন, আবার নিজেই সেই লোককে 'অত্যাহারী' বলিয়া নিন্দা করিতেন। গুরু মাধবেন্দ্রপুরীর উপেক্ষার ফলে রামচন্দ্রপুরীর ভগবচ্চরণে অপরাধ করিবার স্পৃহা জাগিয়াছিল। গুরু উপেক্ষা কৈলে ঐছে ফল হয়। ক্রমে ঈশ্বর পর্যান্ত অপরাধ ঠেকয়॥

— চৈ: চ: আ: ৮।৯৬

রামচন্দ্রপুরী ও অমোঘের ক্যায় চিত্তবৃত্তি আমাদের অনেকেরই আছে। আমরা অনেক সময় ভগবান্ ও মহাভাগবত বৈষ্ণবকেও কাম-ক্রোধ-লোভের অধীন সাধক জীবের ক্যায় মনে করিয়া তাঁহাদের আহার-বিহারাদির নিন্দা করিয়া থাকি। শ্রীগৌরস্থন্দর এই লীলাদ্বারা আমাদের এই তুর্ববৃদ্ধিকে শাসন করিয়াছেন।

### অশীতিতম পরিচ্ছেদ

#### ত্রীগোপীনাথ পট্টনায়ক

শ্রীভবানন্দ রায়ের পুত্র \* ও শ্রীরায় রামানন্দের ভ্রাতা শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়ক তথন উড়িষ্যার রাজার অধীনে কার্য্য করিতেন। গোপীনাথ রাজকোষের কিছু অর্থ নফ্ট করায় যুবরাজ গোপীনাথের প্রাণদণ্ডের আদেশ করেন। মহাপ্রভুকে গজপতি

ভবানন্দ রায়ের পাঁচ পুত্র—(১) রামানন্দ রায়, (২) গোপীনাথ পটনায়ক,
 (৩) কলানিধি, (৪) স্থানিধি ও (৫) বাণীনাথ। ইহারা উৎকলের করণ-বংশে আবিভৃতি হন।

প্রতাপরুদ্র বিশেষ শ্রহ্মা-ভক্তি করেন, রায় রামানন্দও মহাপ্রভুর বিশেষ আদরের পাত্র,—ইহা জানিয়া কডিপয় ব্যক্তি গোপীনাথের প্রাণরক্ষার্থ রাজাকে অনুরোধ করিবার জন্ম মহাপ্রভুর নিকট আসিলেন। ইহাতে মহাপ্রভু ঐরপ বিষয়-কথায় তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই জানাইয়া গোপীনাথকে তিরস্কার করিলেন। পরে আরও কতিপয় ব্যক্তি আসিয়া গোপীনাথের অপরাধের জন্ম সবংশে বাণীনাথ প্রভৃতি মহাপ্রভুর ভক্তেরও রাজদ্বারে বন্ধনের কথা জানাইলে মহাপ্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"তোমরা কি বলিতে চাহ যে, আমি রাজার নিকট গিয়া বাণীনাথের বংশের জন্ম আঁচল পাতিয়া অর্থ ভিক্ষা করিব ?"

কিছুক্ষণ পরে গোপীনাথকে প্রাণদণ্ডের জন্য খড়েগর উপরে পাতিত করা হইতেছে—এইরূপ সংবাদ আসিল। মহাপ্রভুকে এই কথা জানাইলেও তিনি বলিলেন,—''আমি ভিক্ষুক ব্যক্তি, আমি কি করিব ? তোমরা এই কথা শ্রীজগন্নাথকে জানাও।"

এদিকে হরিচন্দন মহাপাত্র মহারাজ প্রতাপরুদ্রের নিকট গিয়া গোপীনাথের প্রাণভিক্ষা করিলে প্রতাপরুদ্র বলিলেন যে, তিনি এই সকল কথা কিছুই শুনেন নাই। যাহাতে গোপী-নাথের প্রাণরক্ষা হয়, তজ্জ্ব্য শীঘ্র ব্যবস্থা করা উচিত। ইহাতে হরিচন্দন যুবরাজ্বকে বলিয়া গোপীনাথের প্রাণ রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিলেন।

অনস্তর মহাপ্রভু বাণীনাথের রাজদণ্ডের সংবাদ-দাতাকে বাণীনাথের তৎকালের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, যখন বাণীনাথকে রাজদ্বারে বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছিল, তখন বাণীনাথ তুই হস্তের করে সংখ্যা রাখিয়া নির্ভয়ে উচ্চৈঃস্বরে "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ" মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতেছিলেন। এই কণা শুনিয়া মহাপ্রভু অস্তরে সন্তুষ্ট হইলেন।

কাশীমিশ্র মহাপ্রভুর নিকট আগমন করিলে মহাপ্রভু বলিলেন যে, তিনি আলালনাথ চলিয়া যাইবেন, পুরীতে থাকিয়া বিষয়ীর ভাল-মন্দ কথা শুনিতে চাহেন না।

ইহা শুনিয়া কাশীমিশ্র মহাপ্রভুর চরণ ধরিয়া সকাতর নিবেদন করিলেন যে, শ্রীরামানন্দের অমুজ গোপীনাণ কখনই মহাপ্রভুর নিকট নিজের প্রাণরক্ষার জন্ম প্রতাপরুদ্রকে অনুরোধ করিবার কথা বলেন নাই। মহাপ্রভুর দারা নিজের কোনপ্রকার সেবা করাইয়া লওয়া গোপীনাথের উদ্দেশ্য নহে: ভবে তাঁহার হিতৈষিগণ গোপীনাথকে মহাপ্রভুর শরণাগত ভক্ত জানিয়া ও তাঁহার নিধনের উত্তোগ দর্শন করিয়া গোপীনাথের প্রাণরক্ষার জন্ম মহাপ্রভুকে জানাইয়াছেন। গোপীনাথ মহাপ্রভুর কুপায় শুদ্ধভক্তের স্বরূপ শ্রবণ করিয়াছেন.—

> সেই ওদ্ধ ভক্ত, যে তোমা ভঙ্গে তোমা লাগি'। আপনার স্থথ-ছঃথে নহে ভোগ ভোগী॥ ভোমার অমুকম্পা চাহে, ভজে দর্বকিণ। অচিরাৎ মিলে তা'রে তোমার চরণ ॥

<sup>- (5:</sup> E: 4: 3114-95

কাশীমিশ্র মহাপ্রভুর নিকট নিবেদন করিলেন যে, কেইই তাঁহাকে কখনও কোন বিষয়ীর কথা শুনাইবেন না। তিনি কুপাপূর্ববিক পুরীতেই অবস্থান করুন।

এদিকে কাশীমিশ্রের সহিত প্রতাপরুদ্রের সাক্ষাৎকার হইলে

মিশ্র প্রতাপরুদ্রের নিকট মহাপ্রভুর পুরী পরিত্যাগ করিয়া
আলালনাথ ঘাইবার সঙ্কল্ল জ্ঞাপন করিলেন। ইহা শুনিয়া
প্রতাপরুদ্র বড়ই ব্যথিত হইয়া মিশ্রেকে অনুরোধ করিলেন ধে,
মহাপ্রভু যাহাতে কোনরূপে পুরী ত্যাগ না করেন, তজ্জ্ঞা
সর্বতোভাবে প্রযুত্ত করিতে হইবে। মহাপ্রভু ব্যতীত রাজ-ঐশর্যা
—কিছুরই মূল্য নাই।

মহারাজ প্রতাপরুদ্র কাশীমিশ্রকে মহাপ্রভুর নিকট ভবানন্দ-গোন্ঠীর প্রতি তাঁহার (রাজার) স্বাভাবিক-প্রীতির কথাও জ্ঞাপনের জন্ম অনুরোধ করিলেন। এদিকে যুবরাজ গোপীনাথকে ডাকাইয়া তাঁহাকে সমস্ত দায় হইতে অব্যাহতি দিলেন ও তাঁহার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন। মহাপ্রভু প্রতাপরুদ্রের দৈশ্য ও ওদার্যোর কথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। সেই সময় ভবানন্দ রায়ও পঞ্চ পুত্রের সহিত মহাপ্রভুর পাদপদ্মে প্রণত হইয়া বলিলেন,—'জাগতিক বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়াই শ্রীগৌর-স্থানরের কুপার মুখ্য ফল নহে, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে প্রীতিই তাঁহার অকপট রূপার ফল। রায় রামানন্দ ও বাণীনাথ মহাপ্রভুর সেইরূপ শুদ্ধকুপা লাভ করিয়া ধন্যাতিধন্য হইয়াছেন। মহাপ্রভুর প্রেরূপ কুপা আমি কবে লাভ করিছে পারিব ?'

কিন্তু তোমার শ্বরণের নহে এই 'মুখা ফল'।
'ফলাভাস' এই—যা'তে 'বিষয়' চঞ্চল ॥
রামরায়ে, বাণীনাণে কৈলা 'নির্বিষয়'।
সেই রূপা আমাতে নাহি, যা'তে ঐছে হয় ॥
ভাজকুপা কর, গোসাঞি, যুচাহ 'বিষয়'।
নির্বিষ হইন্য মোতে 'বিষয়' না হয়॥
— চৈঃ চঃ অঃ ১।১৩৭-১৩১

## একাশীতিতম পরিচ্ছেদ শ্রীরাঘবের ঝালি

গৌড়ীয় ভক্তগণ রথযাত্রা-উপলক্ষে মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্ম পুনরায় পুরীতে যাত্রা করিলেন। পানিহাটীর রাঘব পণ্ডিত তাঁহার ভগ্নী দময়ন্তীর নির্দ্মিত নানাপ্রকার প্রভু-প্রিয় খাছদ্রব্য ঝুলি ও ঝুড়িতে ভরিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার জন্ম পুরীতে লইয়া আসিলেন। ইহাই রাঘবের 'ঝালি' নামে প্রসিদ্ধ।

বৈষ্ণব-গৃহিণী ও মহিলাগণ দূর হইতে এইরূপভাবে মহাপ্রভুর সেবা করিতেন। তাঁহারা প্রত্যেক বৎসর রথযাত্রার পূর্বের পুরীতে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী শ্রবণ করিয়া যাইতেন এবং সম্বৎসর গৃহে অবস্থান করিয়া সর্ববন্ধণ মহাপ্রভুর সেবা-স্মৃতিতে বিভাবিত থাকিয়া মহাপ্রভুর প্রিয় ভোজ্য-সামগ্রীসমূহ সংগ্রহ ও প্রস্তুত করিতেন। অতএব গৃহে অবস্থান করিলেও তাঁহাদের গৃহ গোলোকের স্মৃতিতে উদ্থাসিত থাকিত। তাঁহাদের সংসার ক্ষের সংসারেই পর্যাবসিত হইত। দেহ-সম্পর্কীয় পতি, পুত্র বা পরিবার-পরিজনের স্থ-সাচ্ছন্দ্য-বিধান, আহারের সংস্থান, তাঁহাদের বিলাসোপকরণ-সংগ্রাহ, বহির্ম্ম্থ-সামাজিকতা ও লৌকিকতা পালন করিয়া যাঁহারা মায়ার সংসার করেন, তাঁহাদের সংসার হইতে বৈষ্ণব গৃহস্থ ও বৈষ্ণবের সহধর্ম্মিণীগণের সংসার যে সম্পূর্ণ পৃথক, তাহা আমরা গৌড়ীয় ভক্তগণের আদর্শে দেখিতে পাই। বৈষ্ণব গৃহস্থগণ মহাপ্রভুর সেবার জন্ম গৃহে বাস করিতেন এবং চাতকের ন্যায় উৎকন্তিত থাকিতেন,—কবে নীলাচলে গমন করিয়া শ্রীগোর-স্থানরের উপদেশামূত-বৃষ্টি-ধারা পান করিবেন।

দময়ন্তী মহাপ্রভুর দেবায় কিরূপ আবিষ্ট হইয়া বিচিত্রতাপূর্ণ ঝালি সাজাইতেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ শ্রীচৈতন্যচরিতামূত-গ্রন্থের অস্তুলীলার দশম পরিচেছদে পাওয়া যায়। আত্র-কাশন্দি, আদা-ঝাল-কাশন্দি, নেমু-আদা-আত্রকলি, আম্সি, আমথণ্ড, তৈলাত্র, আমসন্তা, পুরাণ স্থতা, ধনিয়া-মৌহরীর তণ্ডুল-বারা চিনির পাক করা নাড়ু, শুস্তীথণ্ড, কোলিশুগী, কোলিচূর্ণ, কোলিথণ্ড, শতপ্রকার আচার, নারিকেল-খণ্ড, গঙ্গাজলী নাড়ু, চিরস্থায়া খণ্ডবিকার, চিরস্থায়ী ক্ষীরসার, মণ্ডাদি-বিকার, বিবিধ প্রকার অমৃত-কর্পূর, শালিধান্যের আতপ চিড়া, মৃতভজ্জিত হুড়ুম, শালিধান্যের তণ্ডুল-ভাজা-চূর্ণবারা চিনির পাক করা নাড়ু প্রভৃতি সহস্র সহস্র

ভোজ্যদ্রব্য রাঘবের নিদেশামুদারে দময়স্তীদেবী পরম স্নেহ-ভক্তির সহিত প্রস্তুত করিয়াছিলেন। গঙ্গামৃত্তিকার পর্পটী ও অপর মুৎপাত্রে চন্দনাদি পরিপূর্ণ করিয়া রাঘব পরম যত্নের সহিত ঝালি সাজাইলেন এবং ঝালির মুখ বন্ধ করিয়া তাহার উপর মোহর প্রদান করিলেন। এই ঝালির 'মুন্দিব' অর্থাৎ পরিদর্শক ও পরিচালক হইলেন —পানিহাটী-গ্রামবাসী শ্রীরাঘব পণ্ডিতের অমুগত শ্রীগৌরসেবাগত-প্রাণ শ্রীমকরধ্বজ কর। তিনি সহত্নে ঝালি-রক্ষক হইয়া গোড়ীয়-বৈষ্ণবগণের সহিত মহা-আর্ত্তি-সহকারে নীলাচলের পথে চলিলেন।

## দ্বাশীতিতম পরিচ্ছেদ নরেন্দ্রসরোবরে চন্দ্রন্থাতা

পূৰ্ববকালে 'ইন্দ্ৰত্নাম্ন'-নামক এক মহাসদ্গুণ-বিভূষিত বৈষ্ণব ভূপতি ছিলেন। মালবদেশের অন্তর্গত অবন্তিপুরী তাঁহার রাজ-ধানী ছিল। ইনি শ্রীজগন্নাথদেবের পরম ভক্ত ও সেবক ছিলেন। মহারাজ ইন্দ্রত্যুম্বকে শ্রীজগন্নাথদেব বৈশাখ-মাদের শুক্ল পক্ষে অক্ষয়তৃতীয়া-তিথিতে স্থগন্ধ চন্দনের দ্বারা তাঁহার শ্রীঅক্স লেপন করিবার আদেশ করেন। জগতের লোক নিজের ভোগের দেহে

নানাপ্রকার স্থগন্ধ দ্রব্য ও প্রসাধন-সামগ্রী ব্যবহার করিয়া থাকে।
তদ্ধারা এই নশ্বর দেহেতে আসক্তিই বর্দ্ধিত হয়; এজন্ম ভগবদ্দিভজ্ঞগণ ঐ সকল দ্রব্য ভগবানের সেবায় নিয়োগ করিয়া অনায়াসে
দেহাসক্তি ছেদন ও ভগবানে প্রীতি লাভ করিবার বাবস্থা
করিয়াছেন।



ইল্রছান্ত্র-দরোবর, পুরী: এই সরোবরে গ্রীমন্মগাপ্রভ ভক্তগণের সহিত জলকেলি করিতেন।

মহারাজ ইন্দ্রচাম্মের প্রতি শ্রীজগন্নাথদেবের এই আজ্ঞা অনুসরণ করিয়া এখনও অক্ষয়-তৃতীয়া হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা অফমী-ভিথি পর্য্যন্ত প্রত্যহ শ্রীজগন্নাথদেবের বিজয়-বিগ্রহ-স্বরূপ শ্রীমদনমোহনকে শ্রীমন্দির হইতে বিমানে আরোহণ করাইয়া শ্রীনরেন্দ্র-সরোবরের তীরে আনয়ন করা হয়। শ্রীমদন-মোহনদেব স্বীয় মন্ত্রী লোকনাথ মহাদেবাদির সহিত সরোবরে



कावित

শীম্মহাপ তু

.५३ डारम कल्लानाड कना कलि कत्रिया किल

<u>स्त</u>मत्त्रां

দ্বাশীতিতম-পরিচ্ছেদ শ্রীমদনমোহনের নৌকাবিলাস ৩৪৯ নৌকাবিলাস করেন। শ্রীমদনমোহনের শ্রীচন্দন-যাত্রা অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া শ্রীনরেন্দ্র-সরোবর 'চন্দনপুকুর' নামেও কথিত হয়।

গৌড়ীয় ভক্তগণ চন্দন-যাত্রার দিনই নীলাচলে আসিরা পৌছিলেন। শ্রীগৌরস্থন্দর পূর্বেই শ্রীঅদৈত, শ্রীনিত্যানন্দ-প্রমুখ গৌড়ীয় ভক্তগণের নীলাচলাভিমুখে আগমনের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ম কটক পর্য্যন্ত শ্রীমহা-প্রসাদ পাঠাইয়া দিলেন এবং স্বয়ং আঠারনালা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গৌড়ীয় ভক্তগণকে অভ্যর্থনা করিলেন। শ্রীঅদৈতাদি গৌড়ীয়-গোষ্ঠী ও শ্রীগৌরস্থন্দর-প্রমুখ নীলাচল-গোষ্ঠীর পরস্পর মিলনে মহানন্দ-সাগর উচ্ছলিত হইল। নৃত্য-গীত-সংকীর্ত্তনের সহিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুকে অগ্রণী করিয়া নরেন্দ্র-সরোবরের তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তথন নরেন্দ্র-সরোবরের শ্রীমদনমোহনের নৌকাবিলাস হইতে ছিল, সেই সময় মহাপ্রভুত্ত সরোবরের মধ্যে ভক্তগণের সহিত জলকেলি করিতে লাগিলেন। চতুর্দিকে নানাপ্রকার বাত্যের ধ্বনি ও সংকীর্ত্তনের মহাকোলাহল উপস্থিত হইল। গৌড়দেশীয় ও উৎকলবাসী ভক্তগণ একযোগে সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। জলকেলির পর শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণকে লইয়া শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে শ্রীজ্ঞগন্নাথদেবকে দর্শন করিতে গেলেন। গৌড়ীয়ভক্তগণ মহাপ্রভুর নিকট অবস্থান করিয়া সর্ববন্ধণ তাঁহার কথামূত পান করিতে লাগিলেন।

-

#### ত্র্যশীতিতম পরিচ্ছেদ

#### 'বেড়া-সংকীর্ত্তন'—'পরিমণ্ডল-নৃত্য'

শ্রীমন্মহাপ্রভুকে 'সংকীর্ত্তনের পিতা' বা 'প্রবর্ত্তক' বলা হয়। বহু লোক মিলিত হইয়া যে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন, তাহাকেই 'সংকীর্ত্তন' বলে। বহু লোকের মধ্যে শ্রীভগবানের মহিম-প্রচার ও শ্রীভগবদ্ভঙ্গনের এইরূপ সহজ-পথ আর আবিষ্কৃত হয় নাই। এই সংকীর্ত্তনের মধ্যে 'বেড়া-সংকীর্ত্তন' ও 'পরিমগুল-নৃত্য' বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহা যেন বৃাহু রচনা করিয়া বিশিষ্ট সংকীর্ত্তন-সেনাপতির নিয়ামকত্বে সংকীর্ত্তন-সেনাগণের অভিযান-বিশেষ। মন্দির বাকোন স্থান বেষ্টন করিয়া নৃত্য-সংকীর্ত্তনকেই 'বেড়া-সংকীর্ত্তন' বলে। জগরাথের মন্দিরের 'জগমোহনে'র যে-স্থলে ভক্তগণ নৃত্য করেন, তাহাকে 'পরিমগুল' বলে।

শ্রীগোরহরি নীলাচলে সাতটি সংকীর্ত্তন-সম্প্রদায় রচনা করিয়া একদিন 'বেড়া-সংকীর্ত্তন' ও 'পরিমগুল-নৃত্য' আরম্ভ করিলেন। এক এক সম্প্রদায়ে এক একজন নৃত্যকারী নির্দ্ধারিত হইল। শ্রীঅবৈতাচার্য্য, শ্রীনিত্যানন্দ, পণ্ডিত শ্রীবক্রেশ্বর, শ্রীঅচ্যুতানন্দ, পণ্ডিত শ্রীশ্রীবাস, শ্রীসত্যরাজ খান্ ও শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর— এই সাতজন সাতটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে নৃত্য করিলেন। মহাপ্রভু এই সাত সম্প্রদায়ের মধ্যেই ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিস্তু কি আশ্চর্যা! প্রত্যেক সম্প্রদায়ই মনে করিলেন যে, একমাত্র তাঁহাদের গোষ্ঠীর মধ্যেই মহাপ্রভু উপস্থিত আছেন। সমস্ত উৎকলবাসী এইরূপ অন্তুত সংকীর্ত্তন দর্শন করিয়া বিশ্মিত হইলেন। স্বয়ং মহারাজ প্রতাপরুদ্র পরিজনসহ এই সংকীর্ত্তন দর্শন করিতে লাগিলেন। সংকীর্ত্তন করিতে করিতে প্রভুর অফসাত্ত্বিক বিকার প্রকাশিত হইল। ক্ষণে ক্ষণে মহাপ্রভুর প্রেমানন্দ-সাগর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমহাপ্রভুকে ক্রমশঃ বাহ্যদশায় আনিবার জন্ম ক্রমে ক্রমে মন্দস্বরে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। মহাপ্রভু ক্রমে ক্রমে বাহ্যদশা লাভ করিয়া ভক্তগণের সহিত সমুদ্র-স্নান করিতে গেলেন ও তৎপরে ভক্তগণকে লইয়া মহাপ্রসাদ সম্মান করিলেন।

### চতুরশীতিতম পরিচ্ছেদ 'দেবা সে নিয়ম'

মহাপ্রভু প্রসাদ-সেবনের পর গম্ভীরার \* ভারে আসিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। সেবক গোবিন্দের একটি প্রাভ্যহিক নিয়ম ছিল যে, ক্থন মহাপ্রভু প্রসাদ-সম্মান করিয়া বিশ্রাম করিতেন, গোবিন্দ

<sup>\*</sup> চাতাল বা বাদ্মান্দার পর দালান, উহার ভিতরের ক্ষুদ্র গৃহকে 'গন্তীরা' কছে।

সেই সময় প্রভুর পাদ-সম্বাহন-সেবা করিতেন এবং মহাপ্রভু নিদ্রিত হইলে গোবিন্দ মহাপ্রভুর অবশেষ \* গ্রহণার্থ গমন করিতেন। সেইদিন মহাপ্রভু অত্যন্ত গ্রান্ত হওয়ায় গন্তারার সমস্ত দার ব্যাপিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। স্থতরাং গোবিন্দ ভিতরে প্রবে**শ** করিয়া প্রভুর পাদ-সেবন করিতে না পারায় প্রভুকে কিঞ্চিৎ পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনপূর্ববক গমনের স্থান প্রদানের জন্ম প্রার্থনা জানাইলেন। মহাপ্রভু বলিলেন,—"আমি সরিতে পারিব না। তোমার যাহা ইচ্ছা কর।" তখন গোবিন্দ অগত্যা নিজের বহির্ববাসদ্বারা মহা-প্রভুর শ্রীঅঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া মহাপ্রভুকে উল্লঙ্গন করিয়াই ভিতরে প্রবেশ করিলেন ও প্রভুর পাদ-সম্বাহন-সেবা করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু প্রায় এক ঘণ্টা কাল নিদ্রা গেলেন। নিদ্রাভক্ষের পরে মহাপ্রভু গোবিন্দকে গৃহের অভ্যন্তরে দেখিয়া অত্যস্ত ভর্ৎসনা করিলেন ও এতক্ষণ অনাহারে তথায় বসিয়া থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। গোবিন্দ বলিলেন,—"আপনি দ্বারে শন্ধন করিয়া রহিয়াছেন, আমি কি করিয়া যাই ?" মহাপ্রভু বলিলেন,—"তুমি যে-ভাবে ভিতরে আসিয়াছিলে, সেই ভাবে প্রসাদ-দেবনের জন্ম বাহিরে গেলে না কেন ?" গোবিন্দ নিরুত্তর হইয়া মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন.—

- \* \* "আমার সেবা সে নিয়ম।
   অপরাধ হউক, কিংবা নরকে গমন॥
- \* মহাপ্রভুর ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ।

#### সেবা লাগি' কোটি অপরাধ নাহি গণি। স্বনিমিত্ত অপরাধাভাসে ভয় মানি॥''

— তৈঃ চঃ আঃ ১০।৯৫-৯৬

"সেবাই আমার মূল লক্ষা, সেবা করিতে গিয়া যদি আমার নরকে গমন হয়, তাহাতেও আপত্তি নাই, কিন্তু আমার নিজের ভোগের জন্ম আমি অপরাধের আভাস-মাত্রকেও ভয় করি।



পুরীতে কাণীমিশ্রের গৃহ নামে পরিচিত 'গন্ধীরা' গৃহের দার

মহাপ্রভুর সেবার প্রয়োজনেই মহাপ্রভুকে উল্লজন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলাম, এখন নিজের প্রয়োজনে কিছুতেই তাহা আর করিতে পারি না।"

পাঠক ! গোবিন্দের এই সেবার আদর্শে শুদ্ধভক্তির রহস্থ-বিজ্ঞান পরিক্ষুট হইয়াছে। ভগবন্তক্ত কথনও নিজের স্থখ, শান্তি বা তৃপ্তির জন্ম সেবার ছলনা করেন না। যাহাতে কোন প্রকার আত্মেন্দ্রিয়-স্থ-বাঞ্ছা, ভুক্তি-মুক্তি-কামনা লুকায়িত থাকে, তাহার বাহ্য আকার সেবার আয় দৃষ্ট হইলেও, তাহা দেবা নহে—উহা সেবার নামে ভোগ, ভক্তির নামে ভুক্তি।

## পঞ্চাশীতিতম পরিচ্ছেদ ঐটেচতন্যদাসের নিমন্ত্রণ

শ্রীশিবানন্দ সেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সঙ্গে লইয়া একদিন নাম জিজ্ঞাসা করিলে শিবানন্দ জানাইলেন যে, বালকের নাম-শ্রীচৈতন্যদাস। মহাপ্রভু নিজের দাস্য-সূচক নাম-শ্রবণে আত্ম-গোপন করিবার ছলে শিবানন্দকে বলিলেন,—"তুমি এ কি নাম রাথিয়াছ ? ইহা কিছুই বুঝা যায় না।"

শ্রীশবানন্দ বলিলেন,—"শ্রীকৃষ্ণ চিত্তে যাহা স্ফূর্ত্তি করাইয়াছেন, সেই নামই রাখিয়াছি।" ইহার পর শ্রীশিবানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ভিক্ষা করাইবার জন্ম নিমন্ত্রণ করিলেন এবং জগন্নাথের বহু-মূল্য

প্রসাদ আনাইয়া ভক্তগণের সহিত মহাপ্রভুকে ভিক্ষা করাইলেন। শিবানন্দের প্রতি গৌরব-বৃদ্ধিবশতঃ মহাপ্রভু প্রসাদ সম্মান করিলেন সত্য, কিন্তু ঐ প্রকার অতিগুরু দ্রব্য-ভোজনে মহা-প্রভুর চিত্ত প্রসন্ন হইল না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিপ্রায় বুঝিয়া আর একদিন শ্রীচৈতগ্যদাস মহাপ্রভুকে অগ্নিমান্দ্য-নাশক দধি, লেবু, আদা প্রভৃতি দ্রব্যের দার। মেবা করিলেন। এই সকল দ্রব্য দেখিয়া মহাপ্রভু বিশেষ আনন্দিত হইলেন ও বলিলেন.—"এই বালক আমার অভিমত জানে। আমি ইহার নিমন্ত্রণে সম্ভুষ্ট হইয়াছি।" ইহা বলিয়া মহাপ্রভু দধি-অন্ন ভোজন ও ঐ্রৈচৈতগ্যদাসকে নিজের উচ্ছিষ্ট প্রদান করিলেন। পরবর্ত্তী কালে শ্রীচৈতশ্যদাস অপ্রাকৃত কবি বলিয়া বিখ্যাত হন। ইনি 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামূত'-গ্রন্থের একটি সংস্কৃত টীকা রচনা করিয়াছেন।

# ষড়শীতিতম পরিচ্ছেদ ঠাকুর হরিদাসের নির্য্যাণ

শ্রীনামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাস শ্রীগোরস্থন্দরের বাসস্থানের নিকটে নির্জ্জন পুপোছানেঃ বাস করিয়া নিরন্তর সংখ্যা রাখিয়া হরিনাম করিতেন। একদিন শ্রীগোবিন্দ শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নিকট শ্রীমহাপ্রসাদ লইয়া গিয়া দেখিলেন,—ঠাকুর শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ও অতি ধারে ধারে সংখ্যা-নাম সংকার্ত্তন করিতেছেন। শ্রীহরিদাস শ্রীমহাপ্রসাদের একটি কণামাত্র সম্মান করিলেন। শ্রীহরিদাস বিলেন। শ্রীহরিদাসের কুশল জিজ্জাসা করিলেন। শ্রীহরিদাস বলিলেন,—

শরীর স্থন্থ হয় মোর, অস্থ বুদ্ধি-মন॥

মহাপ্রভু বলিলেন,—"হরিদাস, তোমার কি ব্যাধি হইয়াছে ?" হরিদাস উত্তর করিলেন,—"আমার সংখ্যা-নাম-কীর্ত্তন পূর্ণ হইতেছে না, ইহাই আমার ব্যাধি।" মহাপ্রভু বলিলেন,—"তোমার সিদ্ধদেহ, স্থতরাং এরূপ সাধনাভিনয়ে আগ্রহের কি প্রয়োজন ?"

হরিদাস মহাপ্রভুর নিকট অনেক দৈন্ত করিলেন ও তাঁহার একটি বিশেষ প্রার্থনা জানাইয়া বলিলেন যে, তাঁহার হৃদয়ের

<sup>#</sup> ঐ স্থান 'সিদ্ধবকুল'-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

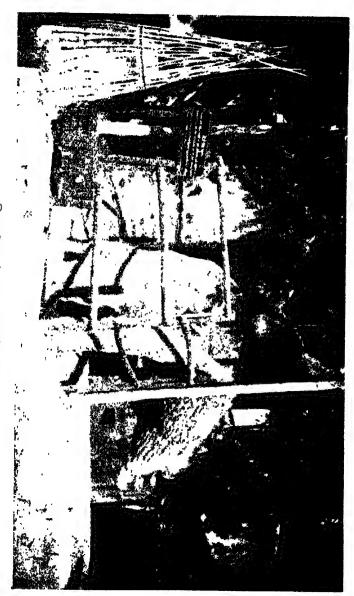

জীল হরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থলী সিদ্ধাবক্ল

একান্ত অভিলাষ—তিনি মহাপ্রভুর শ্রীচরণযুগল হৃদয়ে ধারণ ও তাঁহার চন্দ্রবদন চুই নয়নে দর্শন করিয়া মুখে 'শ্রীকৃষ্ণটৈতন্য-' নাম উচ্চারণ করিতে করিতে অন্তর্হিত হন। কারণ, তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট-লালার পর আর পৃথিবীতে থাকিতে পারিবেন না।

মহাপ্রভু সেইদিন চলিয়া গেলেন ও পরদিন প্রাতে শ্রীজগন্নাথ-দর্শন করিবার পর ভক্তগণকে লইয়া পুনরায় শ্রীহরিদাসের নিকট আগমন করিলেন। হরিদাসের কুটীরের সম্মুখে মহাসংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল—সকলে হরিদাসকে বেষ্টন করিয়া শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু তখন সকল বৈষ্ণবের নিকট হরিদাসের গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। সমবেত বৈফবগণ শ্রীহরিদাসের চরণে প্রণত হইলেন। হরিদাস সম্মুখে মহাপ্রভুকে বসাইয়া প্রভুর শ্রীমুখচন্দ্র দর্শন করিতে লাগিলেন, মহাপ্রভুর চরণযুগল লইয়া নিজের হৃদয়ে স্থাপন করিলেন, সমস্ত ভক্তের পদরেণু মন্তকে মাখিলেন ও পুনঃ পুনঃ মুখে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু' —এই নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। 'শ্রীকৃষ্ণচৈত্যু'-নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ভীম্মের নির্য্যাণের স্থায় ঠাকুর হরিদাসের 'মহাপ্রয়াণ' হইল। সকলে 'হরি, কৃঞ্চ' শব্দ উচ্চারণ করিয়া মহাসংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমানন্দে অতীব বিহ্বল হইলেন।

মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকে বিমানে আরোহণ করাইয়া ভক্ত-🖈 পর সহিত নৃত্য করিতে করিতে সমুদ্রতীরে লইয়া গেলেন। হরিদাসের চিদানন্দ দেহকে সমুদ্রজলে স্নান করাইয়া মহাপ্রভুব বলিলেন,—"আজ হইতে সমুদ্র মহাতীর্থ হইল।" মহাপ্রভুব ভক্তগণ হরিদাসের পদধৌত জল পান করিলেন, হরিদাসের অক্ষেপ্রসাদী চন্দন লেপন করিলেন এবং বন্ত্রাদিদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া ঐ দেহ বালুকার গর্ত্তে শয়ন করাইলেন। মহাপ্রভু স্বয়ং 'হরি বল, হরি বল' বলিতে বলিতে নিজ-হস্তে হরিদাস ঠাকুরকে সমাধিষ্ম করিলেন এবং তাঁহার উপরে বালি দিয়া ততুপরি সমাধিপীঠ নির্মাণ করাইয়া দিলেন। অনুক্ষণ ভক্তগণের কীর্ত্তন ও নৃত্য হইতে লাগিল। মহাপ্রভু ঠাকুর হরিদাসের সমাধিপীঠ প্রদক্ষিণ করিলেন ও হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে সিংহ্বারে আসিলেন। "হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসবের জন্য আমাকে মহাপ্রসাদ ভিক্ষা দাও"— এই বলিয়া মহাপ্রভু পসারিগণের নিকট হইতে স্বয়ং আঁচল পাতিয়া মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিলেন।

প্রচুর প্রসাদ সংগৃহীত হইল; ঠাকুর হরিদাসের বিরহ-মহোৎসবে মহাপ্রভু স্বয়ং নিজ-হস্তে সকলকে প্রচুর পরিমাণে প্রসাদ পরিবেশন করিলেন; পরে পুরী-ভারতী প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণের সহিত প্রসাদ সম্মান করিলেন। ভক্তগণ আকণ্ঠ পুরিয়া প্রসাদ ভোজন করিয়া হরিকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু ঠাকুর হরিদাসের বিরহে পুনঃ পুনঃ বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

> ''কুপা করি' কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল। সঙ্গ। স্বভন্ত কুষ্ণের ইচ্ছা—কৈলা সঙ্গ-ভঙ্গ॥''

> > - टेठ: ठ: प: نماء 8 दार : मः

# সপ্তাশীতিতম পরিচ্ছেদ পুর্বাদাস ও পরমেশ্বর মোদক

প্রতি বৎসরের স্থায় গৌড়ীয় ভক্তগণ শ্রীক্ষেত্রে আগমন করিলেন। শ্রীলিবানন্দ সেনের তিন পুত্রও তাঁহার সঙ্গে আসিয়া-ছিলেন। শ্রীনন্মহাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে শ্রীলিবানন্দ কনিষ্ঠ পুত্রের নাম 'শ্রীপরমানন্দপুরীদাস' রাখিয়াছিলেন। যখন শ্রীলিবানন্দ বালক পরমানন্দকে মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত করিলেন, তখন শ্রীমশ্মহাপ্রভু বালকের মুখে নিজে পদাঙ্গুষ্ঠ প্রদান করিলেন। বালক সেই অঙ্গুষ্ঠ চূষিতে লাগিল। এই পরমানন্দ-দাসই শ্রীচৈতন্মচন্দোদয়-নাটক' ও 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'র প্রাসন্ধ রচয়িতা কবিকর্নপূর গোস্বামী। ইহার রচিত 'আনন্দরন্দাবনচম্পু,' 'অলঙ্কারকোস্তত্ত' প্রভৃতি গ্রন্থও গোড়ীয়-বৈষ্ণবসাহিত্য-ভাণ্ডারের মহামণি-স্বরূপ।

নবদ্বীপে বাল্যলালা-কালে শ্রীগোরস্থন্দর শ্রীমায়াপুরের পরমেশ্বর মোদক নামক এক মোদকের (ময়রার) গৃহে ত্থ্ব-খণ্ডাদি মিষ্টান্নের জন্ম প্রায়ই গমন করিতেন। সেই পরমেশ্বর মোদক এই বৎসর তাঁহার পত্নীর সহিত পুরীতে আসিয়া মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করিলেন। উক্ত মোদক মহাপ্রভুর বাল্যলালা স্মরণ করিয়া মহাপ্রভুকে বলিলেন,—"আমার সঙ্গে মুকুন্দের মাতাও (নিজ পত্নী) আসিয়াছে।" সন্ন্যাসীর আদর্শ-প্রদর্শনকারী লোকশিক্ষক মহাপ্রভু মুকুন্দের মাতার নাম শুনিয়া কিছু সঙ্কুচিত হইলেন, কিন্তু সরল গ্রাম্যস্থভাব মোদককে কিছু বলিলেন না।

## অফাশীতিতম পরিচ্ছেদ পঞ্জিত শ্রীজগদানন্দ

পণ্ডিত শ্রীজগদানন্দ শ্রীশিবানন্দসেনের গৃহ হইতে এক কলসী স্থান্ধি চন্দনাদি-তৈল বহু যত্নের সহিত আনয়ন করিয়া মহাপ্রভুর ব্যবহারের জন্ম গোবিন্দের হস্তে প্রদান করিলেন। লোকশিক্ষক মহাপ্রভু সন্ধ্যাসার আচরণ শিক্ষা দিবার জন্ম গোবিন্দকে বলিলেন,—"একে ত' সন্ধ্যাসীর কোনও তৈলেই অধিকার নাই, তাহাতে আবার স্থান্ধি তৈল! এই তৈল শ্রীজগন্ধাথের সেবায় দাও, উহাতে তাঁহার প্রদীপ জ্বলিবে—জগদানন্দের পরিশ্রম সফল হইবে।"

দশদিন পরে আবার গোবিন্দ মহাপ্রভুকে জগদানন্দের অনুরোধ জানাইলে মহাপ্রভু ক্রোধ-প্রকাশপূর্বক বলিলেন,— "যথন জগদানন্দ তৈল দিয়াছে, তথন একজন মদ্দিনিয়াও দরকার। এই স্থথের জন্মই ত' সন্ন্যাস করিয়াছি! আমার সর্ববনাশ, আর ভোমাদের পরিহাস! পথে চলিবার কালে যথন লোকে তৈলের গন্ধ পাইবে, তখন আমাকে 'দারি-সন্ন্যাসী' বলিয়া ষ্ট্রির করিবে।"

পণ্ডিত জগদানন্দ গোবিন্দের মুথে মহাপ্রভুর এই সকল কথা শুনিয়া প্রণয়াভিমানরোষে মহাপ্রভুর সম্মুখেই তৈলভাগুটী ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন ও নিজ গৃহের দার রুদ্ধ করিয়া অনাহারে শয়ন করিয়া রহিলেন। ভক্তপ্রেমবশ মহাপ্রভু ভক্তের মানভঙ্গ করিবার জন্ম তৃতীয় দিবসে জগদানন্দের গৃহে গেলেন ও স্বয়ং উপযাচক হইয়া পণ্ডিতের দ্বারা রন্ধন করাইয়া ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন এবং পঞ্চিতকে প্রসাদ সেবন করাইলেন।

এই লীলাদারা মহাপ্রভু জানাইলেন যে সর্বেবাৎকৃষ্ট উপকরণের ঘারা একমাত্র পরমেশ্বরেরই স্থারসিকী 🕸 সেবা করিতে হইবে। সাধক নিজের ইন্দ্রিয়ত্বথ ত্যাগ করিয়া আদর্শ জীবন যাপনপূর্ববক হরিসেবা করিবেন। তিনি কখনও ভগবানের ভোগের বা মহাভাগবতের চেম্টার অমুকরণ করিবেন না।

কৃষ্ণ-বিরহানলে মহাপ্রভুর দেহ সর্ববদা তপ্ত থাকিত বলিয়া তিনি কলার খোলে শয়ন করিতেন। মহাপ্রভুর এইরূপ বৈরাগ্যের আচরণ দেখিয়া ভক্তগণের হৃদয়ে অতাস্ত বাথা হইত। পঞ্জিত জগদানন্দ মহাপ্রভুর জন্ম গেরুয়া বর্ণের আচ্ছাদন দিয়া তোষক-'বালিশ তৈয়ার করাইলেন। মহাপ্রভু কিন্তু তাহা অঙ্গীকার

শারসিকী—খ = নিজ, রসের অমুযায়ী সেবা। অর্থাৎ নিজের যে যে জিনিব ভোগ করিতে কৃচি হয়, সেই সকল জিনিব নিজে ভোগ না করিয়া তাহা ভগবানের ভোগে নিযক্ত করা।

2000

### উননবতিতম পরিচ্ছেদ দেবদাসীর 'গ্রীগীতগোবিন্দ'-গান

একদিন মহাপ্রভু দূর হইতে শ্রীজয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'র একটি পদ-গান শুনিতে পাইলেন। স্ত্রী, কি পুরুষ—কে গান করিতেছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া মহাপ্রভু প্রেমাবেশে আত্মহারা ও অর্দ্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া কন্টকবনের মধ্য দিয়া গায়িকা দেব-দাসীর দিকে ধাবিত হইতেছিলেন। সেবক গোবিন্দ মহাপ্রভুকে অবরোধ করিয়া উহা স্ত্রীলোকের সঙ্গীত বলিয়া জানাইলেন। 'স্ত্রী'-নাম শুনিবা-মাত্র মহাপ্রভু বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন,—

\* \* গোবিল, আজি রাথিলা জীবন।
 প্রা-পরশ হৈলে আমার হইত মরণ॥
 এ ঝণ শোধিতে আমি নারিমু তোমার।

— চৈ: চ: আ: ১৩Ibe-৮৬

মহাপ্রভু এই লীলাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন-শ্রবণের ছলে রমণীর মধুর কণ্ঠ ও রূপ উপভোগ করিবার প্রচ্ছন্ন-পিপাসা—যাহা ভবিশ্যতে সহজিয়া-সম্প্রদায়ে সংক্রোমক ব্যাধি হইয়া দাঁডাইবে. ভাহা সর্ববভোভাবে নিষেধ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণগান-শ্রবণের ছলনা করিয়া সন্ন্যাসী বা সাধক জীবের পক্ষে স্ত্রীলোকের গান শ্রবণ করা কর্ত্তব্য নহে। সাধক জীব এই বিষয়ে সর্ববক্ষণ সাবধান থাকিবেন।

## নবতিতম পরিচ্ছেদ ঐারঘুনাথ ভট্ট

শ্রীল রঘুনাথভট্ট গোস্বামী শ্রীকাশী হইতে শ্রীপুরুষোত্তমে আসিবার সময় রামদাস বিশাস নামক রামানন্দি-সম্প্রদায়ের জনৈক পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। রামদাসের অন্তরে মুক্তির পিপাসা ও পাণ্ডিভ্যের অহম্বার ছিল, তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু রাম-দাসের বাহ্য-দৈন্য ও বৈষ্ণব-সেবার অভিনয় দেখিয়াও তাঁহার প্রতি ওদাসীন্য প্রকাশ করিলেন। মহাপ্রভু রঘুনাথকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়া পরম বৈষ্ণের ভপনমিল্রের ও মিশ্রসহধর্মিণীর সেবার জন্ম পুনরায় কাশীতে পাঠাইয়া দিলেন। এীরঘুনাপদাস গোস্বামী প্রভুর বৃদ্ধ মাতাপিতা পুত্রের পরমার্থে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া মহাপ্রভু রঘুনাথকে তাঁহাদের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া নিজ চরণপ্রাস্তে আকর্ষণ করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীরঘুনাথ ভট্টের বৃদ্ধ মাতাপিতা ভগবানের একাস্ত সেবক-সেবিকা ছিলেন। তাই মহাপ্রভু রঘুনাথ ভট্টকে বৃদ্ধ মাতাপিতার অন্তর্দ্ধানের পর নীলাচলে আগমন করিবার আদেশ প্রদান করিয়া তাঁহাদের সেবার্থ গৃহে পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীরঘুনাথ ভট্ট মাতাপিতার কৃষ্ণপ্রাপ্তির পর নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট চলিয়া আসিলেন। মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথ ভট্টকে নিজের নিকট আট মাসকাল রাখিবার পর শ্রীরন্দাবনে শ্রীরূপ-সনাতনের নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং সর্ববিক্ষণ শ্রীমন্ত্রাগবত পাঠ ও শ্রীকৃষ্ণনাম করিতে আদেশ করিলেন।

মহাপ্রভুর এই লীলার একটি মহতী শিক্ষা আছে। বে ব্যক্তি সংসারে প্রবিষ্ট হন নাই, অথচ ঘাঁহার হৃদয়ে হরিভজনের প্রবৃত্তি আছে, তাঁহাকে সংসারী হইবার প্ররোচনা দিলে তাঁহার প্রতি হিংসাই করা হয়। আবার মহাপ্রভু বৈষণ্ডব মাতাপিতার সেবার স্থযোগের ছলনায় নূতন করিয়া সংসার পত্তন বা ভোগময় সংসারে প্রবেশের যে প্রচছন্ন ভোগরুত্তি মানবের হৃদয়ে আছে, ভাহাও (শ্রীল রঘুনাথ ভট্টকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়া)

### একনবতিতম পরিচ্ছেদ উৎকলবাসিনী ভক্তমহিলা

মহাপ্রভু স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়াও কৃষ্ণ-ভক্তের আদর্শ জগতের জীবকে শিক্ষা দান করিবার জন্ম শ্রীকৃষ্ণের সর্বভোষ্ঠা আরাধিকা শ্রীরাধারাণীর ভাব ও কান্তি স্বীকার করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

> রুষ্ণ-বাঞ্ছা-পূর্ত্তি-রূপ করে আরাধনে। অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে॥

স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্মই যিনি বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন, তিনি শ্রীরাধিকা। শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আরাধনাকারিণী বলিয়াই তাঁহার নাম 'শ্রীরাধা'। যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক, তিনি কথনও কৃষ্ণের দ্বারা নিজের ভোগ সাধন করাইয়া লইবার জন্ম সচেষ্ট নহেন। তিনি সর্ববন্ধণ সর্ব্বেশ্রিয়ের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে কি করিয়া কৃষ্ণের সেবা করিবেন, তজ্জন্মই উন্মন্ত। এই উন্মাদই 'দিব্য উন্মাদ' বলিয়া ভক্তি-শাস্ত্রে কথিত।

শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজকে সেই শ্রীরাধারাণীর একজন দাসী অভিমান করিতেন। ইহার মধ্যেও তাঁহার একটি শিক্ষ। আছে। পাছে নিজকে 'রাধা'-অভিমান করিলে লোকে 'আমি রাধা' এই কল্পনা করিয়া অহংগ্রহোপাসনার \* প্রশ্রেয় প্রদান

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন যে, মুরলীবদন শ্রীশ্যামস্থলর শ্রীরাধারাণীর সহিত গোপীমগুলীবদ্ধ হইরা নৃত্য করিতেছেন। এদিকে মহাপ্রভুর উঠিতে বিলম্ব হইতেচে দেখিয়া গোবিন্দ মহাপ্রভুকে জাগাইবার চেফা করিলেন। মহাপ্রভু জাগরিত হইয়া অতিশয় কৃষ্ণবিরহ-বিধুর হইয়া পড়িলেন। অভ্যাসবশে নিত্যকৃত্য সম্পাদন করিয়া শ্রীজগন্ধাথদেবের দর্শনার্থ শ্রীমন্দিরে গমন করিলেন।

শ্রীজগন্নাথদেবের নাট্য-মন্দিরে একটি গরুড়স্তম্ভ আছে। উহা গর্ভমন্দির হইতে বহু দূরে অবস্থিত। মহাপ্রভু দেই গরুড়-স্তম্ভের পশ্চাৎ হইতেই শ্রীজগন্নাথদেব দর্শন করিতেন। ইহার দারা মহাপ্রভু শিক্ষা দিতেন যে, শ্রীগরুড় শ্রীনারায়ণের নিত্য-পার্ষদ ভক্ত; তাঁহার পশ্চাতে থাকিয়াই অর্থাৎ শ্রীভগবানের শুদ্ধ ভক্তের অমুগত হইয়াই শ্রীভগবানের দর্শনের জন্ম আর্ত্তিবিশিষ্ট হইলে ভগবান্ কুপাপূর্ববিক দর্শন দান করেন।

মহাপ্রভূ গরুড়স্তত্ত হইতে ভাবাবেশে শ্রীজ্বগন্নাথদেবের দর্শন করিতেছিলেন, তাঁহার সম্মুখভাগ হইতেও লক্ষ লক্ষ লোক শ্রীজ্বগন্নাথের দর্শন করিতেছিল। এমন সময় একজ্বন উৎকলবাসিনী নারী অত্যস্ত ভীড়ের মধ্যে শ্রীজ্বগন্নাথের দর্শন না পাইয়া মহাপ্রভুর স্কন্ধে পদার্পণপূর্বক গরুড়ের স্তম্ভের উপর আরোহণ করিয়া শ্রীজ্বগন্ধাথ দর্শন করিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া গোবিন্দ অভিশয় ব্যস্ত হইয়া সেই ফ্রালোকটিকে নীচে
নামাইয়া দিলেন। মহাপ্রভু গোবিন্দকে নিষেধ করিয়া বলিলেন,—
"ইনি শ্রীজগন্নাথদেবের সেবা করিতেছেন, স্কুতরাং তাঁহার
সেবায় বাধা দেওয়া উচিত নহে। ইনি ইচ্ছামত শ্রীজগন্নাথদেবের
দর্শন করুন।" ফ্রালোকটি যখন বুবিতে পারিলেন যে, তিনি
শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্কন্ধে পদার্পণ করিয়াছেন, তখন অবিলম্বে অবতরণ
করিয়া মহাপ্রভুকে প্রণাম পূর্বক পুনঃ পুনঃ ক্রমা প্রার্থনা
করিলেন। মহাপ্রভু সেই মহিলার আর্ত্তি-দর্শনে বলিতে
লাগিলেন,—"অহো! শ্রীজগন্নাথের সেবায় আমার ত' এইরূপ
আর্ত্তি লাভ হয় নাই! ইহার দেহ-মন-প্রাণ সমস্তই জগন্নাথের
পাদপদ্মে আবিন্ট, তাই অপরের ক্রন্ধে যে পদস্থাপন করিয়াছেন,
সেই বাহ্যজ্ঞানও তাঁহার নাই। এই মহিলা পরমা ভাগ্যবতী,
আমি ইহার রূপা প্রার্থনা করি। ইহার কপায় যদি আমার
কোনদিন ঐরূপ আর্ত্তির উদয় হয়।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই লীলার দারা শিকা দিলেন যে, ঐকান্তিক কৃষ্ণ-সেবোপকরণকে ইন্দ্রিয়ঞ্জ জ্ঞানে স্ত্রা-পুরুষাদি বাহ্য পরিচয়ে দর্শন করা উচিত নহে। যতক্ষণ আমাদের প্রকৃতিজ্ঞাত দ্রা ও পুরুষ—এইরূপ অভিমান থাকে, ততক্ষণ শ্রীজ্ঞগন্নাথের দর্শন হয় না, তাঁহার সেবার জ্বন্য প্রকৃত আর্ত্তিও হয় না। যাঁহার চিত্ত সর্ববদা কৃষ্ণ-সেবার আবিষ্ট, ভিনি সর্ববত্র সর্ববদা কৃষ্ণ-সেবার উপকরণসমূহ দর্শন করেন।

#### দ্বিনবতিতম পরিচ্ছেদ

#### দিব্যোগাদ

শ্রীগোরস্থন্দরের শ্রীকৃষণবিরহ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। রাত্রিতে তিনি শ্রীপ্রীস্তরূপ-রামানন্দের নিকট বিলাপ করিতে করিতে কভভাবেই না কৃষ্ণপেবার জন্ম ব্যাকুলতা জানাইতেন। এক রাত্রিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার শরন-কক্ষের তিনটি দ্বারই বন্ধ করিয়া শরন করিয়াছিলেন। গভার রাত্রিতে প্রভুর কোন সাড়া-শব্দ না পাইয়া গোবিন্দ ও স্তরূপের সন্দেহ হইল। কোন-প্রকারে দ্বার খুলিয়া তাঁহারা দোখতে পাইলেন—সমস্ত ঘরের দ্বার বন্ধ থাকা-সত্বেও মহাপ্রভু ঘরে নাই। স্বরূপাদি ভক্তগণ অনুসন্ধান করিতে করিতে মহাপ্রভুকে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের সিংহ-দ্বারের উত্তরে অচেতন অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। ভক্তগণ কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে থাকিলে মহাপ্রভুর জ্ঞান হইল। ভক্তরুন্দ প্রভুকে ঘরে লইয়া গেলেন।

একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রে যাইতেছিলেন, অকস্মাৎ চটকপর্ববত\*
দর্শন করিয়া মহাপ্রভুর গোবর্দ্ধন-জ্ঞান হইল। মহাপ্রভু গোবর্দ্ধনের সম্বন্ধে শ্রীমস্তাগবতের একটি শ্লোক পাঠ করিতে

<sup>\*</sup>শীগদাধর পণ্ডিত গোষামা প্রভূর শীটোটা-গোপীনাথের শীমন্দিরের সমূথে যে বালির পর্বতের ভার উচ্চ স্তৃপ আছে, তাহা 'চটকপর্বত' নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থানে শীবিশ-বৈশ্বরাজ-সন্ভার শীপুরুষোত্তম-মঠের দেবা প্রকাশিত হইরাছেন।

করিতে বায়ুবেগে পর্ববতের দিকে ধাবিত হইলেন। তাঁহার দেহে অভুত সাধিক বিকারসমূহ প্রকাশিত হইল, তিনি মূর্চ্ছিত হইর। ভূপতিত হইলেন। মহাপ্রভু অর্দ্ধবাছদশায় শ্রীরাধার দাসী-অভিমানে নিজের ভাবাবস্থাসমূহ বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

এইভাবে মহাপ্রভু রাত্রিদিন কৃষ্ণবিরহে প্রেমাবেশে আবিষ্ট থাকিতেন। তাঁহার কখনও অন্তর্দ্দশা, কখনও অর্দ্ধবাহ্য-দশা,



চটক-পৰ্বত—ইহার উপরে শ্রীবিখবৈঞ্চবরাজ-সভার প্রতিষ্ঠিত চটক কুটীর বিরাজিত

কথনও বা বাহুস্ফূর্তি। কেবল স্বভাব ও অভ্যাসক্রমে তিনি স্নান, দর্শন, ভোজন প্রভৃতি করিতেন। তিনি মহাভাবে **এ এ প্রত্যান্তির কর্ম প্রারণ করিয়া কুষ্ণের জন্ম বিলাপ** কব্লিভেন। আপনাকে গোপীর দাসী অভিমান করিয়া ও পুষ্পোত্যানসমূহকে শ্রীরন্দাবনরূপে দর্শন করিয়া তথায় প্রবেশ

পরিচ্ছেদ শ্রীজগ্রাথকে মুরলীবদনর্মপে দর্মন ৩৭১ করিতেন এবং তরু-লতা-গুল্ম-মৃগ-সমূহের নিকট শ্রীকৃঞ্জের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতেন।

মহাপ্রভু কৃষ্ণবিরহে বিহবল হইরা শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিবার সময় শ্রীজগন্নাথকে শ্রীশ্যামস্থন্দর মুরলীবদনরূপে দর্শন করিতেন, কখনও বা মহাভাবাবেশে মন্দিরের দার-রক্ষকের হাত ধরিয়া বলিতেন,—"আমার প্রাণনাথ কৃষ্ণকে দেখাও।"

একদিন পাগুাগণ মহাপ্রভুকে জগন্নাথের বাল্যভোগ-মহাপ্রসাদ প্রহণ করাইবার চেফা করিলেন। মহাপ্রভু তাহা হইতে কিঞ্চিমাত্র প্রহণ করিলেন; তৎক্ষণাৎ তাঁহার সর্ববাঙ্গে পুলক হইল ও নয়নে অশ্রুখারা বহিতে থাকিল। ঐ প্রসাদে কৃষ্ণের অধরামৃত সঞ্চারিত হইয়াছে—এই স্মৃতি জাগিতেই মহাপ্রভু প্রেমাবেশে কৃষ্ণের অধরের গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃতপানের জ্ব্যু শ্রীরাধা ও শ্রীগোপীগণের যে স্থতাত্র উৎকণ্ঠা, তাহা শ্রীমম্মহা-প্রভুতে প্রকাশিত হইল।

## ত্রিনবতিতম পরিচ্ছেদ গ্রীকালিদাস ও গ্রীঝড়ুঠাকুর

শ্রীকালিদাস-নামে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর এক জ্ঞাতি-থুড়া ছিলেন। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া বৈষ্ণবের কুপা লাভ করাই ভাঁহার জ্ঞাবনব্যাপী সাধন ও সাধ্য ছিল। মহাপ্রভুর দর্শনের জ্বন্থ গৌড়দেশ হইতে যত বৈষ্ণব পুরীতে আসিতেন, শ্রীকালিদাস ভাঁহাদের সকলেরই উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতেন। বৈষ্ণব দেখিলেই তিনি ভাঁহার নিকট উত্তম উত্তম খাহ্যদ্রব্য ভেট লইয়া যাইতেন ও ভাঁহাদের ভোজনের অবশেষ চাহিয়া লইতেন। বৈষ্ণবে কোনরূপ জাতিবুদ্ধি করিতে নাই—ইহার উজ্জ্বল আদর্শ কালিদাস স্বায় জ্ঞাবনে আচরণ করিয়া দেখাইয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্ত শ্রীঝড়ু ঠাকুর ভুঁইমালী-কুলে আবির্ভূত হুইয়াছিলেন। কালিদাস একদিন কিছু আম 'ভেট' লইয়া ঝড়ু ঠাকুরের নিকট গেলেন এবং ঝড়ু ঠাকুর ও তাঁহার সহধর্মিণীর চরণে দগুবৎ-প্রণাম করিলেন।

ঝড়ুঠাকুর কালিদাসকে অভ্যর্থনা করিয়া কোন প্রাক্ষণের গৃহে ভাঁহার আভিথ্যের ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কালিদাস বুঝিতে পারিলেন, ঝড়ুঠাকুর দৈন্য করিয়া ভাঁহাকে ত্রিনবভিত্য-পরিচ্ছেদ **জ্রীকালিদাস ও জ্রীঝড়ু, ঠাকুর** ৩৭৩ বঞ্চনা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কালিদাস ঝড়ু ঠাকুরের পদধূলি প্রাথনা করিলেন ও তাঁহার চরণ নিজ মস্তকে ধারণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

কালিদাস ঝড়ুঠাকুরের গৃহ হইতে চলিয়া যাইবার সময় ঝড়ুঠাকুর কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত কালিদাসের অমুগমন করিলেন। ঝড়ুঠাকুর গৃহে ফিরিয়া গেলে কালিদাস পথের উপর ঝড়ুঠাকুরে যে চরণ-চিচ্ছ পড়িয়াছিল, তাহা হইতে ধূলি লইয়া সর্ববাক্ষে মাথিলেন এবং ঝড়ুঠাকুর যাহাতে দেখিতে না পান—এরপ এক স্থানে লুকাইয়া বহিলেন।

এদিকে ঝড়্ঠাকুর ভগবানকে মনে মনেই আমগুলি নিবেদন করিয়া সেই প্রসাদ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহার সহধর্মিণী ঝড়ুঠাকুরের ভুক্তাবশেষ গ্রহণ করিয়া আমের খোসা ও চোষা আঠিগুলি বাহিরে আস্তাকুঁড়ে ফেলিয়া দিলেন।

কালিদাস এতক্ষণ লুকাইয়া ছিলেন; তিনি উচ্ছিষ্টগর্ত্ত হইতে সেই আমের খোসা ও চোষা আঠিগুলি সংগ্রহ করিয়া চৃষিতে চৃষিতে প্রেমে বিহবল হইলেন।

মহাপ্রভু যখন মন্দিরে জগন্নাথ-দর্শনে যাইতেন, তখন সিংহঘারের নিকটে সিঁ ড়ির নীচে একটি গর্ত্তমধ্যে পদ ধৌত করিয়া মন্দিরে
প্রবেশ করিতেন। তিনি গোবিন্দকে বিশেষভাবে বলিয়া দিয়াছিলেন
যে, কেহ যেন তাঁহার সেই পদধৌত-জল কোনরূপে গ্রহণ করিতে
না পারে। তুই একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত ব্যতীত কেইই সেই জল
গ্রহণ করিতে পারিত না। এক দিন মহাপ্রভু পদ ধৌত

করিতেছেন, এমন সময় শ্রীকালিদাস তিন অঞ্চলি পাদোদক পান করিলেন। তিনি গোবিন্দের নিকট হইতে মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট চাহিয়া লইয়া ভোজন করিতেন।

শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্টের নাম 'মহাপ্রসাদ'; আর সেই মহাপ্রসাদ যথন প্রকৃত ভগবন্তক্ত আস্থাদন করিয়া অবশেষ রাথেন, তখন তাহাকে 'মহামহাপ্রসাদ' বলে। শুদ্ধভক্ত-পদধূলি, শুদ্ধভক্ত-পদজল ও শুদ্ধভক্তের ভুক্তাবশেষ—এই তিনটাই সাধনের বল। এই তিন বস্তুর সেবা হইতে কুষ্ণে প্রেম লাভ হয়,—এই সিদ্ধান্তে দৃঢ়নিষ্ঠ শ্রীকালিদাস এই তিন অপ্রাকৃত বস্তুর সেবাকেই সাধ্য ও সাধন করিয়াছিলেন।

## চতুর্নবতিতম পরিচ্ছেদ শ্রীপুরীদাসের কবিক্সফূর্তি

এক বৎসর শ্রীল শিবানন্দ সেন তাঁহার পত্নী ও শিশু-পুক্র শ্রীপুরীদাসকে সঙ্গে লইয়া নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপন্মে উপনীত হন। শ্রীশিবানন্দ যখন পুরীদাসকে মহাপ্রভুর পাদপন্মে প্রণত করাইলেন, তখন মহাপ্রভু পুনঃ পুনঃ বালককে 'কৃষ্ণ কহ, কৃষ্ণ কহ' বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ-নাম উচ্চারণ করিবার জন্ম প্ররোচনা প্রদান করিতে লাগিলেন, কিন্তু বালক কিছুতেই ক্লন্ত-নাম উচ্চারণ করিল না! সম্পূর্ণ মৌনভাব অবলম্বন করিয়া থাকিল। শ্রীশিবানন্দও বালককে ক্লন্তনাম বলাইবার জন্ম বক্ত যত্ন করিলেন, কিন্তু পিতারও সমস্ত চেটা বার্থ হইল। তখন মহাপ্রভু অতান্ত বিশ্বায়াভিভূত হইয়া বলিলেন,—"আমি স্থাবরকে পর্যান্ত ক্লন্তনাম বলাইলাম, কিন্তু জগতের মধ্যে একমাত্র এই বালককেই ক্লন্তনাম উচ্চারণ করাইতে পারিলাম না!" ইহা শুনিয়া শ্রীম্বরূপ গোস্বামিপ্রভু বলিলেন, "আমি অনুমান করিতেছি, আপনি শ্রীপুরীদাসকে যে ক্ল্যনাম-মন্ত্র উপদেশ করিয়াছেন, তাহা দে অন্ত লোকের নিকট প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহে। এজন্তাই তাহা উচ্চারণ না করিয়া সে মনে মনে মন্ত্র জপ করিতেছে।" আর একদিন শ্রীপুরীদাসকে শ্রীমন্মহাপ্রভু পাঠ করিতে বলিলে বালক এই শ্লোকটি রচনা করিয়া তাহা পাঠ করিল,—

শ্রবসো: কুবলরমক্ষে। রঞ্জনমূরসো মহেন্দ্রমণিদাম।
বুন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমথিশং হরির্জরতি॥
(শ্রীকবিকর্ণপুরক্ত আর্যাশতকে ১ম শ্লোক)

যিনি শ্রাবণযুগলের নীলকমল, চক্ষের অঞ্জন, বক্ষের মহেন্দ্র-মণিদাম — শ্রীবৃন্দাবন-রমণীদিগের অথিলভূষণ-স্বরূপ সেই শ্রীহরি জয়যুক্ত হইতেছেন।

সাত বৎসরের শিশু—যাহার অধ্যয়ন নাই, সে কি করিয়া ঐরূপ শ্লোক রচনা করিতে পারে, ইহার কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন এবং একমাত্র মহাপ্রভুর কৃপায়ই ইহা সম্ভব হইয়াছে, সকলে বিচার করিলেন। এই পুরীদাসই পরে শ্রীল কবিকর্ণপূর গোস্বামী নামে খ্যাত হন। ইঁহার রচিত 'শ্রীগোরগণোদ্দেশ-দীপিকা' ও 'শ্রীচৈতন্মচন্দ্রোদয়-নাটক'— শ্রীগৌর-লীলার তুইটি প্রামাণিক গ্রন্থ। এই তুই গ্রন্থ অবলম্বনে 'শ্রীচৈতন্মচরিতামত'-গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

# পঞ্চনবতিতম পরিচ্চেদ অপ্রাক্তত ভাবাবেশে কুর্মাক্ততি

শ্রীমন্মহাপ্রভু দিবারাত্র কৃষ্ণের বিরহে উন্মত্ত হইয়া নানা প্রকার উন্মাদের চেফী ও প্রলাপ করিতে লাগিলেন। ঐীকৃষ্ণের সেবার জন্ম ব্যাকুলতার পরাকাষ্ঠা হৃদয়ে উদিত হইলে এইরূপ অপ্রাকৃত ভাবের উদয় হয়।

এইসময় শ্রীসরপদামোদর ও শ্রীরায় রামানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে সর্ববক্ষণ থাকিতেন। তাঁহারা প্রভুর ভাবোপযোগী বিভিন্ন সঙ্গীত প্রভুর প্রিয় গ্রন্থ হইতে পাঠ ও কীর্ত্তন করিতেন। মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুও কোন কোন শ্লোক পাঠ করিয়া বিলাপ করিতে করিতে শ্লোকের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতেন। একদিন এইরূপে প্রায় অর্দ্ধ রাত্রি অতিবাহিত হইল। শ্রীম্বরূপদামোদর ও

শ্রীরামানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভূকে শর্মন করাইয়া স্ব-স্ব বাসস্থানে গমন করিলেন। গম্ভীরার দারে গোবিন্দ শয়ন করিয়া রহিলেন। অর্দ্ধ-রাত্রিকালে মহাপ্রভু উচ্চ সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তিনটি দারে কপাট বন্ধ ছিল ; কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! দ্বার রুদ্ধ থাকা-সত্ত্বেও মহাপ্রভু ভাবাবেশে তিনটী প্রাচীরই উল্লঙ্ঘন করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। দক্ষিণ সিংহদ্বারের যে স্থানে 'তৈলক্ষী'\* গাভাগণ অবস্থান করে, তথায় গমন করিয়া মহাপ্রভু মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিলেন। এদিকে গোবিন্দ গম্ভীরায় মহাপ্রভুর কোন সাড়া-শব্দ না পাইয়া শ্রীস্বরূপগোস্বামী প্রভুকে ডাকাইলেন। শ্রীস্বরূপদামোদর প্রদীপ জালিয়া ভক্তগণের সহিত প্রভুর অম্বেষণ করিতে লাগিলেন। নানা-স্থানে অম্বেষণ করিতে করিতে সিংহদারে আসিয়া দেখিলেন, গাভীগণের মধ্যে মহাপ্রভু কৃষ্মাকৃতি হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন! প্রভুর মুখে ফেন, শ্রীঅঙ্গে পুলক, নয়নে অশ্রুধারা, বাহিরে জড়িমা, অন্তরে আনন্দ। চতুর্দ্দিকে গাভীগণ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ স্থাণ করিতেছে, দূরে সরাইয়া দিলেও উহারা প্রভুর অঙ্গ-স্পর্শ পরিত্যাগ করিতেছে না।

ভক্তগণ মহাপ্রভুকে ঘরে লইয়া আসিলেন এবং কর্ণে অনেকক্ষণ উচ্চনাম-সংকীর্ত্তন করিবার পর মহাপ্রভু অর্দ্ধবাহাদশা লাভ করিলেন। তখন প্রভুর হস্তপদাদি বাহিরে আসিল। মহাপ্রভু স্বরূপের নিকট আবার বিরহের বিলাপ করিতে লাগিলেন।

\* স্থাবিড়ের পূর্বোত্তরন্তিত দেশকে 'তৈলক' দেশ বলে। এই স্থানের গাভীকে 'তেলকা গাভী' বলে।

# ষগ্লবতিতম পরিচ্ছেদ

#### সমুদ্রবক্ষে

শ্রৎকালের কোন জ্যোৎসাময়ী রজনীতে মহাপ্রভু নিজ ভক্তগণের সহিত কুফাবিরহে বিভাবিত হইয়া শ্রীমন্তাগবতের শ্লোক শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে বিভিন্ন উচ্চানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে মহাপ্রভু 'আই-টোটা'-নামক স্থান হইতে অকস্মাৎ সমুদ্র দেখিতে পাইলেন। নীলামুধির উচ্ছলিত তরঙ্গে চন্দ্রের জ্যোৎসা পতিত হওয়ায় তাহা ঝল্মল করিতেছিল। ইহা দেখিয়া মহাপ্রভুর যমুনার স্মৃতি উদ্দীপ্ত হইল। মহাপ্রভু যমুনা-বিচারে অভিবেগে সমুদ্রের দিকে ধাবিত হইলেন এবং সকলের অলক্ষ্যে সমুদ্রের জলে ঝম্প প্রদান করিলেন। সমুদ্রে পতিত হইয়াই প্রভু মূচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সমুদ্রের তরক্ষ কখনও মহাপ্রভুকে ডুবাইয়া, কখনও ভাসাইয়া কখনও তরক্ষের সঙ্গে-সঙ্গে নাচাইয়া কখনও বা তীরে বহিয়া লইয়া আসিতে লাগিল। এইরূপে মূর্চ্ছিতাবস্থায় তরঙ্গের দারা চালিত হইয়া মহাপ্রভু কণারকের# দিকে গমন করিলেন। মহাপ্রভু গোপীর দাসী অভিমান করিয়া যমুনাতে কৃষ্ণের জলকেলি-উৎসব-দর্শনের ভাবে মগ্ন ছিলেন।

\*পুরী ছইতে ১» মাইল উত্তরে সমুদ্র-তটে কৃষ্ণপ্রস্তরময় সূর্য্যমন্দির অবস্থিত বলিরা এস্থানকে কোণার্ক বা অর্কতীর্থ বলে। অর্ক-শব্দের অর্থ—সৃষ্য ।

এদিকে শ্লীসক্ষপদামোদর প্রভৃতি ভক্তগণ মহাপ্রভৃকে দেখিতে না পাইয়া মনে মনে নানা বিভর্ক করিতে লাগিলেন ও নানা-



क्षांत्रक ख्या द्यामिना

স্থানে অথেষণ করিলেন, কিন্তু কোণায়ও মহাপ্রভুকে দেখিতে পাইলেন না। এইরূপভাবে অম্বেষণ করিতে করিতে যখন রাত্রি প্রায় অবসান হইল, তখন সকলেই নিশ্চয় করিলেন যে, মহাপ্রভু অন্তর্হিত হইয়াছেন। প্রভুর বিচ্ছেদে কাহারও দেহে আর প্রাণ রহিল না। বন্ধু-হৃদয়ের স্বভাবই এই যে, তাহা অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়া থাকে। তথাপি কেইই মহাপ্রভুকে পুনরায় দর্শনের আশা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না, আবার অম্বেষণ করিতে লাগিলেন। এমন সময় শ্রীস্বরূপগোস্বামী প্রভু দেখিতে পাইলেন, এক ধীবর তাহার স্কন্ধে মৎস্থ ধরিবার জাল স্থাপন করিয়া অন্তৃত ভাবাবেশে 'হরি-হরি' বলিতে বলিতে আসিতেছে। ধাবরের ঐরূপ ভাবাবেশ দেখিয়া শ্রীস্বরূপ গোস্বামী ভাহাকে ঐরূপ ভাবাবেশের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ধীবর বলিল যে, তাহার জালে একটি মৃত মনুষ্ম উঠিয়াছে। সে একটি বৃহৎকায় মংস্থ মনে করিয়া ঐ মৃত ব্যক্তিকে সযত্নে উঠাইয়াছিল। জ্ঞাল হইতে উহাকে বাহির করিবার কালে যথন তাহার গাত্র স্পর্শ হইয়াছে, তখন তাহার হৃদয়ে এক ভূত প্রবেশ করিয়াছে এবং ভয়ে তাহার শরীরে পুলক, কম্প, অশ্রু ও গদগদ-বাণীর প্রকাশ হইয়াছে। তাঁহার দর্শনমাত্রই মনুয়ের শরীরে যেন ভৌতিক ব্যাপারসমূহ প্রবিষ্ট হয়। ঐ ভূতটি মৃত মানুষের রূপ ধারণ করিয়া কখনও 'গোঁ' 'গোঁ' শব্দ করে, কখনও বা অচেতন হইয়া পডিয়া থাকে।

ধীবর আরও বলিল,—''আমি মৃত্যুমুথে পতিত হইলে আমার ন্ত্রী-পুক্র কি করিয়া বাচিয়া থাকিবে ?—এই ভয়ে আমি ভূত ছাড়াইবার জন্ম ওঝার নিকট যাইতেছি। আমি প্রত্যহ রাত্রিতে একাকী নির্জ্জনে মৎস্থ ধরিয়া বেড়াই। শ্রীনৃসিংহদেবের নাম-স্মরণে ভূত-প্রেত আমাকে কিছুই করিতে পারে না; কিস্তু কি আশ্চর্যা!
'নৃসিংহ'-নাম করিলেই এই ভূত আরও দ্বিগুণভাবে যেন ঘাড়ে
চাপিয়া বসে! তোমরা তথায় কিছুতেই যাইও না, তথায় গেলে
তোমাদেরও ভূতে ধরিবে।"

ধীবরের মুখে এইসকল কথা শুনিয়া শ্রীস্বরূপ গোস্বামী প্রভু প্রকৃত বিষয়টা বুঝিলেন ও ধীবরকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন,—"আমি একজন বড় ওঝা, তিন চাপড়েই তোমার ভূত ছাড়াইতেচি, তোমার কোন ভয় নাই। তুমি ঘাঁহাকে ভূত মনে করিয়াছ, তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চৈতত্যদেব। প্রেমাবিষ্ট হইয়া তিনি সমুদ্রের জলে ঝম্প প্রদান করিয়াছিলেন। তুমি তাঁহাকে তোমার জ্বালে উঠাইয়াছ। তাঁহার স্পর্শমাত্র তোমার কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হইয়াছে। তুমি তাঁহাকে কোথায় উঠাইয়া রাখিয়াছ, আমাকে দেখাও।"

ধীবর ভক্তগণকে লইয়া মহাপ্রভুকে প্রদর্শন করিলে শ্রীস্বরূপাদি ভক্তবৃদ্দ মহাপ্রভুর আর্দ্র কৌপীন দূর করিয়া শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করাইলেন ও সকলে মিলিয়া উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্ত্তন করিতে ও মহাপ্রভুর কর্ণে কৃষ্ণনাম বলিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে মহাপ্রভু অর্দ্ধবাহ্যদশার আগমন করিলেন ও ভাবাবেশে বলিতে লাগিলেন,—"আমি শ্রীযমুনা দর্শন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলাম। দেখিলাম, তথায় শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগোপী-গণের সঙ্গে মহাজলক্রীড়া করিতেছেন। আমি তীরে থাকিয়া সখী-গণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সেই বিচিত্র লীলা দর্শন করিতেছিলাম।"

যখন মহাপ্রভু অন্ধবাহ্যদশায় আগমন করিলেন, তখন তিনি শ্রীস্বরূপ গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভোমরা আমাকে লইয়া এই স্থানে অবস্থান করিতেছ কেন 🤊 শ্রীসরূপণামোদর প্রভু আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বলিলেন। মহাপ্রভুও তাঁহার অবস্থা অন্তরন্ধ ভক্তগণের নিকট বর্ণন করিলেন।

# সপ্তনবতিত্য পরিচ্ছেদ লীলা-সঙ্গোপনের ইঙ্গিত

ভগবান শ্রীগোরস্থন্দর প্রতিবৎসর বাৎসল্যরস-মূর্ত্তি শ্রীশচী-মাতাকে আশ্বাস দিবার জন্য শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতকে শ্রীমায়াপুরে পাঠাইতেন। তাঁহার সঙ্গে শ্রীপরমানন্দপুরীর অনুরোধে শ্রীমন্মহা-প্রভু শচীদেবীর জন্ম নবদ্বীপে বস্ত্র ও মহাপ্রসাদ পাঠাইয়া দিতেন। তিনি ভক্তগণের জন্মও মহপ্রসাদ প্রেরণ করিতেন।

একবার শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত নবদ্বীপ ও শান্তিপুর হইয়া যথন পুরীতে আসিলেন, তখন শ্রীঅদৈত প্রভু শ্রীজগদানন্দের দারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট হেঁয়ালি-চছলে এইরূপ কএকটি কথা বলিয়া পাঠাইলেন.—

> বাউলকে কহিছ,—লোক হইল বাউল \*। বাউলকে কহিছ,-হাটে না বিকায় চাউল ॥

থাউল-বাতুল-শব্দের অপত্রংশ।

বাউলকে কহিহ, -- কাষে নাহিক আউল\*। বাউলকে কহিছ,—ইহা কহিয়াছে বাউল ॥

--- (5: b: 図: ) る (20-2)

অর্থাৎ প্রেমোন্মত্তকে ( শ্রীকৃষ্ণবিরহী গোপীর ভাবে বিভাবিত মহাপ্রভুকে ) বলিও,—লোক প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছে। প্রেমের হাটে প্রেমরূপ-চাউল বিক্রয়ের আর স্থান নাই। অর্থাৎ আর বহুলোক এই শ্রীগোপী-প্রেমের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিবে তাঁহাকে বলিও.—আউল অর্থাৎ প্রেমাতৃর ( অদ্বৈতাচার্য্য ) আর সাংসারিক কার্য্যে নাই। প্রেম-পাগলকে বলিও যে, প্রেম-পাগল বা প্রেমোন্মন্ত শ্রীঅবৈত এইরূপ বলিয়াছে। অর্থাৎ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের যে তাৎপর্য্য ছিল, তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে: এখন প্রভু যাহা ইচ্ছা, তাহাই করুন।

এই ভৰ্জ্জা শুনিয়া মহাপ্ৰভু ঈষৎ হাসিলেন, "আচাৰ্য্যের যে আজ্ঞা" বলিয়া মৌন হইলেন ৷ শ্রীস্বরূপগোস্বামী প্রভু এই ভর্জার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে মহাপ্রভু সঙ্কেতমাত্র করিয়া বলিলেন্—

> আচার্যা হয় পূজক প্রবল। আগম-শাঙ্গের বিধি-বিধানে কুশল॥ উপাসনা লাগি দেবের করেন আবাহন। পূজা লাগি' কত কাল করেন নিরোধন॥ পূজা-নির্বাহন হৈলে পাছে করেন বিসর্জন।

> > —टिं हः यः >वारद-२१

শ্রীমন্মহাপ্রভু ইঙ্গিতে জানাইলেন যে, শ্রীঅহৈতাচার্য্য প্রভুই গঙ্গাতীরে শ্রীমায়াপুরে গঙ্গাজল-তুলসীদ্বারা পূজা করিয়া মহাপ্রভুকে গোলোক হইতে আবাহন করিয়াছিলেন। পূজা নির্নাহ করিয়া পূজক যেরূপ দেবতা বিসর্জ্জন করেন, বোধ হয়, শ্রীব্সবৈতাচার্য্য এখন সেইরূপ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছেন।

আচার্য্যের এই হেঁয়ালি পাঠ করিবার পর হইতে মহাপ্রভুর ক্সফ্রবিরহদশা আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বিরহোমাদে মহাপ্রভু রাত্রিতে গম্ভীরার ভিত্তিতে মুখ ঘর্ষণ করিতেন। শ্রীস্বরূপ-শ্রীরামরায় সময়োচিত গানের দারা মহাপ্রভুকে সাস্ত্রনা দিবার চেম্টা করিতেন: কিন্তু প্রভুর কুষ্ণবিরহ-সমুদ্র নানাভাবে উদ্বেলিত হইয়া উঠিত।

একদিন বৈশাখ-মাসের পূর্ণিমা-তিথিতে রাত্রিকালে মহাপ্রভু 'শ্রীজগুরাথবল্লভ'\*-উত্যানে মহাভাবাবেশে দশপ্রকার চিত্র-জল্লোক্তি প্রকাশ করিলেন। দৈন্য, উদেগ ও উৎকণ্ঠায় মহাপ্রভু কখনও কখনও শ্রীশ্রীস্থরূপ-রামানন্দের সহিত তাঁহার স্ব-রচিত্ শিক্ষাফ্টকের ণ শ্লোক আস্বাদন করিতে করিতে রাত্রি যাপন করিতেন। কথনও বা 'শ্রীগীতগোবিন্দ,' 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত', 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটক' (শ্রীরামানন্দ রায়ের রুত), কথনও বা শ্রীমন্তাগবতের শ্লোক আস্বাদন করিতে করিতে মহাপ্রভুর কৃষ্ণ-বিরহ মহাভাবসাগর নবনবায়মানভাবে উচ্ছলিত হইয়া উঠিত।

<sup>\*</sup> শীজগুরাখবলভ—'গুণিচা-বাড়ী' ত মন্দিরের প্রায় মাঝামাঝি হলে 'জগুরাখ-বলভ'-নামক একটি উদ্যান আছে।

<sup>+</sup> পরিশিত্তে ঐতিভন্তদেবের রচিত শিক্ষান্তক দ্রন্থবা।

এইসকল অপ্রাকৃত মহাভাবের লক্ষণ শ্রীক্ষের সর্বশ্রেষ্ঠা সেবিকা ও প্রিয়ত্তমা একমাত্র শ্রীরাধারাণীতেই সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়। যাঁহারা জগতের অভিনিবেশ বা শুক্ষবৈরাগ্যের সামান্ত সম্বল লইরা ব্যবসায় করেন, এই সকল উচ্চকথা তাঁহারা ধারণা করিতে পারিবেন না। এমন কি, যাঁহাদের চিত্ত বৈকুঠের ঐশ্বর্য্যে আকৃষ্ট, তাঁহারাও শ্রীরাধার প্রেমান্মাদের কথা কিছুই ব্র্থিতে পারেন না। শ্রীরাধার আদর্শ সেবা-রাজ্যের চরম সামা। সেই সেবার পরাকাষ্ঠা—প্রেমের পরাকাষ্ঠাকে বাস্তব রূপ দিয়াছিলেন শ্রীচৈত্তভাদেব।

পূর্ণতমভাবে সর্ববাঞ্চদারা সর্ববক্ষণ ক্ষেত্র সেবা করিয়াও 'কিছুই সেবা করিতে পারিতেছি না, কিরূপভাবে ক্ষেত্র ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করিব ?'—এজন্ম যে সর্ববন্ধণ প্রবলোৎকণ্ঠা, তাহাকেই 'বিপ্রালম্ভ' বা ক্ষাবিরহ বলে। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই উচ্চতম ভজনের কথাই জগতে বিতরণ করিয়াছেন। ইহা পূর্বেব আর কথনও কোণায়ও বিতরিত হয় নাই।

এইপ্রকারে মহাপ্রভু প্রথম চরিবশ বৎসর গৃহস্থলীলাভিনয়, দিতীয় চরিবশ বৎসরের মধ্যে প্রথম ছয় বৎসর সয়্যাসি-শিরোমণি আচার্য্যের লীলায় সমগ্র ভারতে শুদ্ধভক্তি-প্রচার, শেষ আঠার বৎসরের মধ্যে প্রথম ছয় বৎসর ভক্তসঙ্গে বাস ও পুরীতে আচার্য্য-লীলাভিনয় এবং সর্ববশেষ বার বৎসর অন্তরক্ষ-ভক্তগণের সহিত সর্ববন্ধণ রসাম্বাদন-লীলা করিয়া আটচল্লিশ বৎসরকাল প্রকটলীলা করিয়াছিলেন। অতঃপর ভক্তগণকে অধিকতর বিরহে ও কৃষ্ণভক্তনে

উন্মন্ত করিবার জন্ম স্বীয় প্রকটলীলা সঙ্গোপন করিয়াছিলেন। ভাই শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্মের অপ্রাকটের পর বিরহব্যথিত হইয়া গাহিয়াছেন্—

পয়োরাশেস্তীরে ক্ষুর্ত্পবনালীকলন্যা
মুত্ত্ব নারণাস্থারণজনিত প্রেমবিবশঃ।
কচিৎ ক্ষাবৃত্তি প্রচলরসনাে ভক্তিরসিকঃ
স চৈত্তঃ কিং মে পুনর প দৃশোর্যাস্থাতি পদম্॥
(শুবমালা—শ্রী চৈত্তাদেবের দ্বিতীয়াইক)

সমুদ্রতারে উপবনসমূহ দর্শন করিয়। মুহুমুর্তিঃ বৃন্দাবন-স্মৃতিতে যিনি প্রেমবিবশ হইতেন, কখনও বা অবিরাম শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনে যাঁহার রসনা চঞ্চল হইত, সেই ভক্তিরস-রসিক শ্রীচৈতগ্যদেব কি পুনরার আমার নেত্রের গোচরীভূত হইবেন ?

# অফ্টনবতিতম পরিচ্ছেদ অপ্রকট-লীলা

অনেকে শ্রীচৈতন্যদেবের অপ্রকট-লীলাকে সাধারণ মনুদ্যের দেহত্যাগের গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেখিতে চাহেন। সাধারণ যোগিগণেরও দেহ অলক্ষিতভাবে অদৃশ্য হইবার ভূরি ভূরি প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। ভক্তবর শ্রীধ্রুবের সশরীরে নিতাধামে গমনের কথা \* শ্রীমন্তাগবতে দৃষ্ট হয়। আর, যে শ্রীচৈতন্যদেব যোগেশর-গণেরও পরমেশ্বর, ভক্তিযোগিগণের নিত্য ধ্যানের বস্তু, তাঁহার সচ্চিদানন্দ ততু कि প্রকারে অন্তর্হিত হইয়াছিল, তাহা একটুকু প্রকৃতিন্থ হইয়া বিচার করিলেই বুঝিতে পারা যায়। মহাপ্রভু প্রকটলীলা-কালেও বহুবার বহুস্থান হইতে অন্তর্দ্ধান-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ইহা অচিন্ত্যশক্তি ভগবানের পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব ব্যাপার নহে। যিনি সপ্ত সংকীর্ত্তন-সম্প্রদায়ের প্রত্যেক সম্প্রদায়ে একই সময়ে নৃত্য-কীর্ত্তন-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, যিনি শ্রীবাসের মৃতপুত্রের মুখে তত্ত্বকথা বলাইয়াছিলেন, যিনি বিসূচিকা-ব্যাধিতে মৃতপ্রায় অমোঘকে স্পর্শমাত্র রোগমুক্ত ও স্থন্থ করিয়া সেই মুহূর্ত্তেই কৃঞ্চনামে নৃত্য করাইয়াছিলেন, যিনি প্রবল তরক্ষে আলোড়িত সমুদ্রের মধ্যে মহাভাব-মূচ্ছব্যি সমস্ত রাত্র অবস্থান করিয়াছিলেন, যে কৃপালু ভগবান্ গলিতকুষ্ঠ বাস্থদেবকে আলি**ন্ত**ন করিবানাত্র স্থপুরুষ ও কৃষ্ণপ্রেমিক করিয়াছিলেন, সেই অনস্ত ঐশ্ব্যাপ্রকটনকারী ভগবানের সশরীরে অন্তর্হিত হওয়া বা একই সময় বহুস্থানে প্রকটিত থাকা কিছু অস্বাভাবিক ও অসম্ভব ব্যাপার নহে। শ্রীরামচন্দ্রাদি ভগবদবতারগণেরও সশরীরে ও সপার্ষদে বৈকুণ্ঠ-বিজয়ের কথা ভারতবর্ষে শান্ত্রপ্রসিদ্ধ ব্যাপার। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীক্ষের সশরীরে অপ্রকট-লীলায় প্রবেশের কথা শ্রীমন্তাগবতে দৃষ্ট হয়।

<sup>\*</sup> **ভা:** ৪|১২|৩**•** স্লোক

লোকাভিরাম্যাং স্বতমুং ধারণাধ্যানমঙ্গলম্। যোগধারণয়াথেয়া দগ্ধা ধামারিশং স্বকম্॥

一一画: >>|の>|も

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ধ্যান-ধারণার বিষয়ীভূত লোকাভিরাম শ্রীবিগ্রছ আগ্নেয়ীযোগধারণার দারা দগ্ম না করিয়াই নিজধামে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন।

স্বচ্ছন্দমূত্যু যোগিগণ নিজ দেহকে আগ্নেয়ী যোগধারণাদারা দশ্ম করিয়া লোকান্তরে প্রবেশ করেন। পরস্তু ভগবানের অন্তর্জান সেরূপ নহে, ভগবান্ নিজ নিতা সচ্চিদানন্দ-তন্ম দগ্ধ না করিয়াই ঐ শরীরের সহিতই বৈকুঠে প্রবেশ করেন। তাহার কারণ এই যে, তাঁহার শ্রীঅঙ্গে লোকসমূহের অবস্থান; স্থতরাং সর্ব্ব জগতের আশ্রয়-স্বরূপ তাঁহার শরীরটী দগ্ধ হইলে জগতেরও দাহপ্রসঙ্গ উপস্থিত হয়।

অজাতো জাতবদ্বিফুরমৃতো মৃতবত্তথা। মার্যা দশ্রেরিত্যমজ্ঞানাং মোহনার চ॥

—বাংশ

ভগবান্ বিষ্ণু অজ্ঞান ব্যক্তিগণের মোহনের নিমিত্ত মায়াবলে অজ্ঞাত হইয়াও জাত জীবের স্থায় এবং অমৃত হইয়াও মৃত জীবের স্থায় আপনাকে প্রদর্শন করেন।

# একোনশততম পরিচ্ছেদ

## ঐ।ৈচতগ্যদেবের রচিত গ্রন্থ

শ্রীচৈতভ্যদেব শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের দারা ভক্তিশান্ত রচনা করাইয়াছেন। যে-যে ভক্তিগ্রন্থ লিখিতে হইবে, তাহার সূত্রসমূহ তিনি কাশীতে অবস্থান-কালে শ্রীসনাতনকে বলিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীসনাতনের রচিত 'বৃহস্তাগবতামৃত', 'বৈষ্ণবতোষণী'-গ্রন্থ মহাপ্রভুরই রচনা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শ্রীরূপের রচিত 'ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু', 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থও তজ্ঞপ। মহাপ্রভু প্রয়াগে প্রস্কল গ্রন্থের সূত্র শ্রীরূপকে বলিয়াছিলেন। 'ললিভমাধব,' 'বিদগ্বমাধব' প্রভৃতি নাটক এবং শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের কতিপয় রচনা মহাপ্রভু স্বয়ং দেখিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভু, শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভু ও শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু যে-সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাও মহাপ্রভুর প্রদত্ত সূত্র-অবলম্বন করিয়াই রচিত হইয়াছে।

কুমারহট্ট বা হালিসহর-নিবাসী শ্রীল শিবানন্দ সেন প্রতি-বৎসর বহু গৌড়ীয়-ভক্তকে লইয়া নীলাচলে শ্রীচৈতক্যদেবের শ্রীচরণান্তিকে গমন করিতেন। শ্রীশিবানন্দের পুত্র শ্রীচৈতক্যদাস ও শ্রীপরমানন্দদাস শ্রীচৈতক্যদেবের দর্শন ও কৃপা-লাভ করিয়াছিলেন এবং স্বচক্ষে শ্রীশ্রীগৌরস্থানরের বিভিন্ন লীলা দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীল শিবানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীটেতগুদাস
'শ্রীটৈতগুচরিত-মহাকাব্য'-নামক একটা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন;
ইহাতেও শ্রীটেতগুদেবের বিস্তৃত চরিত পাওয়া যায়। শ্রীল
শিবানন্দের কনিষ্ঠ পুত্র—যিনি শ্রীপরমানন্দদাস বা শ্রীপুরীদাস
অথবা শ্রীকবিকর্ণপূর-নামে বিখ্যাত, তাঁহারই মুখে শ্রীটৈতগুদেব
নিজপদাঙ্গুষ্ঠ প্রদান করিয়াছিলেন। ইনি 'শ্রীটৈতগুচন্দ্রোদয়নাটক' ও 'শ্রীগোরগণোদ্দেশদীপিকা'য় শ্রীটৈতগুদেব ও তাঁহার
পার্ষদরন্দের চরিত বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীল লোকনাথ গোস্বামিপ্রভু শ্রীগোরস্থারের পার্যদ ছিলেন। তাঁহার শ্রীমুখে শ্রীল
নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীটেতগুদেবের যে-সকল উপদেশ শ্রাবশ
করিয়াছিলেন, তাহাই সর্ববসাধারণের জন্ম বঙ্গভাষায় 'প্রার্থনা'
ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীমুরারিগুপ্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীনবদ্বীপ-লালার সঙ্গী ছিলেন, আর শ্রীস্বরূপদামোদর পুরীতে সর্বক্ষণ মহাপ্রভুর সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার অন্তঃলালা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। সেই মুরারিগুপ্তের করচা ও শ্রীস্বরূপদামোদরের করচায় যে-সকল সিদ্ধান্ত আছে, তাহা মহাপ্রভুরই হালগত সিদ্ধান্ত। শ্রীস্বরূপদামোদরের করচা অবলম্বনে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভু শ্রীচৈতগ্যদেবের লীলাত্মক কতিপয় স্তব ও প্রভুর সিদ্ধান্তপূর্ণ বহু গ্রন্থ শ্রবণ করিয়াছেন। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর শ্রীমুথে শ্রবণ করিয়াই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতগ্যদেবের চরিত্র রচনা করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিন্ন-আত্মা শ্রীমন্নিত্যানন্দের

শিশ্য ছিলেন—শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর। তিনি শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর শ্রীম্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-কথা শ্রবণ করিয়া 'শ্রীচৈতন্য-ভাগবত'-গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থই শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্র-সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ।

শ্রীচৈতভাদের স্বয়ং 'শিক্ষান্তর্ক'-নামে আটটি শ্লোক রচনা করেন; ভাহাতে তাঁহার শিক্ষার সার নিহিত রহিয়াছে। এতঘাতীত মহাপ্রভুর রচিত আরও কয়েকটি বিক্ষিপ্ত শ্লোক পাওয়া যায়। মহাপ্রভু দাক্ষিণাতোর পয়ঃস্বিনী-নদীর তীরস্থ আদিকেশব-মন্দির হইতে 'ব্রহ্মসংহিতা' ও ক্লফবেগার তার হইতে 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত'-নামক তুইখানি গ্রন্থ আনম্বন করিয়া উহাতে যথাক্রমে তাঁহার প্রচার্য্য তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত ও রসসিদ্ধান্তের বিচার জগতে প্রকাশ করিয়াছেন।

# শততম পরিচ্ছেদ প্রীচৈতগ্যদেবের শিক্ষা

"শ্রীমম্মহাপ্রভু যে চবিবশ বৎসর গৃহস্থলীলাভিনয় করিয়া-ছিলেন, ভৎকালেও শ্রীবাস-অঙ্গনে, গঙ্গাভীরে, চতুষ্পাঠীতে এবং পথে পথে জীবসকলকে হরিনাম-মাহাত্ম্য ও হরিকীর্ত্তনের কর্ত্তব্যভা প্রচার করিয়াছিলেন; পরে সন্মাস অবলম্বন-পূর্ববক শ্রীপুরুষোত্তম- ক্ষেত্রে শ্রীসার্ববভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতিকে, বিন্থানগরে শ্রীরায় রামানন্দকে, দক্ষিণদেশে শ্রীব্যেক্ষট ভট্ট প্রভৃতিকে, প্রয়াগে শ্রীরূপ গোস্বামীকে এবং ভঙ্গীক্রমে শ্রীরুঘুপতি উপাধ্যায় ও শ্রীবল্লভ ভট্ট মহোদয়কে, বারাণসীতে শ্রীসনাতন গোস্বামী ও শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভৃতিকে যেসকল উপদেশ দিয়াছিলেন, ভাহাতেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমস্ত শিক্ষা যথায়থ লাভ করা যায়।

জগজ্জীবের প্রতি অপার দয়া প্রকাশ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু সমস্ত ভারতে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম বা জৈবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কোন দেশে স্বয়ং গিয়া প্রচারকার্য্য করেন, কোন কোন দেশে প্রচারক পাঠাইয়া ঐ কার্য্য সম্পন্ন করেন। প্রচারকগণকে অসীমশক্তি সঞ্চারপূর্বক দেশে দেশে পাঠাইয়াছিলেন। প্রেমসূত্রে মহাপ্রভুর প্রচারকগণ কার্য্য করিতেন। ভাঁহারা কোন বেতন বা পুরস্কার আশা করেন নাই।

শীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষামূল এই যে,—কৃষ্ণপ্রেমই জীবের নিত্য ধর্দ্মধন কি কেই ধর্দ্মধন হটতে জীব কথনই নিত্য বিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না, কিন্তু কৃষ্ণবিশ্বতিক্রমে মায়ামোহিত হইয়া অন্য বিষয়ে অনুরাগ হওয়ায় ক্রমশঃ সেই ধর্দ্ম গুপুপ্রায় হইয়া জীবাত্মার অন্তঃকোষে লুকায়িত হইয়াছে। তাহাতেই জীবের সংসার-তঃখ। পুনরায় সৌভাগ্য-ঘটনাক্রমে জীব যদি 'আমিনিত্য কৃষ্ণদাস'—এই কথাটি শ্মরণ করেন, তবে উক্ত ধর্দ্ম পুনরুদিত হইয়া জীবের স্বাস্থ্যবিধান অবশ্যই করিবে।"

—শ্রীচৈতন্ত্রশিক্ষামৃত, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীচৈতগ্যদেব তাঁহার স্বরচিত শিক্ষাফকৈ\* নিম্নলিখিত উপদেশসমূহ প্রদান করিয়াছেন:—

১। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই সর্ববশ্রেষ্ঠ ভজন। কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে
চিত্তদর্পণ পরিপূর্ণভাবে মার্জ্জিত হয়, ভীষণ সংসার-দাবানল হেলায়
সর্ববতোভাবে নির্বাপিত হয়, সর্বাশ্রেষ্ঠ আত্মমঙ্গল পূর্ণবিক্ষিত
হয়। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন—পরা বিছা বা ভক্তির জীবনস্বরূপ, কৃষ্ণকীর্ত্তন—প্রেমানন্দের সংবর্জনকারী, কৃষ্ণকীর্ত্তন—পদে-পদেই
পরিপূর্ণ অমৃত আস্বাদন করাইয়া থাকে এবং কৃষ্ণকীর্ত্তন-প্রভাবেই
জীবগণ স্থাশীতল কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা-সমৃদ্রে অবগাহন করিতে
পারে।

২। নাম ও নামীতে কোন ভেদ নাই। নামী ভগবান্
নিজ নামে সর্ববশক্তি অর্পণ করিয়া তাহা জগতে অবতীর্ণ
করাইয়াছেন, নামকীর্ত্তনে কালাকাল, স্থানাস্থান বা পাত্রাপাত্রবিচার নাই। কিন্তু চুর্দ্দিব অর্থাৎ অপরাধ থাকিলে নামে রুচি
হয় না। সেই অপরাধ দশ প্রকার, তন্মধ্যে শুদ্ধ ভগবন্তক্তের
নিন্দাই প্রথম অপরাধ। শ

পরিশিষ্টে 'শিক্ষান্টক' দ্রন্থবা।

<sup>†</sup> দশাপরাধ—(১) সাধুনিন্দা, (২) অস্তাদেবে স্বতন্ত্র ঈথর-বৃদ্ধি এবং কৃষ্ণনাম, রূপ, গুণ ও লীলাকে কৃষ্ণ-স্বরূপ হইতে পৃথগ বৃদ্ধি, (৩) নামতত্ত্বিদ্ গুরুর প্রতি অবজ্ঞা, (৪) নাম-মহিমা-বাচক শান্ত্রনিন্দা, (৫) শাস্ত্রে নামের যে মাহান্ত্র্য ও কল লিখিত আছে, তাহাতে অর্থবাদ করিয়া কল্পনা মনে করা, (৬) নামবলে পাপবৃদ্ধি, (৭) শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে নাম উপদেশ করা, (৮) অস্ত্র গুভকর্মের সহিত হরিনামকে সমান মনে করা, (২) নাম-গ্রহণ-বিষয়ে অনবধান, (১০) 'আমি ও আমার'-আস্তিক্রমে নামের মাহান্ত্র্য জানিয়াও তাহাতে জীতি না করা।

৩। তৃণ হইতেও স্থনীচ, তরু হইতেও সহিষ্ণু, নিজে অমানী ও অপরের প্রতি মানদানকারী হইয়া সর্ব্যক্ষণ হরিনাম কীর্ত্তন করিতে হইবে।

'তৃণাদপি স্থনীচ'-বাক্যের অর্থ এই যে, জাব এই জড়জগতের অন্তর্গত কোন বস্তু নহে; বস্তুতঃ জীব—অপ্রাকৃত অনুচৈতশ্য, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্মের রেণু।

- ৪। শ্রীহরিকীর্ত্তনকারী শ্রীহরিনামের নিকট ধন, জন, স্থন্দরী কামিনী, জাগতিক কবিত্ব বা বিদ্যা অর্থাৎ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা প্রার্থনা করিবেন না। অধিক কি, পুনর্জন্ম হইতেও নিষ্কৃতি বা মুক্তি, ত্রিভাপজালার শান্তিও চাহিবেন না। প্রতিজন্মে কৃষ্ণ-পাদ-পল্মে অহৈতৃকী ভক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ব্যতীত অন্য কামনা করিলে কখনও কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইবে না।
- ৫। জীব নিজ-স্বরূপকে একিফাপাদপদ্মের ধূলিকণাসদৃশ জানিয়া সর্ববদা উৎকণ্ঠার সহিত একিফোর সেবা করিবে।
- ৬। নাম গ্রহণ করিতে করিতে সিদ্ধির বাহ্যলক্ষণে অফ্ট-সান্ত্রিক বিকার-সমূহ স্বতঃই অঙ্গে প্রকাশিত হইবে।
- ৭। সিদ্ধির অন্তর্লকণে কৃষ্ণ-সেবা ব্যতীত নিমেষকালও যুগের ন্যায় মনে হইবে। অন্তরের অকৃত্রিম সেবা-ব্যাকুলতাজনিত অশ্রু বর্ষাকালের বারিধারার ন্যায় প্রবাহিত হইবে, কৃষ্ণ-বিরহ-ব্যাকুলতায় সমস্ত জগৎ শূন্যবোধ হইবে অর্থাৎ জগদভোগের পিপাসার পরিবর্ত্তে সকল বস্তুর দ্বারা কেবল কৃষ্ণসেবার জন্ম ব্যাকুলতা হইবে।

৮। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিরঙ্কুশ ইচ্ছাবশতঃ যদি কুপাপূর্ববক দর্শন দান করেন—ভাল, আর যদি দেখা না দিয়া মর্মাহত করেন, তথাপি সেই স্বতন্ত্র পরমপুরুষের অবাভিচারিণী সেবা-লাভের আশাতেই পড়িয়া থাকিতে হইবে। একমাত্র শ্রীকুষ্ণই যণা-সর্ববস্ব—নিভাপ্রভু।

শ্রীচৈতন্মদেব দশটী সিদ্ধান্ত জগতে জানাইয়াছেন। এই সকলই তাঁহার শিক্ষার মূলসূত্র,—

- (১) আম্মায়-(বেদ) বাকাই প্রধান প্রমাণ। শ্রীমন্তাগবভ সেই বেদকল্পডরুর প্রপক ফল এবং বেদাসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য।
  - (২) শ্রীকৃষ্ণই পরমতত্ত্ব।
  - (৩) তিনি সর্ববশক্তিমান।
  - (৪) তিনি সমস্ত রসামূতের সমুদ্র।
  - (a) জীবসকল <u>শী</u>হরির বিভিন্ন অণু-অংশ।
- (৬) জীব ভটস্থশক্তি হইতে প্রকাশিত বলিয়া মায়াদারা বশীভূত হইবার যোগ্য।
- (৭) তটক্বধর্মবশতঃ জীব আবার হরিভজনের ঘারা মায়া হইতে মুক্ত হইবারও যোগ্য।
- (৮) জীব ও জড়--সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরি হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ।
  - (৯) শুদ্ধভক্তিই জীবের সাধন।
  - (১০) কৃষ্ণপ্রেমই জীবের একমাত্র প্রয়োজন বা সাধ্য।

# একাধিক-শততম পরিচ্ছেদ

#### অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত দার্শনিক সিদ্ধান্তের নাম—'অচিস্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত'। এই সিদ্ধান্তই বেদান্তের সার্ববদেশিক ও সার্ববভৌম সিদ্ধান্ত। সমস্ত শুদ্ধ বৈদান্তিক আচার্য্যগণের সিদ্ধান্তের পরিপূর্ণতা ইহাতে পাওয়া যায়।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চৈতভাদেব বলিয়াছেন,—প্রণব অর্থাৎ ওঁকারই কৃষ্ণের গৃঢ় নাম, বেদের আদি বীজ এবং সর্ব্ব বেদময় শব্দ ব্রহ্ম। প্র+ মু (স্তুতি করা) + অন্—এই প্রকারে 'প্রণব'-শব্দটী সাধিত হইয়াছে। স্তবনীয় পরব্রক্ষের শাব্দিক অবতারই ওঁকার। ওঁকার হইতে সমস্ত বেদ উদিত হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রণবই বেদবীজ্প মহাবাক্য এবং বেদের অভাংশ সমস্ত প্রাদেশিক বাক্যবিশেষ। মারাবাদ-রচিয়িতা শ্রীশঙ্করাচার্য্যস্বামী প্রণবের মহাবাক্যতাকে আচ্ছাদিত করিয়া (১) অহং ব্রহ্মাস্থ্যে (আমিই ব্রহ্ম), (২) প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম (প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম), (৩) তত্ত্মসি (তুমিই তিনি), (৪) একমেবাদ্বিতীয়ং (এক বই তুই নাই)—এই চারিটী প্রাদেশিক বেদবাক্যকে মহাবাক্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বেদবীজ্ঞ প্রণব শুদ্ধভক্তি-প্রচারক বলিয়া প্র মতের আচ্ছাদন করার প্রয়োজন হওয়ায় অভ্য কয়েকটী বাক্যকে মহাবাক্য বলিয়া কেবল-

অবৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন। ইহাতে পরত্রন্মের সহিত জীবের যে শুদ্ধ সম্বন্ধ, তাহা লুকায়িত করা হইয়াছে। বেদের সর্বাঞ্চ-বিচার ইহাতে নাই। এইজন্মই শ্রীমধ্বাচার্য্যস্বামী কোন কোন শ্রুতিবাক্য অবলম্বনপূর্ববক দৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন। ভাহাতেও বেদের সর্ববান্স-বিচার না থাকায় সম্বন্ধতত্ত্ব প্রস্ফুটিত হইল না। শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে সম্বন্ধজ্ঞানের প্রফুল্লভা প্রদর্শন করেন নাই। দ্বৈতাদ্বৈত্বাদী শ্রীমল্লিদ্বাদিত্যস্বামীও সেইরূপ কতকটা অসম্পূর্ণতা প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমিষ্ট্রফু-স্বামীও তদীয় প্রকাশিত শুদ্ধাবৈতমতে একট্ অস্পষ্টতা রাখিয়া গেলেন। মহাপ্রভু প্রেমধর্ম্মের নিত্যতা স্থাপন-উদ্দেশ্যে অচিন্ত্য-ভেদাভেদসিদ্ধান্ত-দারা সম্বন্ধজ্ঞানের সম্পূর্ণ শুদ্ধতা শিকা দিয়া জগৎকে বিভর্করূপ অন্ধকার হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। মহাপ্রভু বলেন, একমাত্র প্রণবই মহাবাকা; ভাহাতে যে অর্থ, তাহা উপনিষৎসমূহে জাজ্ল্যমান আছে। উপনিষদ্ যাহা শিকা দেন, তাহা ব্যাসসূত্রের সম্পূর্ণ অনুমোদিত। ব্যাসসূত্রের ভাষ্য— শ্রীমন্তাগবত। ব্যাসসূত্রের প্রথমেই "জন্মাত্মস্থ যতঃ"—এই সূত্রে পরিণামবাদই সত্য বলিয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"—এই বেদমন্ত্রে তাহাই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। ভাগবতেও সেই অর্থ প্রতিপন্ন হইয়াছে। "পরিণাম-বাদে' ব্রহ্ম বিকারী হইয়া পড়েন—এই আশক্ষা করিয়া শক্ষরস্বামী 'বিবর্ত্তবাদ' স্থাপন করেন। বস্তুতঃ ব্রহ্মবিবর্ত্তই সকল দোষের মূল। পরত্রকোর নিত্য-স্বাভাবিকী পরাশক্তি মানিলে আর সে-সব

দোষ থাকে না। শক্তির যে বিচিত্র বিকার, তাহা হইতেই বিশ্ব হইয়াছে, ইহাই সভা। ত্রহ্ম বিকারী নহেন। ত্রহ্মশক্তির বিকারের ফল এই জড়জগৎ ও জৈবজগৎ। মণি হইতে স্বর্ণ প্রসব হইয়াও মণি অবিকৃত থাকে,—মহাপ্রভু যে এই উদাহরণ দিয়াছেন, ইহাতে স্পাফ্ট প্রতীত হয় যে কৃষ্ণশক্তিই সমস্ত স্ষ্টি করিয়াছে, অপচ রুক্ষ ভাহাতে বিকারী হন না। সমস্তই শক্তি-পরিণাম। চিচ্ছাক্তর পূর্ণ-পরিণামে বৈকুণ্ঠাদি ধাম, নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও অণুপরিমাণে চিৎকণ জাবসমূহ। মায়াশক্তির পরিণামে সমস্ত জড়জগৎ ও জীবের লিঙ্গ ও স্থূলদেহ। জড়জগৎ বলিলে চতুর্দ্দশ ভুবনই বুঝিতে হইবে। বেদান্তসূত্রে ও উপনিষদে এই পরিণামবাদ সর্বত্র পাওয়া যায়। মহত্তব্, অহঙ্কার, আকাশ, তেজঃ, বায়ু, সলিল ও পৃথী—এই সকলের ক্রমপরিণাম-বিকাশই পরিণামবাদ। কেবল-অদ্বৈতবাদের পোষণ করিতে করিতে চরমে কিছুই হয় না, কেবল অবিত্যাকল্লিত জীব ও জগৎ—এরূপ প্রতীতি হইতে থাকে। 🗱 শুদ্ধপরিণামবাদে ক্লেচ্ছায় জৈবজগৎ ও জড়-জগৎ হইয়াচে সভা। স্প্তি কল্লিভ নয়। তবে কুফেচছায় ইহা আবার লয় হইতে পারে বলিয়া জগৎকে নশ্বর বলা যায়। নশ্বর জগতের সহিত জীবের অনিত্য পাস্থ-সম্বন্ধমাত্র। যুক্ত-বৈরাগাই জীবের ও জডের পরস্পর সম্বন্ধজনিত সদ্বাবহার কার্যা।

> শ্ৰেয়: সৃতিং ভব্তিমুদশু তে বিভো ক্লিখন্তি যে কেবলৰোধলৰূরে। ভেষামসৌ ক্লেশল এব শিক্ততে নাম্মদ-যথা স্থলত্বাবঘাতিনাম । ( 图1: 3-13818 )

এই সিদ্ধান্তমতে কৃষ্ণের সহিত জাবের ভেদ ও অভেদ এবং কৃষ্ণের সহিত জগতের ভেদ ও অভেদ যুগপৎ সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইরাছে। সসীম মানব-যুক্তিতে ইহার সামঞ্জস্ম হয় না বলিয়া এই নিত্য ভেদাভেদতত্ত্বকে 'অচিন্তা' বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে। অবিচিন্তাশক্তি ভগবানের পক্ষে ইহা যুক্তিযুক্তই বটে। সেই শক্তিতে যাহা যাহা স্থাপিত হইয়াছে, তাহা আমাদের পক্ষে কৃপালক্ষ তত্ত্ব।\* অচিন্তাভাবে তর্ক যোজনা করিবে না, ইহা প্রাচীন পশুত্তগণ উপদেশ দিয়াছেন; যেহেতু অচিন্তাবিষয়ে তর্ক কখনই প্রমাণক্ষপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে না।প

—শ্রীল ঠাকুর ভজিবিনোদ

- যাবানহং যথা ভাবো যদ্রপগুণকর্মকঃ।
- তথৈব তত্ত্বিজ্ঞানমন্ত তে মদকুগ্রহাৎ।

( ভাঃ ২া৯।৩১ )

† অচিন্তা: খলু যে ভাষা ন তাংস্তর্কেণ যোজরেং। প্রকৃতিভাঃ পরং যচচ তদচিস্তান্ত লক্ষণম্। (ম: ভা:—ভী: পর্ব্ব এং২)

''নৈবা তৰ্কেণ মতিরাপনেয়া'' ( কঠ—)৷২৷৯ ) ইত্যাদি বেদবাক্যানি

# দ্যুধিকশততম পরিচ্ছেদ

#### ঐাচৈতন্মের প্রেম

শ্রীচৈতন্তদেব বলেন, নিজের ইন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্চার নামই—কাম ও শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-প্রীতির ইচ্ছাই—অপ্রাকৃত 'প্রেম'। ইন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্চাই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ-কামনারূপে প্রকাশিত। স্বর্গাদি-স্থখ-কামনাকে 'ধর্ণ্ম'-কামনা বলে। অর্থ-লাভের উদ্দেশ্যে ভগবানের আরাধনার ছলনা. কিংবা যে-কোনও কামনা-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে কামদাত্রী দেবতার পূজা অথবা সংসারের যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া শান্তি-লাভের ইচ্ছা প্রভৃতি সমস্তই কাম। সাধারণতঃ লোকে ধর্ম্ম বা পুণ্য-কামনা-সিদ্ধির জন্ম সূর্য্য-দেবতার পূজা ও অর্থ-কামনা-পরিপূরণের জন্ম গণেশের পূজা,পুত্র, রাজ্য, অভ্যুদয় প্রভৃতি কামনা করিয়া শক্তির পূজা ও মোক্ষ-কামনা করিয়া রুদ্রের পূজা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ আবার বিষ্ণুকে কর্মাধীন ও কর্মফল-দাতা বিচার করিয়া বিষ্ণুর (?) পূজা করেন; কেহ বা তাঁহাকে দণ্ডমুণ্ড-বিধাতা পরম ঐশ্বর্যাশালী বিচারে পূজা করেন; ইহাতেও উপাশ্তবস্তুতে প্রেমের অভাব লক্ষিত হয়। প্রেম নির্ম্মল চেডনের স্বাভাবিক ধর্মা, তাহাতে কোনপ্রকার হেতু, আত্মস্থ বা ঐশর্যোর বিচার নাই।

শ্রুতি পরমতত্ত্বকে "রসো বৈ সঃ", "অয়মাত্মা সর্বেববাং ভূতানাং মধুঃ" প্রভৃতি মন্ত্রে নির্দেশ করিয়াছেন। ইহা হইতে জ্ঞানা যায়, ভগবান্ ক্লীব ব্রহ্ম-মাত্র নহেন, কিংবা তিনি পুরুষ-ভোগ্যা প্রকৃতি বা শক্তিতত্ব নহেন; তিনি লীলাপুরুষোত্তম। তিনি শক্তিমান্, তিনি রসময়, মধুময়; তিনি পুরুষ, তিনি চিদ্বিলাসী; তিনি সচিদানন্দতমু; তিনি অপ্রাকৃত কামদেব; তিনি স্বরাট্, তিনি অদ্বিতীয় ভোক্তা; তিনি নিখিল শক্তির প্রভু, নিখিল জীব তাঁহারই শক্তি বা প্রকৃতি। জীবের নির্মাল স্বরূপে সেই পরম পুরুষের জন্য যে স্বাভাবিক আকর্ষণ, তাহাই প্রেম; তাহাতে কোন হেতু নাই, বা জড়ীয় সংস্পর্শ নাই, তাহা অপ্রতিহত, অনাবিল, অহৈতুক ও অনবত্য।

কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি-সাধন উপায়-মাত্র, উপেয় নহে অর্থাৎ তাহাই জীবের পরম-প্রয়োজ নহে, কিন্তু প্রেমভক্তি উপায় ও উপোয়, সাধ্য ও সাধন। কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির পথ সার্বজনীন নহে অর্থাৎ তাহাতে সকলের অধিকার নাই, কিন্তু একমাত্র প্রেমই সার্বজ্ঞনীন ও স্বাভাবিক তত্ত্ব। এজন্ম মহাপ্রভু বলিয়াছেন,— কৃষ্ণপ্রেম নিত্যসিদ্ধ; তাহা প্রত্যেক জীবের হৃদয়েই নিহিত রহিয়াছে। ভগবৎপ্রীতির বিষয় শ্রবণ করিতে করিতে স্থপ্ত অগ্রির ন্যায় সেই স্বাভাবিক ধর্মা প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

গর্ভন্থ শিশুর কর্ম্ম-জ্ঞানাদির অমুশীলনের অবকাশ নাই, কিন্তু গর্ভন্থ চেতন শ্রীচৈতত্যের প্রেমে দীক্ষিত হইতে পারেন। শ্রীল শিবানন্দের পুত্র শ্রীপুরীদাস অথবা কয়াধ্র গর্ভন্থিত শ্রীপ্রকাদ মাতৃকৃক্ষিতে অবস্থানকালেও শ্রীচৈতত্যের প্রেম—শ্রীভগবৎপ্রেম-প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। শিশু পুরীদাস অভি

বাল্যকালে মহাপ্রভুর অঙ্গুষ্ঠ পান করিতে করিতে বাহ্য-দর্শনে অজ্ঞানাবস্থায়ও শ্রীচৈতন্মের প্রেম আস্বাদন করিয়াছিলেন। চারি বৎসরের অজ্ঞান বালিকা শ্রীনারায়ণীদেবা শ্রীচৈতন্মের প্রেমে অভিষক্ত হইয়াছিলেন। তরুণ-বয়স্ক শ্রীল রঘুনাথদাস মাতা-পিতার ভালবাসা ও পত্নীর প্রীতি হইতে পৃথক্ থাকিয়াও শ্রীচৈতন্মের প্রেমের একজন সর্বনশ্রেষ্ঠ প্রেমিক হইয়াছিলেন। ব্রহ্মহত্যা, স্করাপান প্রভৃতি জগতে যতপ্রকার দুরাচার থাকিতে পারে, সকল তুরাচারে লিপ্ত, পাপী জগাই-মাধাই শ্রীনিত্যানন্দের কুপায় শ্রীটেতত্তের প্রেমের সন্ধান পাইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে সর্ববপ্রকার ত্যবাচার চিরতরে বিসজ্জন-পূর্ববক শ্রীচৈতন্মের প্রেমে প্রেমিক মহাভাগবত হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরগোপালের অলস্কার-অপহরণ-কারী চোর, শ্রীনিত্যানন্দের অলঙ্কার-লুগ্ঠনকামী দস্ত্য-সেনাপতি ও দস্তাদল শ্রীটেতত্তার প্রেমের সন্ধান পাইয়া তাহাদের ভাৎকালিক স্বভাব পরিত্যাগপূর্ববক প্রেমের প্রচারক হইয়াছিল। কর্মবীর ও ধনবীরগণের সম্পাত্ত রাজসূয়-যজ্ঞের অমুষ্ঠান দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু শ্রীচৈতন্মের প্রেম ধনি-দরিন্দ্র-নির্কিশেষে সকলেই বরণ করিতে পারে। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীধর প্রভৃতির স্থায় কপদ্দকশৃষ্য ব্যক্তিগণ শ্রীচৈতন্মের প্রেমে মহাধনী হইয়া অফীসিদ্ধিকেও পদাঘাত করিয়াছিলেন। আবার প্রভাপরুদ্রের স্থায় রাজচক্রবর্ত্তীও শ্রীচৈতন্মের প্রেমে পরিপ্লভ হইয়া শ্রীচৈতন্মের প্রেমসেবা ব্যতীত সামাজ্য-লক্ষ্মীকেও তৃচ্ছ জ্ঞান করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্মের প্রেমে

मौन-मित्रक, मात्र-मात्री, कूकूत-विज्ञान, जृग-खन्य-नाठा, निःश्-ব্যাত্রাদি হিংশ্রে জন্তু—কেহই বঞ্চিত হয় নাই। কারণ, স্থূল বা সূক্ষ্মদেহের আবরণ বা পোষাকের সহিত প্রেমের সম্বন্ধ নাই, নির্ম্মল আত্মার সহিতই প্রেমের সম্বন্ধ। শ্রীবাসের গৃহের বাঁদীর স্থলীয় 'চুঃখী' ( শ্রীগৌরস্থন্দরের কথিত 'স্থখী' ), মহাপ্রভুর বাড়ীর ভৃত্য বৃদ্ধ ঈশান, শ্রীবাসের বাড়ার কুকুর-বিড়াল পর্যান্ত ব্রহ্মাদি-দেবতার চুর্ল্লভ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাদি-দেবতা শ্রীবাসের বাড়ীর বাঁদীর ও মহাপ্রভুর বাড়ীর ঈশানের পদধৌত জল পান করিতে পারিলে নিজদিগকে কুতার্থ বোধ করেন। বিধন্মী মৌলানা সিরাজুদ্দীন চাঁদকাজী, গৌড়ের বাদসাহ হুদেনসাহ, বহু পাঠান, কৃষ্ণদাস রাজপুত প্রভৃতি সৈনিকগণও শ্রীচৈতন্মের প্রেমের মহিমার কণা লাভ করিয়াছিলেন। আবার আর একদিকে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্যোর স্থায় পরম পণ্ডিত ও ব্রাক্ষণকুল-শিরোমণি-গণ শ্রীচৈতন্মের প্রেমের নিকট স্ব-স্ব পাণ্ডিত্য, আভিজাত্য, স্বধর্ম-পরায়ণতা যে কত অকিঞ্চিৎকর, তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। রাজদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদিগণ পর্যান্ত শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের কুপায় জ্রীচৈতন্মের প্রেমের মহিমা-শ্রবণের অবকাশ পাইয়াছিল। ষাট্ হাজার মায়াবাদী সন্ন্যাসীর গুরু শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী শ্রীচৈতন্মের কুপায় শ্রীচৈতন্মের প্রেমের বার্ত্তা অবগত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানকেও ধিকার দিয়াছিলেন। কে কবে শুনিয়াছিলেন, বনের ব্যাঘ্র, ভল্লক, গজাদির সঙ্গে শান্তপ্রকৃতি মুগাদি পশু একত্র হইয়া শ্রীভগবানের নাম-প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে পারে 🤋

কে কবে শুনিয়াছিলেন, মত্ত হস্তী শ্রীনাম-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শ্রীভগবানের সেবায় রভ হইতে পারে ? কে কবে শুনিয়াছিলেন, বিষ্ঠাভোজী কুকুরজাতি জাভীয় স্বভাব হইতে চিরতরে দূরে থাকিয়া একমাত্র শ্রীগোরস্থন্দরের উচ্ছিষ্ট শ্রীমহাপ্রসাদভোজী ও কেবল শ্রীগোরবাণী-শ্রবণে আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারে ? কে কবে শুনিরাছিলেন, বনের রক্ষ-তৃণ-গুল্ম-লতাদিও চরম আত্মসঙ্গললাভ করিতে পারে ? অধিক কি, ঝারিখণ্ডের হিংস্র ব্যাঘ্র, ভল্লুক, সিংহ, মত্তহস্তী ও তৎসঙ্গে শান্ত মুগগণ তাহাদের হিংসাবৃত্তি ও পশুবৃত্তি ভুলিরা ঐীচৈতন্মের প্রেমের প্লাবনে পরিপ্লাবিত হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্মের প্রেম-সম্বন্ধে পৃথিবীতে যে বিকৃত ধারণার প্রচার হইয়াছে, তাহা হইতে শ্রীচৈতন্মের প্রেম অনেক উর্দ্ধে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন.—

কি আর বলিব ভোরে মন।

মুখে বল 'প্রেম' (প্রেম', বস্তুত: ত্যজিয়া হেম,

শৃত্যগ্ৰন্থি অঞ্চলে বন্ধন।

অভ্যাসিয়া অশ্রপাত,

লক্ষ-ঝক্ষ অক্সাৎ.

মূচ্ছ1-প্রায় থাকহ পড়িয়া।

এ লোক বঞ্চিতে রঙ্গ, প্রচারিয়া অসংসঙ্গ,

কামিনী, কাঞ্চন লভ গিয়া॥

প্রেমের সাধন—'ভক্তি', তা'তে নৈল অমুরক্তি.

শুদ্ধপ্রেম কেমনে মিলিবে।

দশ অপরাধ ত্যজি', নিরস্তর নাম ভজি',

কুপা হ'লে স্থপ্রেম পাইবে॥

না মানিলে স্থভজন, সাধুসজে সংকীর্তন,

না করিলে নির্জ্জনে সর্ব।

না উঠিয়া রক্ষোপরি, টানাটানি ফল ধরি'.

তুষ্টফল করিলে অর্জন॥

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, বেন সুবিমল হেম,

এই ফল नुलाक छर्झछ।

কৈতবে বঞ্চনা মাত্র, হও আগে গোগ্যপাত্র,

তবে প্রেম হইবে স্থলভ।

कारम-८ श्राम १ मर्थ छाहे, नक्स्पाट ४ छाहे नाहे.

তব কাম 'প্রেম' নাছি হয়।

তুমি ত' বরিলে কাম, মিধ্যা তাহে 'প্রেম'-নাম,

আরোপিলে কিসে শুভ হয়॥

\* \* \* শ্রদ্ধা হৈতে সাধুসঙ্গে, ভজনের ক্রিয়ারঙ্গে,

নিষ্ঠা, ক্রচি, আসক্তি উদয়।

আসক্তি হইতে ভাব, তাহে প্রেম-প্রাত্তাব,

এই ক্রমে প্রেম উপজয়।

"বিশ্বপ্রেম অথবা মাসুষে মাসুষে প্রেম কেবল আত্ম-প্রেমের বিকার-মাত্র। আত্মা ও আত্মাতে যে প্রেম, তাহাই একমাত্র আত্ম-প্রেমের আদর্শ। প্রীতির স্বরূপ না বুঝিয়া যাঁহারা মনো-বিজ্ঞান ও প্রীতিবিজ্ঞান ইত্যাদি লিখিয়াছেন, তাঁহারা যতই যুক্তি যোগ করুন না কেন, কেবল ভস্মে স্বৃত ঢালিয়া রুখা শ্রাম ক্রিয়াছেন, দত্তে মত্ত হইয়া স্বীয় স্বীয় প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ ক্রিয়াছেন

মাত্র,—জগতের কোন উপকার করা দূরে থাকুক, বহুতর অমঙ্গলের স্পৃষ্টি করিয়াছেন। \* \* একটা বিস্ফুলিঙ্গ যেরূপ দাহ্য-বিষয় লাভ করিয়া ক্রমশঃ মহাগ্নির পরিচয় দিয়া জগৎকে দহন করিছে সমর্থ হয়, একটা জাবও ভদ্রপ প্রেমের প্রকৃত বিষয় যে কৃষ্ণচন্দ্র, ভাঁহাকে লাভ করিয়া প্রেমের মহাবন্থা উদয় করিতে সমর্থ হয়।"

"পরমেশ্বরের বিশুদ্ধ গুণগণের কীর্ত্তন ও তাঁহার প্রেমে সকলের ভ্রাতৃত্বস্থাপনই বিশুদ্ধ ধর্ম। ক্রমশঃ সংস্থাপিত ধর্ম্মন সকলের হেয়াংশ দূরীভূত হইলে সম্প্রদায়-বিশেষের ভজন-ভেদ ও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিবাদ থাকিতে পারে না। তখন সকল বর্ণ, সকল জাতি, সর্ববদেশের মন্মুয়্য একত্রিত হইয়া পরস্পর ভ্রাতৃত্ব-সহকারে পরমারাধ্য পরমেশ্বরের নাম-সংকীর্ত্তন সহজেই করিয়া থাকিবেন। তখন কেহ কাহাকেও চণ্ডাল বলিয়া মুণা করিবেন না এবং নিজের জাত্যভিমানে মুগ্ম হইয়া জীবসমূহে সাধারণ ভ্রাতৃত্ব আর ভুলিতে পারিবেন না; তখন হরিদাস প্রেমরসের কলসী লইয়া শ্রীবাসের মুখে ঢালিতে থাকিবেন এবং শ্রীবাস হরিদাসের চরণরেণু সর্ববাঙ্গে মাথিয়া 'হা চৈতন্য! হা নিত্যানন্দ!' বলিয়া সহজেই নৃত্য করিবেন।"

— শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

# পরিশিষ্ট

# গ্রীশিক্ষাপ্তক

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং ক্রেন্ত্রঃকৈরব-চন্দ্রিকাবিভরণং বিভাবস্থূজীবনম্। আনন্দাস্থ্রধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং সর্ববাত্মস্থানং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥

চিত্তরপ দর্পণের পরিমার্জ্জনকারী, সংসাররূপ মহাদাবানলের নির্ব্বাপণ-কারী, পরমমঙ্গলরপ কুমুদ-'বকাশক জ্যোৎস্না-বিতরণকারী, পরবিছা-(ভক্তি রূপা বধুর প্রাণস্থরূপ, সানন্দসমুদ্র-বন্ধনকারী, পদে পদে পূর্ণামূতের আস্বাদ-প্রদানকারী, নিথিল জীবান্ধার নির্মালতা ও প্রিগ্নতা-সম্পাদনকারী অন্বিতীয় শীক্ষকসংকীর্ভন বিশেষভাবে জ্য়যুক্ত হউন ন

> নাম্বামকারি বছধা নিজসর্বাশক্তি-স্তত্তার্শিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ। এতাদৃশী তব রুপ। ভগবন্মমাপি সুর্ক্রেমীদৃশমিহাজনি নামুরাগঃ॥

হে ভগবন ' আপনি নামসমূহের বহু প্রকার প্রকটিত করিয়াছেন।
সেই শ্রীহরিনামে আপনার সমস্ত শক্তি অপিত হইয়াছে, শ্রীনামশ্বরণে
কোন কালাকাল-বিচার নাই। আপনার এত দয়া, তথাপি আমার এত
অপরাধ যে, ঐরপ শ্রীহরিনামে অমুরাগ জন্মিল না।

তৃণাদপি স্থনীচেন ডরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ তৃণ অপেক্ষাও অভিশয় নীচ হইয়া, বৃক্ষ অপেক্ষাও সহিষ্ণু হইয়া, নিজে অমানী হইয়া ও অপরকে মানদান করিয়া সর্বাক্ষণ গ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করা একমাত্র কর্ত্তব্য :

ন ধনং ন জনং ন স্থন্দরীং কবিভাং বা জগদীশ কাময়ে। মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবভান্তক্তিরহৈতুকী দ্বয়ি॥

হে জগরাগ। আমি ধন, জন অপবং স্থানরী কবিতা (বিছা বা পাণ্ডিতা) কামনা করি না; পরমেশ্বস্থারপ তোমাতে জন্মে আমার অহৈতৃকী ভিজ্পি হইক।

অয়ি নন্দভনুজ! কিশ্বরং
পতিতং মাং বিষমে ভবাস্বধৌ।
ক্রপয়া তব পাদপক্তজভিত্তধলীসদৃশং বিচিন্তর॥

হে নন্দনন্দন ! আমি ভয়কর, গুপ্পার সংসার-সমুদ্রে পতিত। নিত্য-ভূত্য, আমাকে রুপাপুর্বাক আপনার পাদপদ্মন্তিত ধূলী বলিয় জ্ঞান করুন।

> নয়নং গলদশুধারয়। বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা। পুলকৈনিচিতং বপুঃ কদা ভব নামগ্রহণে ভবিষাতি॥

হে গোপীজনবল্লভ ় কবে আপনার শ্রীনাম-গ্রহণকালে আমার চকু দরদর অশ্রধারায় সিক্ত, আমার বদন গল্পভাবে ক্রম্বাক্ ও শরীর পুলক্ষ-সমূহে পরিবাপ্ত হইবে ?

#### যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্। শুক্তায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরছেণ মে॥

হে গোবিনা । আপনার বিরহে আমার পক্ষে নিমিষকাল যুক্তুলা হইয়াছে চক্ষু বারিধারার ন্তায় অশ্রুত হইয়াছে, সমগ্র জগৎ শৃন্ত বোধ হইতেছে।

> আদ্লিয়া বা পাদরভাং পিনষ্টু, মা-মদর্শনায়র্শহভাং করোভূ বা। যথা তথা বা বিদধাভূ লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্ক স এব নাপরঃ॥

পাদসেবনরতা আমাকে আলিঙ্গন করিয়া পেষণ্ট করুন, দর্শন না দিয়া মর্ম্মাহতই করুন, (অপ্রাক্ত ও অদিতার) লম্পট প্রুম রুফ যাহা ইচ্ছা ভাহাই করুন, তথাপি তিনিই আমার প্রাণনাথ, অপর কেহ নহে।

#### **ঐাপতাবলী**

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শুজে। নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনম্বো যতির্বা। কিন্তু প্রোভান্নিখলপরমানন্দপূর্ণায়তাকে-র্নোপীভর্ত্তঃ পদকমলয়োর্দাসদাসামুদাসঃ॥

আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষতিয়-রাজাও নই, বৈশু বা শূদ্রও নই, আমি ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা সন্মাসীও নই; কিন্তু নিত্য স্বতঃপ্রকাশমান নিধিল-প্রমানন্দপূর্ণ অমৃতসমূদ্ররূপ শ্রীক্ষের পদক্ষণের দাসামুদাস। দিশ্বথননিনাদৈশ্ব্যক্তনিদ্রঃ প্রভাতে নিভূতপদমগারং বল্লবীনাং প্রবিষ্টঃ। মুখকমলসমীরৈরাশু নির্ব্বাপ্য দীপান্ কর্বলিভনবনীতঃ পাতু মাং বালকৃষ্ণঃ॥

প্রভাতে দধিমন্তন-শক্-শ্রবণে নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া ব্রজ্গোপীগণের নিভৃত গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট এবং শ্রীমুখপদ্মবায়র দারা শীঘ্র প্রদীপসমূহ নির্ব্বাপিত করিয়া নবনীত-ভক্ষণরত শ্রীবালক্ষম্ব আমাকে রক্ষা করুন।

> সব্যে পাণে নিয়মিতরবং কিন্ধিণীদাম ধ্বতা কুক্তীভূয় প্রপদগতিভির্মন্দমন্দং বিহস্ত। অন্দ্রোর্জ্জ্যা বিহসিত্তমুখীবারয়ন্ সন্মুখীনা মাতুঃ পশ্চাদহরত হরিজাতু হৈয়ঙ্গবীনম্॥

একদা কিন্ধিনি নিয়মিত করিবার জন্ম বামহন্তে কিন্ধিণীদামধুক্, পাদাগ্রভাগাবলম্বনে গতিশীল, আনভশরীর, মৃত্যমন্দ হাস্থবদন শ্রীক্লঞ্চকে অবলোকন করত সন্মুথস্থিত। গোপীগণ হাস্থ করিতে থাকিলে, শ্রীহরি নেত্রভশীঘারা তাঁগাদের হাস্থ নিবারণ করিতে করিতে মাভার পশ্চান্তাগ-স্থিতসন্মোজাত নবনীত হরণ করিয়াছিলেন।

# 'ঐীতৈতন্মদেব'-( পূর্ববর্ত্তী দ্বিতীয়-সংস্করণ ) সম্বন্ধে সাধারণ সংবাদপ্রত

"পুত্তকথানি আছান্ত পাঠ করিয়া পরম আঁতি লাভ করিলাম। পুত্তকথানি হালিখিত, সুষ্ঠুভাবে মুক্তিত এবং বহুসংখ্যক ম্যাপ ও চিত্র-সংঘোগে স্থন্দর ও চিত্রাকর্মক করা হইয়াছে। আলীচৈচভাদেবের অমৃতোপম অলৌকিক জীবন-বস্তান্ত লেখক ভক্তিপুতচিত্তে প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। বাঁহাদের ঐটিচতভাচরিতামূত-জাতীয় বৃহৎ গ্রন্থ পড়িবার অবকাশ নাই, তাঁহারা এই পুত্তকথানি পাঠে আলীটিতভাদেবের জীবনের মোটামুটি একটা আভাস পাইবেন। বাঙ্গালা-সাহিত্য ও বাঙ্গালা-ভাষা জ্ঞানিতে হইলে বৈঞ্চব-সাহিত্য অবশু পাঠ্য। সেই বৈঞ্চব-কৃষ্টির স্রন্থী বিনি, তাঁহার জীবন-চরিত ও উপদেশ না জ্ঞানিলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। বিভালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার পক্ষে এই পুত্তকথানির বিশেষ উপযোগিতা আছে। আশা করি, পুতথানি সক্ষত্র, বিশেষতঃ ছাত্র-মহলে সমাদত হইবে।"

- "The Teachers' Journal", December, 1939

"শ্রীচৈতভাদেবের চরিত সংক্ষেপে এইরূপ মৌলিকতার সহিত বঙ্গভাষায় আর রচিত হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ইহাতে শ্রীচৈতভাপুর্ব্ধ ও ওাঁহার সমসাময়িক ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও দার্শনিক তথা গভীরভাবে আলোচন। করিয়া শ্রীচৈতভাদেবের সমগ্র চরিত বর্ণিত হইরাছে।"

—"বুগান্তর", ১২ই জোঠ, ১৩৪৭, রবিবার

"এই গ্রন্থে ঐচিচতস্থাদেবের সমসামরিক রাজনৈতিক অবস্থা, বঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা, সমাজ, সাহিত্য ও ধর্মজগতের অবস্থা, সমসামরিক সমগ্র পৃথিবীর সহিত ঐচিচতস্থাদেবের আবির্ভাবের সময়ের তুলনা, নবদীপের বহু তথা এবং শীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইতে তিরোভাব পর্যন্ত যাবতীর ঘটনাবলা ও তাঁহার প্রত্যেক শিক্ষা অতি মনোরম প্রাপ্তল ভাষার

#### 'শ্রীচৈতক্তদেব'-সম্বন্ধে সাধারণ সংবাদপত্র

একশত অধ্যায়ে লিপিবন্ধ হইরাছে। গ্রন্থটী গতামুগতিকভাবে রচিত হয় নাই; ইহাতে ববেষ্ট নৌলিকতা আছে। ঐচিতজ্ঞদেবের চরিত্র-সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ-অবলম্বন এই গ্রন্থটী রচিত হইরাছে। ইহাতে কোনপ্রকার অসার কিবেদন্তীসমূহ বা সিদ্ধান্তবিক্ষম কথা স্থান পার নাই; ইহাই এই গ্রন্থের বৈশিষ্টা। পরিশিষ্টে ঐচিতজ্ঞদেবের রচিত শিক্ষান্তক কথা সংবৃক্ত হইরাছে। এই গ্রন্থে কয়েকটি মানচিত্র ও ঐচিতজ্ঞদেবের পদান্ধিত বহু স্থানের চিত্র এবং পর্যান্টিটী আলেখা সংবৃক্ত হইরাছে। এই গ্রন্থ সর্বসাধারণের নিকট বিশেষ আদৃত হইরাছে। অতি অন্ধকালের মধ্যে গ্রন্থের গুইটী সংস্করণ নিংশেষিত হইরা গিরাছে।

—"দেশ,'' ১৮ই শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৪৭

"এটিচতন্তমেবের জীবনী সরল ভাষায় বিস্তৃতভাবে লেখা। প্রায় ৮০০ পৃতার শেষ এবং অসংখ্য ছবি আছে। ভেলেদের লাইত্রেরীর ও স্কুলের প্রাইজ-হিসাবে এই বইথানির বিশেষ আদর হ'বে।

—"(मोठाक", व्याधिन, ১৩৪१

"লেখক মহাপ্রাভু ইটেডন্টের বিরাট চরিতকণা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সাধারণ পাঠকের পক্ষে প্রস্থবানি বেশ উপবোগী হইবে বলিয়াই জামাদের বিধাস।"

sk:

—"बानमवाङाद्र''-পত্রিকা, ৬ই মাঘ, ১৩৪৭, ববিবার

## 'শ্রী**টেন্যুদ্বে'-**( ভৃঙীয়-সংক্ষরণ ) **সম্বন্ধে** ।

#### সংবাদপত্রের প্রতিধ্বনি

"শীনৈতভাদেবের সমসামন্ত্রিক বঙ্গের ও সমগ্র পৃথিবীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামান্ত্রিক ও পারমার্থিক অবস্থার বিস্তৃত আলোচনাসহ শ্রীচৈতভাদেবের আবিত্রীব ও অন্তর্জান পর্যন্ত সমগ্র চরিতকথা এই প্রন্থে প্রাঞ্জন ও হলরগাহী ভাষার বণিত হইরাছে। এতদ্বাতীত শীনৈতভাদেব ও তাঁহার পার্যন্তর্গনের রচিত প্রস্তাবলীর পরিচয়, শ্রীচৈতভার শিক্ষা, দার্শনিক সিদ্ধান্ত ও অতিমর্ত্তা প্রেমের সমন্ত্রে মৌলিক আলোচনা এই প্রথ্য প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই পুস্তকে কোনরূপ গোঁড়ামী বা করিত মতবাদ স্থান পার নাই। শ্রীকৈতভাদেবের সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্যান্ত সনাতন ধর্ম্মের যে সকল প্রক্রঘোধন ও পুনঃসংস্থাপন-কার্য্য হইরাছে, তাহা এই পুস্তকে বণিত হইরাছে। ইহাতে বঙ্গদেশ ও নবদ্বীপের প্রাচীনতম মানচিত্র প্রভৃতি ৬৪ খানি আলেখ্য সরিবিষ্ট হইরাছে। পুস্তকের ভাপা ও কাগজ ভাল, বাঁধাই ফল্শু। এরূপ পুস্তকের বহল প্রচার বাঞ্চনীয়।"

—"व्यानन्गरास्तात्र", २১८म देवभाश, त्रविवात, ১৩৪৮

"শ্রীচৈতন্তাদেবের এই চরিতগ্রন্থটা পাঠ করিয়া আমারা বিশেষ আনন্দ লাভ করিরাছি। ইহাকে শ্রীচৈতন্তদেবের সমসাময়িক বঙ্গের একটা নিপূঁৎ প্রামাণ্য ইতিহাস বলা যাইতে পারে। বৈক্ষবধর্মের প্ররোজনীয় তথ্য, দার্শনিক সিদ্ধান্ত, ইতিহাস ও উপদেশপূর্ণ এরূপ পুত্তক সাহিত্য-ভাঙারে হুর্ল্লভ। শ্রীমন্মহাপ্রভুৱ সমসাময়িক ও তৎপরবর্তী বুগের গৌড়ীয়াচার্যাগণের রচিত গ্রন্থ হইতে প্রবীণ লেখক শ্রীচৈতক্ষচন্দ্রিত সংগ্রহ করিয়া প্রাঞ্জল ভাষার সমস্ত বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে শ্রীনবন্ধীপস্বদ্ধে বহু ভৌগোলিক তথ্য ও প্রমাণ, বিশেষতঃ ভাচু ইষ্ট্রন্ট্রিয়া-কোম্পানীর

আমলের মেথুছ ভেন্ডেন্ এক-বৃত বঙ্গের প্রাচীনতম মানচিত্র (১৬৫৮-১৬৬৪ খুষ্টাব্দ)
বিটিশ ইট্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জন্ পর্ণ টনের প্রকাশিত বঙ্গের মানচিত্র (১৬৭৫ খুষ্টাব্দ),
হলওয়েল সাহেবের মানচিত্র (১৭৬৫ খুষ্টাব্দ), এতদ্বাতীত আরও তুইটা মানচিত্র,
বল্লালেদেনের প্রামাদের ভয়স্কুপ, বল্লালদীয়ি, শ্রীটেতভাদেবের সময়ের ভক্ত চাদকাজির
সমাধি প্রভৃতির চিত্র, শ্রীটেতভাদেব উত্তর-দক্ষিণ ভারতের যে-যে স্থানে ভ্রমণ
করিয়াছিলেন, দেই সকল স্থানের ৬৪টা চিত্র এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে। পরিশিষ্ঠে
শ্রীটেতভাদেবের বিরচিত শ্রীশিক্ষান্তক ও প্রভাবলী সম্মিবিষ্ঠ হইয়াছে। সংক্রেপে
শ্রীটেতভাদেব-সম্বন্ধে এরূপ সক্রাশ্বস্থান্য ও মৌলিক গ্রন্থ এ প্রয়ন্ত প্রকাশিত হয় নাই
বলিলে অত্যক্তি হইবে না। সক্রমাধারণ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া বিশেষ লাভবান্ হইবেন।'

---"बुशास्त्रत्र", २১८म देवमाथ, त्रविवात, ১०৪৮

"As an introduction to the Life and Teachings of the Lord Sri Chaitanya Dev, the present treatise will be of very great assistance. The book opens with a penpicture of the dark back-ground in which the Lord gradually, like the rising sun, made His Appearance and describes how the gloom slowly faded away before His austere character and Personality. Most of the educated Bengal know Sri Chaitanya Dev as a Reformer only and that mostly on the social side. What a misfortune! We ask them all to read this jewel of a book which will surely open their eyes to the great truth that Mahaprabhu was no other than the Lord Himself in the guise of a Devotee to teach the universal religion of the soul.

At the present time when the western horizon is ablaze with incendiary bombs and our allurements of

the western civilisation have been rudely shocked, let us pause and turn to our own home. Here you read the present book, full of anecdotes of our Lord in Nabadwip-mandal, Kshetra-mandal and Braja-mandal and you realise for the time being, and if fortune favours you, for all time to come, that a Jiva-soul as you are; the war, strife and discord—pangs, penuries and riches alike, have no hold on you and that your real self can join the ever-cheerful service of the Lord."

-"Amrita Basar Patriha", April 13, 1941.